क्राक्र अभूव अकारणी

# রাধারাণী

# विश्विष्ट हत्हीं भाषास

[১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাখ্যায় শ্রীসঙ্কনীকান্ত দাস

বকীক্স-সাহিত্য-পক্সিম্ম ১৪৩া১, অপার সারকুলার রোড ক্লিকাডা

#### स्थान-व्यक्तिका-सम्बद्धः स्थानक व्यक्तिकारम् स्थानकारम् असम्बद्धाः

মূল্য চারি আনা শ্রাবণ, ১৩৪৭

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌক্রনাথ দাস কর্তৃব
মৃত্রিত

# ভূমিকা

## ব্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'বন্ধিম-জীবনী'তে লিখিয়াছেন—

গৃহ-বিগ্রছ রাধাবল্পভজীতর রথবাত্রা প্রতিবংশর মহাসমারোহে [কাঁঠালপাড়ায়] সম্পন্ন হইত। পৃন্ধনীয় যাদবচক্র তথন জীবিত। বিদ্যাচল ১২৮২ লালে রথবাত্রার সময় ছটা লইয়া গৃহে বিদিয়া ছিলেন। রথে বছলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া য়য়য়। তাহার আত্মীয় স্বজনের অহুসন্ধানার্থ বিদ্যাচক্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার ছই মাস পরে "রাধারাণী" লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বিদ্যাচক্র "রাধারাণী" রচনা করিয়াছিলেন।—তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩০৩

বিষ্কিমচন্দ্র ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন হইতে ছুটি লইয়া কাঁচালপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। ঐ সালের শেষ দিকে অর্থাৎ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'রাধারাণী' বাহির হয়। ইহা ঐ বংসরে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'উপকথা' নামক পুস্তকে 'রাধারাণী' পুনমু দ্রিত হয় এবং পরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপস্থানে'ও ইহা স্থান লাভ করে। ইহাতে 'রাধারাণী' অংশ তৃতীয় সংস্করণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই অংশ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও বাহির হয় (১৮৮৬); পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৮। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে ইহা বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত হয়। বর্ত্তমান সংস্করণ চতুর্থ সংস্করণেরই পুনমু দ্রণ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৬৫।

প্রথম সংস্করণ 'রাধারাণী' আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং উহা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত গল্পের হুবহু পুনমুজিণ কি না, তাহাও আমাদের জানা নাই। এই কারণে 'রাধারাণী'র পাঠভেদ দেওয়া সম্ভব হুইল না।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ইহা আর. সি. মৌলিক কর্ত্বক ইংরেজীতে অন্দিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাচরণ রায় ইহার একটি ইংরেজী অন্ধরাদ প্রকাশ করেন। শেষোক্ত অন্ধর্বাদের সঙ্গে 'যুগলান্ধুরীয়ে'রও অন্ধ্রাদ আছে, পুস্তকের নাম—The Two Rings and Radharani। অন্থ কোনও ভাষায় ইহার কোনও অনুবাদ হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

# রাধারাণী

[ ১৮৯৩ औष्टोरम मृत्तिष्ठ ठठूर्व मः स्रतंग श्टेरण ]

# চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন

এই ক্ষুত্র উপস্থাদের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে। কাজেই মূল্যও বাড়াইতে হইয়াছে।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স
একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড়মান্তবের মেয়ে।
কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে এক জন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়;
সর্বব্য লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র,
ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভজাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায়
দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা
ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, গ্রিবিকোলিলে একটি
আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটারে আশ্রয় প্রহা কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর
বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্বের রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা ইইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত ইইত, তাহা বন্ধ ইইল। স্বতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এ জন্ত কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ ইইল, পথ্যের প্রয়োজন ইইল, কিন্তু পথ্য কোথা ? কি দিবে ?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া ছুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথা হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজ্ঞিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—বাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

্ব অন্ধ্যার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুসলধারে আবিশের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষ্ণ বারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। অবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। ছুই গগুবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পরসার বনফ্লের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময় অন্ধকারে, অকুমাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষর উচৈচঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচৈচঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ ?"

পুরুষ মান্থবের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুত্র বৃদ্ধিটুকুতে ইহা বৃঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি ছঃখিলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথা গিয়াছিলে ?"

রাধা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে, রৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "ভোমার বাড়ী কোথায় ?" রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও আরমপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে!"

এইরপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত ?"

রাধা। দশ এগার বছর— "ভোমার নাম কি ?" রাধা। রাধারাণী।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

"হাঁ রাধারাণি! তুমি ছেলেমাতুর, একেলা রখ দেখিতে গিয়াছিলে কেন ?"
তথন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়দার বনফুলের
মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। গুনিল যে, মাতার পথ্যের জ্বন্থ বালিকা এই
মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয়
নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে ল্কায়িত আছে। তথন সে বলিল, "আমি একছড়া
মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট
শীঘ্র ভালিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ও আমি
কিনি।"

ী রাধারাণীর আনন্দ হইল. কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এড যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা থেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী, মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেক্চে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না হুইটা বই দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্চক্ কর্চে। তুমি ভূলে টাকা দাও নাই ত ?

"না। নৃতন কলের পয়সা, তাই চক্চক্ কর্চে।"

রাধা। তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ চ্ছেলে যদি দেখি যে, পরসা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেথানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাণানানীব মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া, রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কি প্রসা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়— তার পর প্রদীপ জালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো আলি।"

"আচ্ছা।"

#### सावासामी

ৰকে তৈল ছিল না, স্তরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জালিতে ইয়ক। জাগুন জালিতে কাজে কাজেই একটু বিলয় হইল। আলো জালিয়া রাধারাণী দৈনিল, ট্রাকা বটে, প্রদা নহে।

ভাৰন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তথন বিষয়বদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল— শৃক্ষান্তরে বলিল—"মা! এখন কি হবে গু"

মা বলিল, "কি হবে বাছা। সে কি আর নাজেনে টাকা দিয়েছে ? সে দাতা, ক্ষমাদের ছঃখ ভনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া ক্ষম করি।"

ভাহারা এইরপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগেড় ঠেলিয়া বড় সোর গোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বৃষি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল। তিনি কেন । পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্সে!

রাধাবাণীর মার কুটীর বাজারের অনতিদ্রে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—পোড়ারমূখে। কাপুড়ে মিন্সে—একযোড়া নৃতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা! আমার কিসের কাপড়!"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখে। কি না, তাহা আমরা সবিদেষ জানি না— রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিশ্বিত হইল; বলিল, "কেন, এই যেএক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পল্লোচন •ৃ"—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে স্থপরিচিত—আনেক বারই ইহাদিগের নিকট যখন স্থদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বারো আনা, আর ছই আনা মুনফা লইতেন।

"है। अन्नालाहम— विन स्म वावृष्टितक (हम ?"

#### বিতীয় পরিচেদ্র

शबामाहन विकास, "कामना कन ना ?"

ब्रांचा ना

প্রা । আমি বলি ভোমাদের কুটুম্ব।, আমি চিনি না।

যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উচ্চোগের জন্ম বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া প্রদীপ জালিল। মার জন্ম যংকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া, মাকে অন্ধ দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা।"

মা দেখিয়া বলিলেন—"একখানা নোট !"

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।" রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষরপরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা !"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্ম নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুশ্নিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতায় কন্তায়, রুশ্বিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রুশ্বিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—ডাহারা দরিজ, কিন্তু লোভী নহে।

#### দিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন, এখন অতি তৃঃখিনী হইয়াছিলেন, এই শারীদ্মিক এবং মানসিক দ্বিধি কই, তাঁহার সহা হইল না। রোগ ক্রমে র্দ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষ কাল উপস্থিত হইল। এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রিবি কৌন্সিলের আপীল তাঁহার পক্ষে নিম্পত্তি পাইয়াছে; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরত পাইবেন এবং তিন আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোটের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইদেন। স্বসংবাদ শুনিয়া, ক্ল্যার অবিরল নয়নাক্র পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাঞ্চ সংবরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে ? আপনার এ সুসংবাদেও আমার আর প্রাণরকা হইবে না। আমার আয়ুংশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুথ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ ক্রিবে না। তাই বা কে জানে ? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে ? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি আমার এই অন্তিম কালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন—নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব।"

কামাখ্যা বাবু অতি তদ্র লোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধ্ ছিলেন। রাধারাণীর মাতা ত্র্দ্দাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, যত দিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অস্ততঃ তত দিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যা বাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। ক্রিপ্রীকুমারের দান গ্রহণ তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ।

কামাখ্যা বাবু এতদিন বৃঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরপ তুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া কামাখ্যাবাবু অত্যস্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা, যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন; বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা কক্ষন, আমি কি করিব ? আপনার যাহা প্রয়োজনীয়, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শৃশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার ক্ষার ছায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি স্থাথ মরিতে পারি।"

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কক্সার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম; আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্, তিনি কামাখ্যা বাব্র চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুদ্ধ অধ্যে একটু আহলাদের হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাব্ ব্ঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যা বাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভজাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিজ্যজনিত—এজ্ঞ দারিজ্যাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিজ্য নাই, স্বতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে স্যত্মে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধাবাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন।

কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্ম যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্ম যতদূর করিব, সরকারি কর্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যা বাবুর কৌশলে কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যা বাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্তাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যা বাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিথুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যা বাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উভোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ বংসর গেল বাধারাণী পরম সুন্দরী যোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, ভাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যা বাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বৃঝিয়া ভাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্ম আপনার কন্মা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সধীষ। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যস্ত প্রণয়। কামাখ্যা বাবু বসস্তুকে আপনার মনোগত কথা বৃঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত সলজভাবে, অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রুল্মিণীকুমার রায় কেহ আছে ?"

কামাখ্যা বাবু বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, "না। তাত জানি না। কেন ?" বসস্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।" কামাখ্যা। সে কি ? রাধারাণীর সঙ্গে অহা ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল ?

বসস্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহাভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অমুসারে কর্ত্তব্য নহে। ক্রন্ধিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স, তাহা কেহ জানে না। তাহার পরিবার সন্তানাদি থাকিবারই সন্তাবনা; ক্রন্ধিণীকুমারের বিবাহ করিবারই বা সন্তাবনা কি ?"

বসন্ত বলিল, "সন্তাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সেই রাত্রি অবধি, কক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া, প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে। এই পাঁচ বংসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বংসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই, যে দিন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যা বাবু মনে মনে বলিলেন, "বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশুক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, কল্পিনীকুমারের সন্ধান করা।"

কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবন্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায় তাঁহার অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে দেশে আপনার মোয়াকেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সেবিজ্ঞাপন এইরপ—

"বাবু করিণীকুমার রার, নিম্ন স্থাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে করিণী বাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসম্ভোষের কারণ উপুস্থিত হইবেনা।

#### শ্ৰী ইত্যাদি--"

কিন্তু কিছুতেই ক্রিণীকুমাবের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বংসর গেল, তথাপি কৈ, ক্রিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইল—কামাখ্যা বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যস্ত শোকাতুরা হইলেন, দ্বিতীয় বার পিতৃহীনা হইলেন মনে করিলেন। কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধাদির পর রাধারাণী আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তির তত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যা বাবুর বিচক্ষণতা হেতু রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লইয়াই রাধারাণী প্রথমেই হুই লক্ষ মুজা গবর্ণমেন্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে তাঁহার নিজ গ্রামে একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হউক—"রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ।"

গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে ? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দরিদ্রাবস্থায় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া জীরামপুরে কুটীর নির্মাণ করিয়াছিলেন; কেন না, যে গ্রামে যে ধনীছিল, সে সহসা দরিজ হইলে, সে গ্রামে তাহার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজ গ্রাম জীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী গ্রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইলু। নানা দেশ হইতে দীন ত্বংখী অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছের

ছুই এক বংসর পরে, একজন ভদ্রলোক সেই অনাথনিবাসে আসিয়া উপস্থিত ছইলেন। ভাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বংসর। অবস্থা দেখিয়া, অতি ধীর, গস্তীর এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। ডিনি সেই "ক্সিনীকুমারের প্রাসাদের" দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকাণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী!"

ভাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে, এখানে ছঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে 'ফল্লিশীকুমারের প্রাসাদ' বলে।"

আগন্তক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি ?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন ছঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি p"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "বন্দবস্ত দেখিয়া আমার বড় আহলাদ হইয়াছে। কে এই অন্নসত্র দিয়াছে ? ক্রিণীকুমার কি তাঁহার 'নাম ?"

রক্ষকেরা বলিল, "এক জন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন।"
দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ বলে কেন ?''
রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"
"রুক্মিণীকুমার কার নাম ?"

"কাহারও নয়।"

"যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার নিবাস কোথায় ?" রক্ষকেরা সমুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগস্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা যাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে, তিনি পুরুষ মান্ত্রের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন ? রাগ করিও না, এখন অনেক বড় মান্ত্রের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জম্ভাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রক্ষকেরা উত্তর করিল—"ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না।" প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে ধীরে রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমূখে গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

## পঞ্ম পরিচ্ছেদ

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী ভন্দলাকের মত; বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্মকারকগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কথন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজস্ত তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি ? মনে করিল, বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন। কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। বলিলেন, "এই পত্র আপনার ম্নিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, আবার অল্পরয়স্কা। এজস্ম তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"

স্থাগম্ভক বলিল, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ানজী পত্ৰ পড়িলেন—

"প্রিয় ভগিনি।

এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে দাক্ষাৎ করিও—ভয় করিও না। যেমত যেমত ঘটে, আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যা বাবুর ক্সার সাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না। পত্র অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—ছকুম নাই।

পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বদাইলেন। রাধারাণীর অস্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মান্ত্র প্রবেশ করিল। দেখিয়া এক জন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর এক জন অস্তরালে থাকিয়া আগস্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল যে, তাঁহার বর্ণ টুকু গৌর, ক্ষৃটিত মল্লিকারাশির মত গৌর; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, ঈষৎ স্থুল; কপাল

ğ

দীর্ঘ, অতি সৃক্ষ পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, জাযুগ স্ক্ষা, ঘন, দ্রায়ত এবং নিবিড় কৃষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত; ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং কোমল; গ্রীবা দীর্ঘ, অথচ মাংসল; অক্সাক্ষ অঙ্গ বস্ত্রে আচ্চাদিত, কেবল অঙ্গুলিগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুল, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ প্রয়ন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মাগন্তকের উচিত, প্রথম কথা কহা—কেন না, তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেন্ঠ—কিন্ত ডিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তর হইয়া বহিলেন। রাধারাণী একটু অসম্ভষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলায করিয়াছেন কেন ? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তক বলিল, "আমি আপনার সহিত এরপ সাক্ষাতের অভিলাধী হইয়াছি, ঠিক ভা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি জন্ম এরপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয়, আপনি জানেন।"

আগন্তক একখানি অতি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যা বাবুর স্বাক্ষরিত ক্রিণীকুমার সম্বন্ধে সেই বিজ্ঞাপন। রাধারাণী দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারিকেলপত্রের স্থায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই ক্রিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—ক্রিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনার নাম কি ক্রিণীকুমার বাবু ?"

আগদ্ধক বলিলেন, "না।" "না" শব্দ শুনিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—ভাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আগন্তুক বলিলেন, "না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম, তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তথনি আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিল, "যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাথিয়াছিলেন কেন ?" উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতুকের জন্ম। আজি আট দশ বংসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম ক্ষমিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন ?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তক বলিতে লাগিলেন—"যথার্থ রুক্মিণীকুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্ত কামাখ্যা বাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।"

"পরে ?"

"পরে কামাখ্যা বাব্র শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যতিকে আদিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই ক্রটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্ম তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আদিলাম। কৌতৃকবশতঃ বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যা বাব্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেনদেওয়া হইয়াছিল ? কামাখ্যা বাব্র পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অন্তরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি এক দিন দেখিয়া তাহাকে আর ভূলিতে পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্ম, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—" বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার চঙ্কু জলে পুরিয়া গেল। রাধারাণীরও চঙ্কু জলে ভাসিতে লাগিল। চঙ্কু মুছিয়া রাধারাণী বলিল, "ইতর লোকের কথায় এখন প্রয়োজন কি ? আপনার কথা বলুন।"

আগন্তক উত্তর করিলেন, "রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসারে কেহ দেবকন্থা থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র, সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী—যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত! বর্ণে বর্ণে অপ্সরার বীণা বাজে, যেন কথা কহিতে বাধ বাধ করে অথচ সকল কথা পরিকার, স্থমধুর,—অতি সরল! আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই—এমন কথা কখনও শুনি নাই!"

ক্রিপ্রীকুমার—এক্ষণে ইহাকে ক্রিপীকুমারই বলা যাউক—ঐ সঙ্গে মনে মনে বলিলেন, "আবার আজ বুঝি তেমনি কথা গুনিতেছি!"

কৃষ্ণিনীকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আজি এত দিন হইল, সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, ঠিকু আজিও সে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর জাগিতেছে! যেন কাল ভানিয়াছি ৷ অহচ আজি এই সুন্দরীর কঠনত শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন ? এই কি সেই ? আমি মুর্থ ! কোথায় সেই দীনছ:খিনী, কুটীরবাসিনী ভিশারিণী—আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদবিহারিণী ইন্দ্রাণী ! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, স্ভরাং জানি না যে, সে সুন্দরী, কি কুংসিতা, কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপদীর শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে !

এ দিকে রাধারাণী, অত্প্তশ্রবণে রুদ্ধিনীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতেছিলেন—
মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই
কেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বংসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্ম কোন্
নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে? এত দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত
ইইয়াছ? তুমি কি অন্তর্থামী ? নহিলে আমি লুকাইয়া লুকাইয়া, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া
তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

এই প্রথম, ছই জনে স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ছই জনে, ছই জনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি ? এই সসাগরা, নদনদীচিত্রিতা, জীবসঙ্কা পৃথিবীতলে এমন তেজোমায়, এমন মধুর, এমন স্থমায়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্ত অথচ গন্তীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ত্রীড়ামায়, এমন আর আছে কি ? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মৃহুর্তে মৃহুর্তে অভিনব মধুরিমামায়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্বে—হুখন দেখি নাই, আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি ?

রাধারাণী বলিল,—বড় কটে বলিতে হইল, কেন না, চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে—রাধারাণী বলিল, "তা, আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।"

হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা ? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর! ছংখিনীর সর্বব্ধ! চিরবাঞ্চিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে "হাঁ গা, সেই রাধারাণী পোড়ারমূখী তোমার কে হয় গা" বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে আপনি, মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা ? তোমরা পাঁচ জ্বন রসিকা, প্রেমিকা,

বাক্চভুরা, বড়োবিকা ইভ্যাদি ইভ্যাদি আছ, ভোমরা পাঁচ জনে বল দেখি, ছেলেমাছুর রাধারাণী কেমন করে এমন করে কথা কয় গা ?

রাধারাণী মনে মনে একটু পরিভাপ করিল; কেন না, কথাটা একটু ভং সনার মত হইল। কল্পিন্সার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"তাই বলিভেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাত্রে জোনাকির লায়—একটু আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়।"

"তোমার রাধারাণী।" রাধারাণী ছল ধরিয়া চুপি চুপি এই কথাটি বলিয়া, মুখ নত করিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাসিল। হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা ? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

কৃত্মিণীকুমারও মনে মনে ছল ধরিল—এ তুমি বলৈ কেন ? কে এ ? প্রকাশ্রে বলিল, "আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রি মাত্র ভাহাকে দেখিয়া—দেধিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বংসরেও ভাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।"

রাধারাণী বলিল, "হোক আপনারই রাধারাণী।"

কৃষ্ণিনী বলিতে লাগিলেন, "সেই কৃদ্র আশায় আমি কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে ? কামাখ্যা বাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন ; কেবল বলিলেন, 'আমাদিগের কোন আত্মীয়ার কল্যা।' যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কেন কৃদ্ধিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই কি ? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, 'কেন রাধারাণী কৃষ্ণিণীকুমারকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না ; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন ; বোধ করি, আমার ভগিনীল জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।' এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আরু বলিলেন যে, এই পত্র লইয়া তাহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন। রাজপুরে যিনি অন্ধসত্র দিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন। আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি ?"

রাধারাণী বলিল, "জানি না। বোধ হয় যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে, তাহা আমি চিনি কি না, বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি, আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।"

ক্লিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজ্ঞদন্ত অর্থ বন্তের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন—"স্পষ্ট কথা মার্জনা করিবেন। আপনাকে রাধারাণীর কোন কথা বলিতে সাহস হয় না; কেন না, আপনাকে দয়ালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরপ দয়ার্জচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন হর্দ্দশাপরা দেখিয়া অবশ্য তার কিছু আমুকূল্য করিতেন। কই, আরুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না ?"

ক্ষিণীকুমার বলিলেন, "আফুকুল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সে দিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্ম ছলাবেশে কৃষ্ণিনিকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহে ঝড় রৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম; কিন্তু সে অতি সামান্ত। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন কয় হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বংসরাধিক বিল্প হইল। বংসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটারের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেথানে দেখিলাম না।"

রা। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয়, সে রথের দিন নিরাশ্রায়ে, রৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন ?

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্ম রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন?

রু। আর কি দিব ? একখানি কুজ নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রা। নোটখানি ওরপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই—ভাহারা মনে করিতে পারে,
আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।

ক্ষ। না, আমি পেন্সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, "রাধারাণীর জন্ত।" তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, "রুক্মিণীকুমার রায়।" যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অব্যেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি ভুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দয়ার্জচিত্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে রাধারাণী আপনার জ্রীচরণ দর্শন জন্ম—এইটুকু বলিতেই—আ ছি ছি রাধারাণী! ফুলের কুড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুথ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই, তাহার চোখের জল ঝর্ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই যে দিকে কল্পিনুমার ছিলেন, সেই দিকের মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেল। কল্পিনুমার বোধ হয়, চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই, কি পাইয়াই থাকিবেন, বলা যায় না।

### ষষ্ঠ পরিচেছদ

বাহিরে আসিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া, রাধারাণী ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, "ইনিই ত ক্ষিম্বীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। তুই জনে তুই জনের জন্ম মন তুলিয়া রাথিয়াছি। এখন উপায় ? আমি যে রাধারাণী, তা উহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি—তার পর ? উনি কি জাতি, তা কে জানে। জাতিটা এখনই জানিতে পারা যায়। কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন! তবে ধর্মবন্ধন ঘটিবে না, চিরন্তুনের যে বন্ধন, তাহা ঘটিবে না, প্রাণের বন্ধন ঘটিবে না। তবে আর উহার সঙ্গে কথায় কাজ কি ? না হয় এ জন্মটা কল্পিনীকুমার নাম জপ করিয়া কাটাইব। এত দিন সেই জপ করিয়া কাটাইয়াছি, জ্লোয়ারের প্রথম বেগটা কাটিয়া গিয়াছে—বাকি কাল কাটিবে না কি ?"

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধারাণীর আবার নাকের পাটা কাঁপিয়া উঠিল, ঠোঁট ছখানা ফুলিয়া উঠিল—আবার চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আবার সে জল দিয়া মুখ চোথ ধুইয়া টোয়ালিয়া দিয়া মুছিয়া ঠিক হইয়া আদিল। রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিল,— "আছো! যদি আমার জাতিই হন, তা হলেই বা ভরদা কি ? উনি ত দেখিতেছি বরঃপ্রাপ্ত
—কুমার, এমন সম্ভাবনা কি ? তা হলেনই বা বিবাহিত ? না! না! তা হইবে না।
নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল—সভীন সহিতে পারিব না।"

"তবে এখন কর্ত্তব্য কি ? জাতির কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই কি হইবে ? তবে রাধারাণীর পরিচয়টা দিই। আর উনি কে, তাহা জানিয়া লই; কেন না, রুপ্নিণীকুমার ত ওঁর নাম নয়—তা ত শুনিলাম। যে নাম জপ করিয়া মরিতে হইবে, তা শুনিয়া লই। তার পর বিদায় দিয়া কাঁদিতে বসি। আ পোড়ারমুখী বসন্ত! না বুঝিয়া, না জানিয়া এ সামগ্রী কেন পাঠাইলি ? জানিস্ না কি, এ জীবনসমুদ্র অমন করিয়া মন্থন করিতে গেলে, ফাহারও কপালে অমৃত, কাহারও কপালে গরল উঠে!

"আচ্ছা! পরিচয়টা ত দিই।" এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা প্রাণের অধিক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাথিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া আনিল। সে সেই নোটখানি। বলিয়াছি, রাধারাণী তাহা তুলিয়া রাথিয়াছিল। রাধারাণী তাহা আঁচলে বাঁধিল। বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতে লাগিল—

"আচ্ছা, যদি মনের বাসনা পুরিবার মতনই হয় ? তবে শেষ কথাটা কে বলিবে ?" এই ভাবিয়া রাধারাণী আপনা আপনি হাসিয়া কুটপাট হইল। "আ, ছি—ছি—ছি! তা ত আমি পারিব না। বসস্তকে যদি আনাইতাম! ভাল, উহাকে এখন ছদিন বসাইয়া রাখিয়া বসস্তকে আনাইতে পারিব না ? উনি না হয় সে ছই দিন আমার লাইব্রেরি হইতে বহি লইয়া পড়ুন না! পড়া শুনা করেন না কি ? ওঁরই জয়্ম ও লাইব্রেরি করিয়া রাখিয়াছি। তা যদি ছই দিন থাকিতে রাজি না হন ? উহার যদি কাজ থাকে ? তবে কি হবে ? ওঁতে আমাতেই সে কথাটা কি হবে ? ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয় ? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন্ কাজটাই করি ? এই যে উনিশ বছর বয়স পর্যান্ত আমি বিয়ে কর্লেম না, এতে কে না কি বলে ? আমি ত বুড়া বয়স পর্যান্ত কুমারী ;—তা এ কাজটাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল।"

তার পর রাধারাণী বিষয় মনে ভাবিল, "তা যেন হলো; তাতেও বড় গোল! মম-বাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে, পুরুষ মান্তুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথাটা না পাড়েন! না পাড়েন, তবে—তবে হে ভগবান! বলিয়া দাও, কি করিব! লজ্জাও তুমি গড়িরাছ—যে আগুনে আমি পুড়িতেছি, তাহাও তুমি গড়িয়াছ! এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না! তুমি এই সহায়হীনা, অনাথাকে দয়া করিয়া, পবিত্রতার আবরণে আমাকে আর্ত করিয়া লজ্জার আবরণ কাড়িয়া লও। তোমার কুপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্ম মুখরা হই!"

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভগবান্ বৃঝি, সে কথাও শুনিলেন। বিশুদ্ধচিতে যাহা বলিবে, তাহাই বৃঝি তিনি শুনেন। রাধারাণী মৃত্ হাসি হাসিতে হাসিতে, গজেন্দ্রগমনে রুশ্নিণীকুমারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

্, রুক্মিণীকুমার তখন বলিলেন, "আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও যান নাই, আমি যে কথা জানিবার জন্ম আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পারি নাই। তাই এখনও যাই নাই।"

রাধা। আপনি রাধারাণীব জন্ম আসিয়াছেন, তাহা আমারও মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে, সত্য বটে। সে আপনার নিকট পরিচিত হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম।

ক। তার পর?

রাধারাণী তখন অল্প একটু হাসিয়া, একবার আপনার পার দিকে চাহিয়া, আপনার হাতের অলস্কার খুঁটিয়া, সেই ঘরে বসান একটা প্রস্তরনির্দ্ধিত Niobe প্রতিকৃতি পানে চাহিয়া রুক্মিণীকুমারের পানে না চাহিয়া, বলিল—"আপনি বলিয়াছেন, রুক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে। রাধারাণীর যে আরাধ্য দেবতা, তাহার নাম পর্যান্ত এখনও সেশুনিতে পায় নাই।"

ক্রিণীকুমার বলিলেন, "আরাধ্য দেবতা! কে বলিল १"

রাধারাণী কথাটা অনবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন সামলাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "নাম ঐরপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

কি বোকা মেয়ে।

কৃষ্মিণীকুমার বলিলেন, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধারাণী গুপ্তভাবে ছই হাত যুক্ত করিয়া মনে মনে ডাকিল, "জয় জগদীশব! তোমার কুপা অনস্ত!" প্রকাশ্যে বলিল, "রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি।"

, দেবেক্সনারায়ণ বলিলেন, "অমন সকলেই রাজা কব্লায়। আমাকে যে কুমার বলে, সে যথেষ্ট সন্মান করে।" রা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার স্বজ্বাতি। এখন স্পর্ক্ষা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই।

(मरवस्य । तम कथा भरत श्रव । त्राधातांगी रेक ?

রা। ভোজনের পর সে কথা বলিব।

দে। মনে ছংখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না।

রা। রাধারাণীর জম্ম এত ছঃখ ? কেন ?

দে। তা জানি না, বড় ছঃখ---আট বৎসরের ছঃখ, তাই জানি!

রা। হঠাৎ রাধারাণীর পরিচয় দিতে আমার কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। আপনি রাধারাণীকে পাইলে কি করিবেন ?

দে। কি আর করিব ? একবার দেখিব।

রা। একবার দেখিবার জন্ম এই আট বংসর এত কাতর ?

(म। तकम तकरमत मासूच थारक।

রা। আছে।, আমি ভোজনের পরে আপনাকে আপনার রাধারাণী দেখাইব। ঐ বড় আয়না দেখিতেছেন; উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষ্য দেখিতে পাইবেন না।

দে। চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি ? আমি যে আট বংসর কাতর !

ভিতরে ভিতরে ছই জনে ছই জনকে ব্ঝিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু কথা বার্ত্তা এইরূপ হইতে লাগিল। রাধারাণী বলিতে লাগিল, "সে কথাটায় তত বিশাস হয় না। আপনি আট বংসর পূর্কে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স কত • \*\*

দে। এগার হইবে।

রা ৷ এগার বংসরের বালিকার উপর এত অমুরাগ গু

(म। इयुना कि?

রা। কখনও শুনি নাই।

দে। তবে মনে করুন কৌতৃহল!

রা। সে আবাব কি ?

(म। ७५३ (मथिवात रेक्डा।

রা। তা, দেখাইব, ঐ বড় আয়নার ভিতর। আপনি বাহিরে থাকিবেন।

দে। কেন, সম্মুখ সাক্ষাতে আপত্তি কি ?

- রা। সে কুলের কুলবতী।
- দে। আপনিও ত তাই।
- রা। আমার কিছু বিষয় আছে। নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করি। স্থতরাং সকলের সমুখেই আমাকে বাহির হইতে হয়। আমি কাহারও অধীন নই। সে তাহার স্বামীর অধীন, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত—
  - দে। স্বামী।
  - রা। হাঁ! আশ্চর্য্য হইলেন যে १
  - দে। বিবাহিতা।
  - ता। हिन्दूत (भरत्र-छिनिश वरमत वर्यम-विवाहिक। नरह १

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া রহিলেন। রাধারাণী বলিলেন, "কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ?"

- দে। মানুষ কি না ইচ্ছা করে ?
- রা। এরপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি ?
- দে। রাণীজি কেই ইহার ভিতর নাই। রাধাবাণী-সাক্ষাতের অনেক পূর্বেই আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

রাধারাণী আবার যুক্তকরে ডাকিল, "জয় জগদীশ্বর! আর ক্ষণকাল যেন আমার এমনই সাহস থাকে।" প্রকাশ্যে বলিল, "তা শুনিলেন ত, রাধারাণী পরস্ত্রী। এখনও কি তাহার দর্শন অভিলাষ করেন ?"

- · (म। कति देव कि।
  - রা। সে কথাটা কি আপনার যোগ্য ?
- দে। রাধারাণী আমার সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা এখনও আমার জানা হয় নাই।
- রা। আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিবে বলিয়া। আপনি শোধ লইবেন কি ৪

प्तरवन्त रामिया विनालन, "या नियाहि, जारा भारे**ल न**रेख भाति।"

- ता। कि कि पिय़ारहन ?
- ু দে। একখানা নোট।
  - রা। এই নিন।

বলিয়া রাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেজনারায়ণের হাতে দিলেন। দেবেজনারায়ণ দেখিলেন, ভাঁহার হাতে লেখা রাধারাণীর নাম সে নোটে আছে। দেখিয়া বলিলেন, "এ নোট কি রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন ?"

- রা। রাধারাণী কুমারী। স্বামীর কথাটা আপনাকে মিণ্যা বলিয়াছিলাম।
- मि। जा, मद छ माध इहेन ना।
- রা। আর কি বাকি ?
- দে। ছুইটা টাকা, আর কাপড়।
- রা। সব ঋণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার না করিয়া চলিয়া যাইবেন। পাওনা বুঝিয়া পাইলে কোন্ মহাজন বসে ? ঋণের সে অংশ ভোজনের পর বাধারাণী পরিশোধ করিবে।
  - দে। আমার যে এখনও অনেক পাওনা বাকি।
  - রা। আবার কি १
  - দে। রাধারাণীকে মনঃপ্রাণ দিয়াছি—তা ত পাই নাই।
- রা। অনেক দিন পাইয়াছেন। রাধারাণীর মনঃপ্রাণ আপনি অনেক দিন লইয়াছেন —ভা সে দেনাটা শোধ-বোধ গিয়াছে।
  - (म। यम किছ পाই ना १
  - त्रा। পाইবেন বৈ कि।
  - (म। कि शाहेत १
- রা। শুভ লয়ে সুতহিবুক যোগে এই অধম নারীদেহ আপনাকে দিয়া, রাধারাণী ঋণ হইতে মুক্ত হইবে।
  - এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

#### অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্ব্বাচীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাবিহিত সময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া জাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনাস্তে রাধারাণী বলিলেন, "আপনার নগদ ছুইটা টাকা ও কাপড় এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছিঁড়িয়া কেলিয়াছি; টাকা খরচ করিয়াছি। ভাষা আর কেরভ দিবার যো নাই। ভাষার বদলে যাহা আপনার জন্ম রাধিয়াছি, ভাষা গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া রাধারাণী বহুমূল্য হীরকহার বাহির করিয়া দেবেজ্রের গলায় পরাইয়া দিতে গেলেন। দেবেজ্রনারায়ণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি ঐরপে দেনা পরিশোধ করিবে, তবে তোমার গলায় যে ছড়া আছে, তাহাই লইব।"

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলার হার খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইল। তথন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সব শোধ হইল—কিন্তু আমি একটু ঋণী রহিলাম।"

রাধা। কিসে १

দে। সেই ছুই প্রসার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত পাইলাম। তবে এখন মালা ফেরত দিতে আমি বাধা।

রাধারাণী হাসিল।

দেরেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছাপূর্বক মুক্তাহার পরিয়া মানিয়াছিলেন, তাহা রাধারাণীর কঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ফেরত দিলাম।"

এমন সময়ে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল।

রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শাঁক বাজাইল কে ?"

তাঁহার একজন দাসী, চিত্রা, উত্তর করিল, "আজে, আমি।"

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাজাইলি ?"

চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।"

বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া প্রভাইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিল।

তার পর তুই জনে বিরলে বসিয়া মনের কথা হইল। রাধারাণী দেবেল্রনারায়ণের বিশ্বয় দূর করিবার জন্ম, সেঁই রথের দিনের সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পিতামহের বিষয়সম্পত্তির কথা, পিতামহের উইল লইয়া মোকদ্দমার কথা, তজ্জন্ম রাধারাণীর মার দৈন্দ্রের কথা, মার মৃত্যুর কথা, কামাখ্যা বাবুর আশ্রয়ের কথা, প্রিবি কৌন্দিলের ডিক্রৌর কথা, কামাখ্যা বাবুর মৃত্যুর কথা, সব বলিল। বসন্তের কথা বলিল, আপনার বিজ্ঞাপনের কথা বলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, হাসিতে হাসিতে, র্ষ্টি বিছ্যুতে, চাতকী

চিরসঞ্চিত প্রণয়সম্ভাষণপিপাসা পরিতৃপ্ত করিল। নিদাঘসম্ভপ্ত পর্বত যেমন বর্ষার বারিধারা পাইয়া শীতল হয়, দেবেন্দ্রনারায়ণও তেমনি শীতল হইলেন।

তিনি রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত কেহ নাই। কিন্তু এ বাড়ী বড় জনাকীর্ণ দেখিতেছি।"

রাধারাণী বলিল, "হঃখের দিনে আমার কেহ ছিল না। এখন আমার অনেক আত্মীয় কুট্ম জুটিয়াছে। আমি এ অল বয়সে একা থাকিতে পারি না, এজন্ম যত্ন করিয়া ভাছাদিগকে স্থান দিয়া রাখিয়াছি।"

দ। তাঁহাদের মধ্যে এমন সপন্ধবিশিষ্ট কেহ আছে যে, তোমাকে এই দীন দরিজকে দান করিতে পারে ?

রা। তাও আছে।

দে। তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্নযুক্ত স্বতহিবৃক যোগটা খুঁজুন না ?

রা। বোধ করি, এতক্ষণ সে কাজটা হইয়া গেল। তোমার সঙ্গে রাধারাণীর এরপ সাক্ষাৎ অহ্য কোন কারণে হইতে পারে না, এ পুরীতে সকলেই জানে। সংবাদ লইব কি १

ल। विषय काक कि?

রাধারাণী ডাকিল, "চিত্রে!" চিত্রা আসিল। রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "দিন টিন কিছু হইল কি শ"

চিত্রা বলিল, "হাঁ, দেওয়ানজি মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়াছিলেন। পুরোহিত পর দিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজি মহাশয় সমস্ত উল্লোগ করিতেছেন।"

তথন বসস্থ আসিল, কামাখ্যা বাবুর পুত্রেরা এবং পরিবারবর্গ সকলেই আসিল, আর যত বসস্থের কোকিল, সময়ের বন্ধু, যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল। দেবেন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ও অনুচর-বর্গ সকলেই আসিল।

বসস্ত আসিলে রাধারাণী বলিল, "তোমার কি আক্রেল ভাই বসস্ত ?" বসন্ত বলিল, "কি আক্রেল ভাই রাধারাণী ?"

রা। যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন ?

বসস্ত। কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি ?

রাধারাণী তখন সকল বলিল। বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। স্থদ শুদ্ধ দেনা পাওনা বুঝিয়া নেয়, এমন মহাজনকৈ যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তার উপর রাগের কথাটা বটে।" রাধারাণী বলিল, "তাই আজ আমি ভোর গলায় দড়ি দিব।"
এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার কল্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা
আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।
তার পর শুভ লয়ে শুভ বিবাহ হইয়া গেল।

# রজনী

# विश्वमञ्स म्द्रीभाषाय

[ ১২৮৪ সালে প্ৰথম প্ৰকাশিত ]

সম্পাদক:

শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার শ্রীসঙ্কনীকান্ত দাস

২৪৩১, অপার সারকুলার রোড কলিকাতা বনীয়-সাহিত্য-পরিয়ং হইতে শ্রীমন্নথমোহন বস্ন কর্তৃক প্রকাশিত

> মূল্য এক টাকা শ্রাবণ, ১৩৪৭

> > শনিরঞ্জন প্রেস
> > ২৫।২ মোহনবাগান রো
> > কলিকাতা হইতে
> > শ্রীসৌরীক্রনাথ দাস কর্তৃক
> > মুদ্রিত

## ভূমিকা

বিষ্ক্রমন্ত তাঁহার সমস্ত উপস্থাসে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 'ইন্দিরা' এবং 'রজনী'তে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; সর্বত্র উপস্থাসকার গল্প বলিয়াছেন, 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরাই বজা; 'রজনী'তে বিভিন্ন চরিত্র নিজেরাই আপন আপন বজব্য বলিয়া গল্পের ধারা বজায় রাখিয়াছেন। উইন্ধি কলিন্সের Woman in White-এ অবলম্বিত পদ্ধতি যে বন্ধিচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা "বিজ্ঞাপনে" স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নায়িকাও লর্ড লিটনের Last Days of Pompeii-এর অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার স্মরণে চিত্রিত হইয়াছে। বন্ধিনচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, উপস্থাসে বর্ণিত "অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার"-গুলির দায়িত্ব তিনি এই পদ্ধতির সাহায্যে কাটাইতে চাহিয়াছেন। লেখকের দায়িত্ব কাটিলেও শিল্পস্থাসের উপস্থাসের ক্ষতি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ('বঙ্গসাহিত্যে উপস্থাসের ধারা', পৃ. ১৫৫-১৬২) এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দতগুও ('বিষ্কিমচন্দ্র', পৃ. ২৬০-২৬৫) ইহা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু সকল অসঙ্গতি ও অভাব সম্বেও বাংলা উপক্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে 'রজনী'র বিশিষ্ট স্থান থাকিবে; ইহাই বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক উপক্যাস। 'ইন্দিরা'ও তাই, কিন্তু প্রথম সংস্করণ 'ইন্দিরা' 'রজনী'র পূর্ব্বগামী হইলেও ৪৫ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুত্র গল্প মাত্র ছিল; ১৮৯৩ থ্রীষ্টাব্দে ৫ম সংস্করণে তাহা রীতিমত উপক্যাস-গৌরব পাইয়াছে। নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্র এবং চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতকে 'রজনী'তে ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরেও প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। সে যুগের বর্ণনাবক্তল রোমান্টিক উপক্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিথিয়াছেন, হীরালাল-চরিত্র সে যুগের এক জন খবরের কাগজের সম্পাদককে আদর্শ করিয়া রচিত। 'রজনী' সম্বন্ধে ইহার অধিক কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'রজনী'র তিনটি সংস্করণ হয়; প্রথম—১২৮৪, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ১২৮৭।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে (ডিসেম্বর) কলিকাতা হইতে পি. মজুমদার ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে এন. হেমচন্দ্র ইহার গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

#### রজনী

[ ১৮৮৭ ঞ্জীটান্দে মৃক্তিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ]

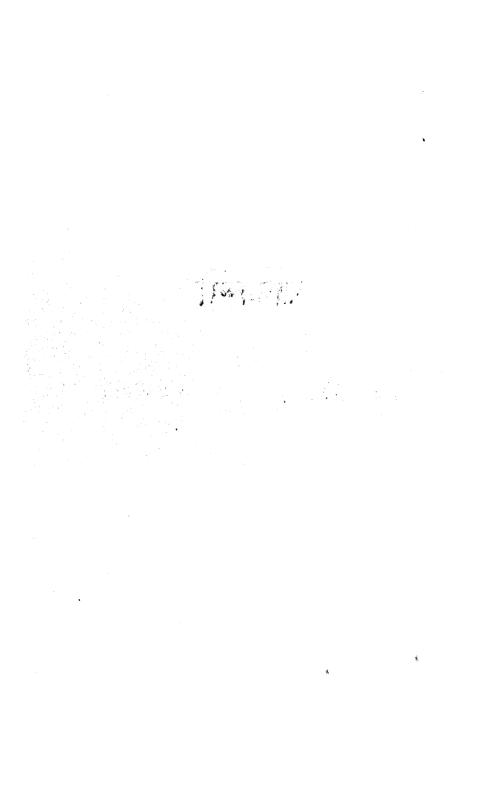

### বিজ্ঞাপন

রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনমুজাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নৃতন গ্রন্থেও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববং আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানাস্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনলিখিত হইয়াছে।

প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপস্থাসে নিদিয়া নামে একটি "কাণা ফুলওয়ালী" আছে; রন্ধনী তৎস্মরণে স্কৃচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ব প্রতিপাদন করা এই প্রস্থের উদ্দেশ্য, তাহা আরু যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রন্ধনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।

উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকাবিশেষের ছারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনাপ্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নৃতন নহে। উইল্কি কলিসকৃত "Woman in White" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রধার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপক্রাসে যে সকল অনৈস্গিক বা অপ্রকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।

**बिवहिमहत्य हर्द्वाशा**शाग्

#### প্রথম খণ্ড

#### রজনীর কথা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

তোমাদের স্থগুংখে আমার স্থগুংখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার স্থখে তোমরা স্থখী হইতে পারিবে না—আমার ছংখ তোমরা ব্বিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যুথিকার গদ্ধে স্থখী হইব; আর যোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমগুলমধ্যস্থ হইয়া বিকসিত হইলেও আমি স্থখী হইব না—আমার উপাধ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে 
 আমি জ্মাদ্ধ।

কি প্রকারে ব্ঝিবে ? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—ছঃখু এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধ নয়নে, তাই আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই ? তাহা নহে। সুখ ছঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়াই সুখী। দেখ, এই ক্ষুত্র কুত্র যুথিকা-সকলের বৃস্তগুলি কত সূক্ষ, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ। আমি এই স্টিকাগ্রে সেই ক্ষুত্র পুষ্পার্ভসকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে, কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পূম্পোদ্ধান কমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। কান্ধন মান হইতে যত দিন ফুল ফুটিত, তত দিন পর্যান্ত পিতা প্রত্যন্ত তথা হইতে পূস্পাচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম করিতেন। অবকাশমতে পিতামাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফ্লের স্পর্শ বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় স্থলর হইবে—আণে পরম স্থলর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অল্লের বুক্ষের ফুল নাই। স্থতরাং পিতা নিডান্ত দরিস্ত া স্থাপুরে একথানি দামান্ত খাপরেলের ঘরে বাদ করিতেন। ভাহারই এক ।, মুল বিছাইয়া, ফুল ভূপাকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম। পিডা র হইয়া গেলে গান গাইতাম—

আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলো নাকে৷ কলি—

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই, আমি পুরুষ, কি মেয়ে! তবে, এতক্ষণে যনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভাল। আমি এখন বলিব না।

পুরুষই হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা তুর্ভাগ্য, কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গরঙ্গরি, আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা, আমিও যদি কাণা হইতাম!"

বিবাহ না হউক—তাতে আমার তুঃথ ছিল না। আমি স্বয়ম্বরা ইইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মন্তুমেন্ট বড় ভারি ব্যাপার। অতি উচু, অটল, অচল, ঝড়ে ভালে না, গলায় চেন—একা একাই বাবু। মনে মন্তুমেন্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে ? আমি মন্তুমেন্টমহিবী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মন্থুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স পনের বংসর। সতের বংসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধ্বাবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে, কালীচরণ বস্থ নামে একজন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজ্ঞারে তাহার একখানি খেলানার দোকান ছিল। সে কায়স্থ—আমরাও কায়স্থ—এজন্ম একট্ আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালীবস্থর একটি চারি বংসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্বাদা আমাদের বাড়ীতে আসিত। একদিন একটা বর বাজনা বাজ্ঞাইয়া মন্দ্র্গামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সন্মুথ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিল্ঞাসা করিল, "ও কেও ?"

আমি বলিলাম, "ও বর।" বামাচরণ তথন কান্না আরম্ভ করিল—"আমি বল হব।" তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, "কাঁদিস না—তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, তুই আমার বর হবি ?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া, রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেককাল পরে বলিল, "হাঁ পা, বলে কি কলে গা ?" বোধ হয়, তাহার গ্রুব বিশ্বাস জ্ঞায়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়,

À

ভবে দে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব ব্ৰিয়া আমি বলিলাম, "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্তব্য ব্ৰিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া ভুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি—সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই ছুই বিবাহ—এখন এ কালের জটিলা কুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্থ— আমি সতী বলাইতে পারি কি ?

#### দ্বিতীয় পরিচেছদ

বড়বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায়। সে কালের মালিনী মাসী রাজবাটীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিভাস্থলর, কিল খেলে হীরা মালিনী—কেন না, সে বড়বাড়ীতে ফুল যোগাইত। স্থলরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।

বাবা ত "বেলফুল" হাঁকিয়া, রিসক মহলে ফুল বেচিতেন, মা ছুই একটা অরসিক মহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন। তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল—(নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা) সাড়ে চারিটা ঘোড়া—আর দেড়খানা গৃহিণী। একজন আদত—একজন চিরক্লয়া এবং প্রাচীনা। তাঁহার নাম ভূবনেশ্বরী—কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।

আর যিনি পুরা একখানি গৃহিণী, তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা লোকে বলিত, কিন্তু তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন ললিতলবঙ্গলতা, এবং রামসদয় বাবু আদর করিয়া বলিতেন—ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে। রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়:ক্রম ৬০ বংসর। ললিতলবঙ্গ-লতা নবীনা, বয়স ১৯ বংসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, যোলআনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে স্কুরয়া।

\* নয়ন নাই—ললিত লবঙ্গ লভাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি রূপসী। রূপ যাউক, গুণ শুনিয়াছি। লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহন্তা, হাদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবললতার অশেষ গুণের মধ্যে, একটি এই যে, তিনি বান্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন সালাইতেন—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি ? আপন হস্তে নিত্য শুল্র কেশে কলপ মাধাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধৃতি পরিত, স্বহন্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কন্ধাপেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধৃতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিজ্ঞগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবললতা, তাহার নিজিতাবস্থায় সর্বালে আতর মাধাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চস্মাগুলি, লবল প্রায় চুরি করিয়া ভালিয়া ফেলিত, সোলাটুকু লইয়া, যাহার কল্পার বিবাহের সন্তাবনা, তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবল ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় য়ম্বম্ করিয়া, রামসদয়ের নিজা ভালিয়া দিত।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চারি আনার ফুল লইয়া ছই টাকা মূল্য দিত।
ভাহার কারণ, আমি কাণা। মালা পাইলে, লবঙ্গ গালি দিত, বলিত, এমন কদর্য্য মালা
আমাকে দিস কেন? কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল প্রুয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত।
ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত—ও আমার টাকা নয়—ছইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া
ভাড়াইয়া দিত। ভাহার দানের কথা মূখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক, রামসদয়
বাবুর ঘর না থাকিলে, আমাদিগের দিনপাত হইত না; তবে যাহা রয় সয়, তাই ভাল
বলিয়া, মাতা, লবঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না। দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট
থাকিতাম। লবঙ্গলতা আমাদিগের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া রামসদয়কে সাজাইত।
সাজাইয়া বলিত—দেখ, রতিপতি। রামসদয় বলিত—দেখ, সাক্ষাৎ—অঞ্জনানন্দন। সেই
প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত ছই জনে ছই জনের মন দেখিতে পাইত।
ভাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরপ—

तामजनस विनिष्ठ, "निनिष्ठनवन्नजाशित्रमी—१"

লবন্ধ। আজ্ঞে ঠাকুরদাদামহাশয়, দাসী হাজির।

त्राम। आमि यपि मति ?

লব। "আমি ভোমার বিষয় খাইব।" লবঙ্গ মনে মনে বলিত, "আমি বিষ ।াইব।" রামসদয় ভাহা মনে মনে জানিত। লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড়বাড়ীতে ফুল যোগান ছংখ কেন ? খন।

একদিন মার জর। অন্তঃপুরে বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবকলতাকে কুল দিতে যাইবে ? আমি লবকের জন্ত ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যাই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণ ছিল। বেত্রহন্তে সর্বত্র যাইতে পারিতাম, কখন গাড়ি ঘোড়ার সন্মুখে পড়ি নাই। অনেকবার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ্রুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, "আ মলো! দেখতে পাস্নে ? কাণা না কি ?" আমি ভাবিতাম, "উভয়তঃ।"

কুল লইয়া গিয়া লবঙ্গের কাছে গোলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, "কি লো কাশী—
আবার কুল লইয়া মর্তে এয়েছিস্ কেন ?" কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—
আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি
শুনিলাম—কে আসিল। যে আসিল—সে বলিল, "এ কে ছোট মা ?"

ছোট মা! তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্ পুত্র! বড় পুত্রের কণ্ঠ একদিন শুনিয়াছিলাম—সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া, স্থ্ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।

ছোট মা বলিলেন, এবার বড় মৃত্তকণ্ঠে বলিলেন, "ও কাণা ফুলওয়ালী।"
"ফুলওয়ালী! আমি বলি বা কোন ভন্তলোকের মেয়ে।"
লবঙ্গ বলিলেন, "কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্তলোকের মেয়ে হয় না ?"
ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "হবে না কেন ? এটি ত ভদ্রলোকের
মেয়ের মতই বোধ হইতেছে। তা ওটি কাণা হইল কিসে ?"

লবঙ্গ। ও জনান্ধ। ছোট বাবু। দেখি গ

ছোট বাবুর বড় বিভার গৌরব ছিল। তিনি অস্থাস্থ বিভাও যেরপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসাশান্ত্রেও সেইরপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্র বাবু (ছোট বাবু) কেবল দরিজগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জক্ষ্য চিকিৎসা শিখিতেছিলেন। "দেখি" বলিয়া আমাকে বলিলেন, "একবার দাঁডাও ত গা।"

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলান। ছোট বাবু বলিলেন, "আমার দিকে চাও।" চাব কি ছাই ৷

"আমার দিকে চোথ ফিরাও।"

কাণা চোকে শব্দভেদী বাণ মারিলাম। ছোট বাবুর মনের মত হইল না। তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া, মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তারির কপালে আগুন জেলে দিই। সেই চিবুকম্পর্শে আমি মরিলাম!

সেই স্পর্শ পুস্পায়। সেই স্পর্শে ঘৃথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি সব ফুলের আণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল! বলিয়াছি ত কাণার স্থ তঃখ ভোমরা বৃষিবে না। আ মরি মরি—সে নবনীত—সুকুমার—পুস্পাল্লময় বীণাধ্বনিবং স্পর্শ! বীণাধ্বনিবং স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বৃষিবে কি প্রকারে ? আমার স্থ তঃখ আমাতেই থাকুক। যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনি কর্ণে শুনিতাম, তাহা তৃমি, বিলোলকটাক্ষকুশলিনি! কি বৃষিবে ?

ছোট বাবু বলিলেন, "না, এ কাণা সারিবার নয়।"

আমার ত সেই জক্ম ঘুম হইতেছিল না।

लवक विलल, "তा ना माक्रक, টाका খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না ?"

ছোট বাবু। কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই १

লবঙ্গ। না। টাকা থরচ করিলে হয় १

ছোট বাবু। আপনি কি ইহার বিবাহ জন্ম টাকা দিৱেন ?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল, "এমন ছেলেও দেখি নাই! আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই! বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়ে মানুষ, সকল কথা ত জানি না। বিবাহ কি হয় ?"

ছোট বাবু ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "তা মা, তুমি টাকা রেখ, আমি সম্বন্ধ করিব।"

মনে মনে লালিভলবঙ্গলভার মুগুপাত করিতে করিতে আমি সে স্থান হইতে পলাইলাম। তাই বলিভেছিলাম, বড়মামুষের বাড়ী ফুল যোগান বড় দায়।

বহুমূর্ত্তিময়ি বস্ক্ষরে ! তুমি দেখিতে কেমন ? তুমি যে অসংখ্য, অচিস্তনীয় শক্তি ধর, অনস্ক বৈচিত্রাবিশিষ্ট জড় পদার্থসকল হুদ্য়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন ? বাকে বাকে লোকে স্থুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন ? তোমার হৃদরে যে অসংখ্য, বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন ? বল মা, তোমার হৃদরের সারভূত, পুরুষ জাতি দেখিতে কেমন ? দেখাও মা, ভাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন ? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায় ? দেখা কি ? দেখা কেমন ? দেখিলে কিরূপ সুখ হয় ? এক মুহূর্তজন্ত এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না ? দেখা মা ! বাহিরের চকু নিমীলিত থাকে থাকুক মা ! আমার হৃদরের মধ্যে চকু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অস্তরের ভিতর অন্তর পুকাইয়া, মনের সাথে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি ৷ স্বাই দেখে—আমি দেখিব না কেন ? বুঝি কীট পতঙ্গ অবধি দেখে—আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না ? শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কণ্ট নাই, কারও পাপ নাই, স্বাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখনও দেখিব না ?

না! না! অদৃষ্টে নাই। হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম। শুধু শব্দ স্পর্শ গল্প। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা! বুঝিল না! কেহই অন্ধের ছুঃখ বুঝিল না।

#### তৃতীয় পরিচেছদ

সেই অবধি আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইডাম। কিন্তু কেন, তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন ? সে দেখিতে পাইবে না—কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীক্ষ্র বাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন ? তিনি থাকেন সদরে—আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাঁহার স্ত্রী থাকিত, তবেও বা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই। অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকটে আসিতেন। আমি যে সময়ে ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি ? অতএব যে এক শব্দ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও বড় সফল হইত না। তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত। কোন হরাশায়, তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি ? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা ব্যা হইড। প্রত্যহই আবার যাইতাম। যেন কে চুল

ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, যাইব না—আবার যাইতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই ? শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মৃশ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি ? তবে কেন যাই ? কথা শুনিব বলিয়া ? রুখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উয়াদিনী হইয়াছে ? আমিই কি তাই হইয়াছি ? তাও কি সম্ভব ? যদি তাই হয়, তবে বাভ শুনিবার জয়্ম, বাদকের বাড়ী যাই না কেন ? সেতার, সারেঙ্গ, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীম্রু স্কৃষ্ঠ ? সে কথা মিধ্যা।

তবে কি সেই স্পর্শ ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রি দিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বুকে চাপাইতেছি—ইহার অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কোমল ? তা ত নয়। তবে কি ? এ কাণাকে কে বুঝাইবে, তবে কি ?

তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কি ? তোমাদের চক্ষ্ আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ জ্ঞষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন ? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন ? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের স্থুথ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের স্থুথ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের স্থুথ মাত্র। যদি আমার রূপস্থের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গদ্ধ কেন রূপস্থের স্থায় মনোমধ্যে সর্বন্ধ না হইবে ?

শুদ্ধ ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে ? শুদ্ধ কার্চে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জলিবে ? রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শৃষ্ম রমণীস্থাদয়ে স্পুক্ষসংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে ? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশৃষ্ম অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্ম কখন যাইবে না, সেখানেও রত্ম প্রভাসিত হয়, অন্ধের হাদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নামন নিরুদ্ধ বলিয়া স্থাদয় কেন প্রস্কৃতিত হইবে না ?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্ম। বোবার কবিছ, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্ম। বধিরের সঙ্গীতামুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্ম; আপনার স্থীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার তেমনই যন্ত্রণার জন্ম। পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার কথন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ!

এই ভূমণ্ডলে রজনীনামে ক্ষুত্র বিন্দু কেমন দেখায় ? আমাকে দেখিলে, কখনও কি কাহার আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই ? এমন নীচাশয়, ক্ষুত্র কেহ কি জগতে নাই যে, আমাকে স্থলর দেখে ? নয়ন না থাকিলে নারী স্থলরী হয় না—আমার নয়ন নাই—কিস্ত তবে কারিগরে পাথর খোদিয়া চক্ষুংশৃত্য মূর্ত্তি গড়ে কেন ? আমি কি কেবল দেইরূপ পাষাণী মাত্র ? তবে বিধাতা এ পাষাণমধ্যে এ স্থত্বঃখসমাকৃল প্রণয়লালসাপরবশ হলম কেন পুরিল ? পাষাণের তৃঃখ পাইয়াছি, পাষাণের স্থ পাইলাম না কেন ? এ সংসারে এ তারতম্য কেন ? অনন্ত তৃত্বতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্মপ্রেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না ? এ সংসারে বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপপুণাের দণ্ড পুরস্কার নাই—আমি মরিব।

আমার এই জীবনে বহু বংসর গিয়াছে—বহু বংসর আসিতেও পারে ! বংসরে বংসরে বহু দিবস—দিবসে দিবসে বহু দণ্ড—দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্ম, এক পলক জন্ম, আমার কি চক্ষু ফুটিবে না ? এক মূহূর্ত্ত জন্ম, চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই, এই শবস্পশ্ময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি ?

#### চতুর্থ পরিচেছদ

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোট বাবুর কথার শক্তপ্রবণ প্রায় ঘটিত না—
কিন্তু কদাচিং ছুই একদিন ঘটিত। সে আহলাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ
হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি সেইরূপ আহলাদ হয়;
আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম, আমি ছোটবাবুকে
কতকগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা একদিনও পারিলাম না।
একে লক্ষা করিত—আবার মনে ভাবিতাম, ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন—কি
বলিয়া না লইব ? মনের ছুংখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোটবাবুকেই গড়িতাম। কি
গড়িতাম, তাহা জ্ঞানি না—কখন দেখি নাই।

এদিকে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। পিতা মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর, আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কি একটা শব্দে নিজা ভালিল। জাগ্রত হইলে কর্ণে পিতা মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে; কেন না, পিতা মাতা আমার নিজাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া কোন সাড়াশব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "তবে এক প্রকার স্থিরই হইয়াছে ?"

পিতৃ। উত্তর করিলেন, "স্থির বৈ কি ? অমন বড় মান্থ্য লোক, কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে ? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্থা করিয়া পায় না।"

মা। তা, পরে এত কর্বে কেন ?

পিতা। তৃমি বৃঝিতে পার না যে, ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গাল নয়—হাজার ছহাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যে দিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেই দিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "টাকায় কি কাণার বিয়ে হয় ?" ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা ভরসা হইতে পারে যে, বৃঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন। সেই দিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেই দিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবক্ল বৃঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্ম বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে! তাতে আবার ছোট বাবু টাকা দিয়া হরনাথ বস্থকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছে।

হরনাথ বস্থু, রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার। গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বংসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সস্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবক্ষ তাহাকে টাকা দিবে। পিতা মাতার কথায় বৃঝিলাম, গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে সে কুড়ি বংসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকায় জাতি কিনিবে। পিতামাতা মনে করিলেন, এ জন্মের মত্ত অন্ধ কত্যা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। তাহারা আহলাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাকিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবক্ষের কাছে যাইব না—মনে মনে তাহাকে শতবার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। ছংখে কান্না আসিতে লাগিল। ভামি লবলের কি করিয়াছি যে, সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উন্থত !
ভাবিলাম, যদি লে বড় মান্থব বলিয়া অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ ফু:খিনী ভিন্ন,
আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না ! মনে করিলাম—না, আর একদিন যাইব,
তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব—তার পর আর বাইব না—আর ফুল
বেচিব না—আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন,
তবে তাহার টাকার অয় ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়—সেও ভাল। ভাবিলাম,
বিলব, বড় মান্থ্য হইলেই কি পরশীড়ন করিতে হয় ! বলিব, আমি অয়—অন্ধ বলিয়া কি
দয়া হয় না ! বলিব, পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ নাই, তাহাকে বিনাপরাধে কণ্ট দয়া
তোমার কি সুখ ! যত ভাবি, এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি।
মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভূলিয়া যাই।

যথাসময়ে আবার রামসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইয়া যাইব না মনে করিয়াছিলাম—কিন্ত শুধু হাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কি বলিয়া গিয়া বসিব। পূর্ব্বমত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রাসঙ্গ উত্থাপন করিব ? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব ? গোড়ার কথা কোন্টা ? যথন চারি দিকে আগুন জ্বলিতেছে—আগে কোন্ দিক্ নিবাইব ? কিছুই বলা হইল না! কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কারা আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবক আপনিই প্রসক্ষ তুলিল, "কাণি—ভোর বিয়ে হবে।"
আমি জলিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "ছাই হবে।"
লবক বলিল, "কেন, ছোট বাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—হবে না কেন ॰"
আরও জলিলাম। বলিলাম, "কেন, আমি ভোমাদের কাছে কি দোব করেছি ॰"
লবক্ষও রাগিল। বলিলা, "আঃ মলো। তোর কি বিয়ের মন নাই না কি ॰"
আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"
লবক্ষ আরও রাগিল, বলিল, "পাপিষ্ঠা কোথাকার। বিয়ে কর্বিনে কেন ॰"
আমি বলিলাম, "থুসি।"

লবক্সের মনে বোধ হয়, সন্দেহ হইল—আমি ভ্রষ্টা—নহিলে বিবাহে অসমত কেন 
কিন বাদ রাগ করিয়া বলিল, "আঃ মলো! বের বলিতেছি—নহিলে খেঙ্রা মারিয়া বিদায়
করিব।"

আমি উঠিলাম—আমার তুই অন্ধ চক্ষে জল পড়িতেছিল—তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম
না—কিরিলাম। গৃহে যাইডেছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,—
কই, তিরস্কারের কথা কিছুই ত বলা হয় নাই—অকস্মাৎ কাহার পদশন্দ শুনিলাম। অন্ধের
ক্রাবাশক্তি অনৈস্গিক প্রথরতা প্রাপ্ত হয়—আমি তুই একবার সেই পদশন্দ শুনিয়াই
চিনিয়াছিলাম, কাহার পদবিক্ষেপের এ শন্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোট বাব্
আমার নিকটে আসিলে, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয়, আমার চক্ষের জল
দেখিতে পাইয়াছিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, রজনি।"

সকল ভূলিয়া গেলাম! রাগ ভূলিলাম। অপমান ভূলিলাম, ছংখ ভূলিলাম।— কাণে বাজিতে লাগিল—"কে রজনি!" আমি উত্তর করিলাম না—মনে করিলাম, আর ছুই একবার জিজ্ঞাসা করুন—আমি শুনিয়া কাণ জুড়াই।

ছোট বাবু किञ्जामा कतित्मन, "तकनि! काँनिए एक कन ?"

আমার অস্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল—চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না—আরও জিজ্ঞাসা করুন। মনে করিলাম, আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।

আমি সেবার উত্তর করিলাম—তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের সুখ, যদি জল্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন ? আমি বলিলাম, "ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।"

ছোটবাবু হাসিলেন,—বলিলেন, "ছোট মার কথা ধরিও না—তাঁর মুখ ঐ রকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস—এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।"

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব ? তিনি ডাকিলে কি আর রাগ থাকে ? আমি উঠিলাম
—তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁ ড়িতে উঠিতে লাগিলেন—আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ
উঠিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি দেখিতে পাও না—সিঁ ড়িতে উঠ কিরপে ? না পার,
আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল—সর্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল—তিনি আমার হাত ধরিবেন!
ধরুন না—লোকে নিন্দা করে করুক—আমার নারীক্ষম সার্থক হউক! আমি পরের সাহায্য
ব্যতীত কলিকাভার গলি গলি বেড়াইতে পারি, কিন্তু ছোট বাবুকে নিষেধ করিলাম না।
ছোট বাবু—বলিব কি ? কি বলিয়া বলিব—উপযুক্ত কথা পাই না—ছোট বাবু হাত
ধরিলেন!

খেন একটি প্রভাতপ্রকৃত্র পদ্ম দলগুলির ছারা আমার প্রক্রেষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—বেন গোলাবের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! আমার আর কিছু মনে নাই। বৃঝি সেই সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন মরি না কেন ? বৃঝি তখন গলিয়া জল হইয়া ঘাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল—বৃঝি ইচ্ছা করিয়াছিল, শচীক্র আর আমি, ছইটি ফুল হইয়া এইরপ সংস্পৃষ্ঠ হইয়া, কোন বস্থ বৃক্ষে গিয়া এক বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি। আর কি মনে হইয়াছিল—তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপরে উঠিয়া, ছোটবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন—তখন দীর্ঘনিশাস ত্যাগ করিলাম—এ সংসার আবার মনে পড়িল—সেই সঙ্গে মনে পড়িল—"কি করিলে প্রাণেশ্বর! না বৃঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার পত্নী—ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।"

সেই সময় কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল ? বুঝি তাই।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু ছোট মার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনীকে কি বলিয়াছ গা ? সে কাঁদিতেছে।" ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন,—আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্মীপুত্রের কাছে সকল কথা ভালিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোটবাবু ছোট মাকে প্রসন্ধ দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড় মার কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এ দিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উচ্চোগ হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল। আমি কি করিব ? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া, দিবারাত্র কিসে এ বিবাহ বন্ধ করিব—সেই চিস্তা করিতে লাগিলাম। এ বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গলতার যত্ম, ছোটবাবু ঘটক—এই কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক—ছোটবাবু ঘটক! আমি একা অন্ধ কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব ? কোন উপায় দেখিতে পাইলামনা। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতাপিতা মনে করিলেন, বিবাহের আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

, ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপাল বস্থুর বিবাহ ছিল— তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ রেখেছিল চম্পকলতা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসমত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়—তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপান অপেক্ষা দেড় বংসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখা পড়া শিখান নাই—কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয়বাবু তাহাকে কোথা কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল। হরনাথ বস্থু, তাহার দমে ভূলিয়া, লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তার পর কোন প্রামে, বার টাকা বেতনে হীরালাল মাস্টার হইয়া গেল। সে প্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তার পর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল—কিন্তু অল্লীলতা দোমে পুলিষে টানাটানি আরম্ভ করিল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোয় হইল। কিছুদিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোটবাবুর মোসায়েবি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট বাবুর কাছে মদের চাল নাই দেখিয়া আপনা আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কুল কিনারা না দেখিয়া—হীরালাল চাঁপাদিদির আঁচল ধরিয়া বিসয়া বহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্য্যোদ্ধার জন্ম নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকার কথা সত্য ত ় যেই কাণীকে বিবাহ করিবে, সেই টাকা পাইবে ?"

চাঁপা সে বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকার বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অস্থ ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া, কাণ পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। হীরালালের কি কর্কশ কদ্যা স্বর।

হীরালাল বলিতেছে, "সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে ?"

পিতা ছঃখিতভাবে বলিলেন, "কি করি! না দিলে ত বিয়ে হয় না—এত কাল ত হলো না!" হীরালাল। কেন, ভোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি ?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, "আমি গরিব—ফুল বেচিয়া খাই—আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে ? তাতে আবার কাণা মেয়ে, আবার বয়সও চের হয়েছে।"

হীরা। কেন, পাত্রের অভাব কি ? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়ংস্থা মেয়ে ত লোকে চায়। আমি যখন স্তুশ্চ্ছিশ্চশাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্ম কত আর্টিকেল লিখেছি—পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি!ছে! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেটু করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিয়ে করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাং শুনিয়াছি। পিতা ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন। এত বড় পণ্ডিত জামাই হাতছাড়া হয় ভাবিয়া শেষ একটু ছঃখিত হইলেন; শেষ বলিলেন, "এখন কথা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে—এখন আর নড়চড় হয় না। বিশেষ এ বিবাহের কর্তা শচীক্র বাবু। তাঁহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপাল বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।"

হীরা। তাঁদের মতলব তুমি কি বুঝিবে ? বড়মায়ুষের চরিত্রের অস্ত পাওয়া ভার। তাদের বড় বিশ্বাস করিও না।

এই বলিয়া হীরালাল চুপি চুপি কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিছা বলিলেন, "সে কি ? না—আমার কাণা মেয়ে।"

হীরালাল তংকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ দেখিতে লাগিল। চারি দিক্ দেখিয়া বলিল, "তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে ?" পিডা বিশ্বিত হইলেন; বলিলেন, "মদ! কি জম্ম রাখিব!"

হীরালাল মদ নাই জানিয়া, বিজ্ঞের স্থায় বলিল, "সাবধান করিয়া দিবার জ্ঞ বল্ছিলাম। এখন ভদ্লোকের সঙ্গে কুট্মিতা করিতে চলিলে, ওগুলা যেন না থাকে।"

কথাটা পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে না পারিয়া, কুন্নমনে বিদায় হইল।

#### ষষ্ঠ পরিচেছদ

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর একদিন্যাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! চারি দিক্ হইতে উচ্ছ্যাসিত বারিরাশি গর্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ভূবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। যোড়হাত করিয়া বলিলাম,—"আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবুড় থাকিব।"

মা বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" কেন? তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম, কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন,—রাগিয়া উঠিলেন; গালি দিলেন। শেষ পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! ভূবিলাম।

সেই দিন বৈকালে গৃহে কেবল আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচসংগ্রহে গিয়াছিলেন—মাতা জব্য সামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এ সব যে সময়ে হয়, সে সময়ে আমি দার দিয়া থাকিতাম, না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এ দিন বসিয়াছিল। একজন কে দার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গা ?"

উত্তর "তোমার যম।"

কথা কোপযুক্ত বটে, কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম,— "আমার যম কি আছে ? তবে এতদিন কোথা ছিলে ?"

ন্ত্রীলোকটির রাগশান্তি হইল না। "এখন জান্বি! বড় বিয়ের সাধ! পোড়ারমূখী; আবাগী!" ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, "হা দেখ, কানি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে ভোর বিয়ে হয়, তবে যে দিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেই দিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

বুঝিলাম, চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম। বলিলাম, "শুন—তোমার সঙ্গে কথা আছে।" এত গালির উত্তরে সাদর সম্ভাষণ দেখিয়া, চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, "গুন, এ বিবাহে ভূমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ विवाह याहाएक ना इय़, आमि छाहाई कतिएक ताकि आहि। किरन विवाह वक्क इय़, छाहात উপায় বলিতে পার ?"

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, "তা ভোমার বাপ মাকে বল না কেন ?" षामि विनाम, "शकात वात विनम्राहि। किছू रम नारे।" চাঁপা। বাবুদের বাড়ী গিয়া তাঁদের হাতে পায়ে ধর না কেন ? আমি। তাতেও কিছু হয় নাই। চাঁপা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে এক কাজ করিবি ?" আমি। কি?

চাঁপা। তুদিন লুকাইয়া থাকিবি ?

আমি। কোথায় লুকাইব ? আমার স্থান কোথায় আছে ?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, "আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি ?"

ভাবিলাম, মন্দ কি ? আর ত উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, "আমি কাণা, নৃতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে ? তাহারাই বা স্থান দিবে কেন ?"

চাঁপা আমার সর্কানাশিনী কুপ্রবৃত্তি মৃতিমিতী হইয়া আসিয়াছিল ; সে বলিল, "তোর তা ভাবিতে হইবে না। সে সব বন্দোবস্ত আমি করিব। আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই যাস ত বল ?"

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কার্চফলকবং এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, "আচ্ছা, তবে ঠিক থাকিসু। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব; বাহির হইয়া আসিস।"

আমি সন্মত হইলাম।

রাত্রি দিতীয় প্রহরে দারে ঠকুঠক করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্র মাত্র লইয়া, আমি দ্বারোদ্বাটনপূর্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম, চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার ভাবিলাম না—একবার বুঝিলাম না যে, কি ছন্ধর্ম করিতেছি। পিতা মাতার জন্ম মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে

বিশ্বাস ছিল যে, অল্প দিনের জক্ত যাইতেছি। বিবাহের কথা নির্ভি পাইলেই আবার আসিব।

আমি চাঁপার গৃহে—আমার শশুরবাড়ী ?—উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সম্ভই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল। পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এই ভয়ে বড় তাড়াতাড়ি করিল—যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি—কিন্তু চাঁপা এমনই তাড়াতাড়ি করিল যে, আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর, কাহাকে আমার সঙ্গে দিল ? হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সেজগু আপত্তি করি নাই। সে বুবা পুরুষ—আমি যুবতী—তাহার সঙ্গে কি প্রকারে একা যাইব ? এই আপত্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে ? আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি—স্কৃতরাং পথে যে সকল শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে সকল কিছু শুনিতে পাই নাই—অতএব বিনা সহায়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না—বাড়ী ফিরিয়া গোলেও সেই পাপ বিবাহ! অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—মাথার উপর দেবতা আছেন; তাঁহারা কখনও লবঙ্গলতার স্থায় পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্যু দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্ম ?

তখন জানিতাম না যে, ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুয়ের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনস্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে—আমরা যাহাকে পীড়ন বলি—ঈশ্বরের অনস্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনস্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশৃত্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিকৃষ্ণ রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খল্ল হউক, আর্ত্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনস্ত সংসারচক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন ?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অন্থসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়িতে একটা বাজিল। পথে কেহ নাই—কোথাও শব্দ নাই—ছুই একখানা গাড়ির শব্দ—ছুই একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বন্ধ গীতিশব্দ। আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হীরালাল বাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন ?"

হীরালাল একট্ বিশ্বিড হইল—বলিল, "কেন ?" আমি বলিলাম, "জিজ্ঞানা করি ?" हीतानान विनन, "छ। यन नग्र।"

আমি। তোমার হাতে কিসের লাঠি ?

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙ্গিতে পার ?

হীরা। সাধ্য কি?

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দিখও করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিশ্বিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া, আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙ্গিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম—"আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম—রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে—আমার হাতে এই আধখানা লাঠি দেখিলে—তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।"

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল, জগন্ধাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাদে পাল দিল। সে বলিল, তাহাদের পিত্রালয় হুগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভূলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, "গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না—আমায় বিবাহ কর।" আমি বলিলাম, "না।" হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে, বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার স্থায় সংপাত্র পৃথিবীতে তুর্লভ; আমার স্থায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে তুর্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম—তথাপি বলিলাম যে, "না, তোমাকে বিবাহ করিব না।"

তখন হীরালাল বড় জুদ্ধ হইল। বলিল, "কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে।" এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরবে রহিলাম—এইরপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পরে, শেষ রাত্রে, হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, "এইখানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতুলে ভূমি স্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল, "নাম—আসিয়াছি।"—সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে গুঁজিইলাম।

ভাহার পরে শব্দ শুনিলাম, ষেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝিদিগকে বালল, "দে, নৌকা খুলিয়া দে।" আমি বলিলাম, "দে কি ? আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন ?"

হীরালাল বলিল, "আপনার পথ আপনি দেখ।" মাঝিরা নৌকা খুলিতে লাগিল— দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, "তোমার পায়ে পড়ি! আমি অন্ধ—যদি একাস্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে রাখিয়া দিয়া যাও। অমামি ত এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে ?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে বিবাহ করিতে সন্মত আছ ?"

আমার কারা আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম; রাগে হীরালালকে বলিলাম, "ছুমি যাও। তোমার কাছে কোন উপকারও পাইতে নাই—রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাং পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি ভোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।"

হী। দেখা পেলে ত ? এ যে চড়া! চারি দিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে ?
হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল। শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন
— শ্রবণই আমার চক্ষের কাজ করে। কেহ কথা কহিলে—কত দ্রে, কোন্ দিকে কথা
কহিতেছে, তাহা অন্থত করিতে পারি। হীরালাল কোন্ দিকে, কত দ্রে থাকিয়া কথা
কহিল, তাহা মনে মনে অন্থত করিয়া, জলে নামিয়া সেই দিকে ছুটিলাম—ইচ্ছা, নৌকা
ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আরও বেশী জলে।
নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব।

তালের লাঠি তথনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দাস্থভর করিয়া ব্ঝিলাম, হীরালাল এই দিকে, এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া, কোমর জলে উঠিয়া, শব্দের স্থানাস্থভব করিয়া, সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। "খুন হইয়াছে, খুন হইয়াছে!" বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক—দেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তথনই তাহার মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল—দে উচ্চৈ:ম্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল—অতি কদর্য্য অঞ্জাব্য ভাষায় পবিত্রা গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চ্লিল। আমি স্পষ্ট গুনিতে পাইলাম যে, সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার থবরের কাগজ করিয়া আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে।

#### অফ্টম পরিচেছদ

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধযুবতী, একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া গঙ্গার কল কল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।

হায়, মায়ুবের জীবন! কি অসার তুই! কেন আসিস্—কেন থাকিস্—কেন যাস্!

এ তুঃখময় জীবন কেন! ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। শচীল্র বাবু, একদিন তাঁহার মাতাকে
বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাধীন। মায়ুবের এই জীবন কি কেবল সেই নিয়মের ফল!

যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে,—যে নিয়মে জলবুদ্বুদ্ ভাসে, হাসে, মিলায়, যে
নিয়মে ফুলা উড়ে, তৃণ পুড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই স্থত্ঃখময় ময়ুয়জীবন
আবদ্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয়! যে নিয়মের অধীন হইয়া এ নদীগর্ভন্ত কুম্ভীর শিকারের সন্ধান
করিতেছে—যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্লুজ কীটসকল অম্ম কীটের সন্ধান করিয়া
বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি শচীল্রের জন্ম প্রাণ ত্যাগ করিতে বসিয়াছি!
ধিক্ প্রাণত্যাগে! ধিক্ প্রণয়ে! ধিক্ ময়ুয়জীবনে! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা পরিত্যাগ
করি না!

জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া অসার, তাহা নহে। শিমূলগাছে শিমূলফুলই ফুটিবে; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। তৃঃখময় জীবনে তৃঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এই জন্ম যে, তৃঃখই তৃঃথের পরিণাম—তাহার পর আর কিছু নাই। আমার মর্শ্মের তৃঃখ, আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বৃঝিল না—তৃঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা ত্বনাইতে পারিলাম না। একটি শিমূলবৃক্ষ হইতে সহস্র শিমূলবৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমার তৃঃখে আর ক্য়জনের তৃঃখ হইবে। পরের অন্তঃকরণমধ্যে পরে প্রবেশ করিতে পারে, এমন ক্য়জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে থ, এক পৃথ্পনারীর তৃঃখ বৃঝিবে ? কে এমন জন্মিয়াছে যে, এক পৃথ্পনারীর তৃঃখ বৃঝিবে ?

তরঙ্গ উঠে, তাহা ব্ঝিতে পারে ? মুখ ছংখ ? হাঁ, মুখও আছে। যখন চৈত্র মানে, ফুলের বোঝার দঙ্গে দঙ্গে মৌমাছি ছুটিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সে শব্দের দঙ্গে আমার কত মুখ উছলিত, কে ব্ঝিত ? যখন গীতিব্যবদায়িনীর অটালিকা হইতে বাছনিকণ, সাদ্ধ্য সমীরণে কর্ণে আসিত, তখন আমার মুখ কে ব্ঝিয়াছে ? যখন বামাচরণের আধ আধ কথা ফুটিয়াছিল—জল বলিতে "ত" বলিত, কাপড় বলিতে "খাব" বলিত, রজনী বলিতে "জুঞ্জি" বলিত, তখন আমার মনে কত মুখ উছলিত, তাহা কে ব্ঝিয়াছিল ? আমার ছংখই বা কে ব্ঝিবে ? অন্ধের রূপোন্মাদ কে ব্ঝিবে ? না দেখায় যে ছংখ, তাহা কে ব্ঝিবে ? ব্ঝিলেও ব্ঝিতে পারে, কিন্তু ছংখ যে কখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ ছংখ কে ব্ঝিবে ? পৃথিবীতে যে ছংখের ভাষা নাই, এ ছংখ কে ব্ঝিবে ? ছোট মুখে বড় কথা তোমরা ভালবাস না, ছোট ভাষায় বড় ছংখ কি প্রকাশ করা যায় ? এমনই ছংখ যে, আমার যে কি ছংখ, তাহাতে হৃদয় ধ্বংস হইলেও, সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না।

মন্তব্যভাষাতে তেমন কথা নাই—মন্তব্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই। হুঃখ ভোগ করি—কিন্ত হুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কি হুঃখ ? কি তাহা জানি না, কিন্ত ফালয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্বদা দেখিতে পাইবে যে, তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপক্তত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কি, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময়ে দেখিবে যে, হুঃখে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া, শৃক্তমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু কি হুঃখ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না—পরে বুঝিবে কি ? ইহা কি সামাক্ত হুঃখ ? সাধ করিয়া বলি, জীবন অসার !

ষে জীবন এমন ছঃখময়, তাহার রক্ষার জন্ম এত তার পাইতেছিলাম কেন ? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না ? এই ত কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া আছি—আর ছই পা অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি। না মরি কেন ? এ জীবন রাখিয়া কি হইবে ? মরিব!

আমি কেন জন্মিলাম ? কেন অন্ধ হইলাম ? জন্মিলাম ত শচীক্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন ? শচীক্রের যোগ্য না হইলাম, তবে শচীক্রকে ভালবাসিলাম কেন ? ভালবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে রহিতে পারিলাম না কেন ? কিসের জন্ম শচীক্রকে ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিতে হইল ? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন ? কেন বানের মুখে কুটার মত, সংসারস্রোতে, অজ্ঞাত পথে ভাসিয়া চলিলাম ? এ সংসারে অনেক ছংখী আছে, আমি সর্ব্বাপেকা ছংখী কেন ? এ সকল কাহার খেলা ? লবতার ? জীবের এত কণ্টে দেবতার কি সুখ ? কণ্ট দিবার জন্ম সৃষ্টি করিয়া কি সুখ ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব ? কেন নিষ্ঠুরতার পৃষ্ধা করিব ? মানুষের এত ভয়ানক ছংখ কখন দেবকৃত নহে—তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেকা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্মাকল ? কোনু পাপে আমি জন্মান্ধ ?

তুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব। গলার তরকরব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্ট শব্দ বড় ভালবাসি! না, মরিব। চিবুক ডুবিল। অধর ডুবিল। আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল। চক্ষু ডুবিল। আমি ডুবিলাম।

ভূবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়্তাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্র হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে খাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনম্ভ হইয়া আসিল।

## দ্বিতীয় খণ্ড

#### অমরনাথের কথা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

আঁমার এই অসার জীবনের ক্ষুত্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসারসাগরে, কোন্ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব: দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।

আমার নিবাস—অথবা পিত্রালয় শান্তিপুর—আমার বর্ত্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমি সংকায়স্থকুলোভূত, কিন্তু আমার পিতৃকুলে একটি গুরুতর কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। আমার পুল্লতাতপত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন। আমার পিতার ভূসম্পত্তি যাহা ছিল—তদ্বারা অস্ত উপায় অবলম্বন না করিয়াও সংসার্যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া গণনা করিত। তিনি আমার শিক্ষার্থ অনেক ধনবায় করিয়াছিলেন। আমিও কিঞ্চিং লেখাপড়া শিথিয়াছিলাম—কিন্তু সে কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে; আমারও বিভা ছিল।

আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে আমার অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু কোন সম্বন্ধই পিতার মনোমত হইল না। তাঁহার ইচ্ছা, কন্থা পরম স্থানরী হইবে, কন্থার পিতা পরম ধনী হইবে, এবং কোলীন্থের নিয়ম সকল বজায় থাকিবে। কিন্তু এরূপ কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হইল না। আসল কথা, আমাদিগের কুলকলঙ্ক শুনিয়া কোন বড় লোক আমাকে কন্থাদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এইরূপ সম্বন্ধ করিতে করিতে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

পরিশেষে পিতার স্বর্গারোহণের পর আমার এক পিসী এক সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। গঙ্গাপার, কালিকাপুর নামে এক গ্রাম ছিল। এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অক্স গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে; এই কালিকাপুর সেই ভবানীনগরের নিকটস্থ গ্রাম। আমার পিসীর শ্বশুরালয় সেই কালিকাপুরে। সেইখানে লবঙ্গ নামে কোন ভন্তলোকের ক্সার সঙ্গে পিসী আমার সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন।

সম্বন্ধের পূর্ব্বে আমি লবঙ্গকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও দেখিতাম—তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে "ক"য়ে করাত, "খ"য়ে খরা শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না। কিন্তু সেই সময়েই আমিও তাহারে দেখিবার জ্ব্যু অধিকতর উৎস্থক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গ কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল। চল্লের চাহনী চঞ্চল অথচ তীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চ হাস্থ মৃছ এবং ব্রীড়ামুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—ক্রত গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কথন দেখি নাই—এ সৌন্দর্য্য যুবতীর অনৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ অতীতশৈশব অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য্য, এবং অক্ষুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাই মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসনভ্যণের ঘটা, হাসি চাহনীর ঘটা,—বেণীর দোলনি, বাছর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে সৌন্দর্য্যর উপভোগে ইন্দ্রিরের সহিত সম্বন্ধ্বুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

এই সময়ে আমাদের কুলকলক কম্মাকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল—এমত সময় ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র আসিয়া লবঙ্গলতা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হইল। লবঙ্গলাভে নিরাশ হইয়া আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম।

ইহার কয়বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি
না। পশ্চাৎ বলিব কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি
গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যস্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই। কোথাও স্থায়ী
ইইতে পারি নাই।

কোথাও স্থায়ী হই নাই, কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম। মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল—ধন, সম্পদ্, বয়স,. বিভা, বাছবল—কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্টদোবে, একদিনের হুর্ব্ব্ দ্ধিদোবে, সকল ত্যাগ করিয়া, আমি এই সুখময় গৃহ—এই উভানত্লা পুস্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া,

ৰাত্যাতাভ়িত পতকের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে রম্য গৃহ রম্য সজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বাবে ছঃখরাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু—

এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুথ তুংখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন ত আমার। তরজে নৌকা তুবিল বলিয়া, কেন তুবিয়া রহিলাম—সাঁতার দিয়া ত কূল পাওয়া বায়। আর তুংখ—তুংখ কি । মনের অবস্থা, সে ত নিজের আয়ন্ত। সুখ তুংখ পরের হাজ, না আমার নিজের হাত । পর কেবল বহির্জগাঁতর কর্তা—অন্তর্জগতে আমি একা কর্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন । জড়জগত জগত, অন্তর্জগত ক্রি লগং নয় । আপনার মন লইয়া কি থাকা বায় না । তোমার বাহ্য জগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি বা নাই । আমার অন্তরে বাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্য জগত দেখাইবে, সাধ্য কি । যে কুকুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কোথায় ।

তবে কেন, সেই নিশীথকালে, সুষ্প্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রতা—দূর হৌক! একদিন নিশীথকালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্ক বদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল— আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালের শীতল প্রলেপে সেই ছাদয়ক্ষত ক্রমে পুরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাশীধামে গোবিন্দকাস্ক দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্ভ্রাস্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আঙ্গাপ হইন । ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিষের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিষের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলিন গল্প বলিলেন—ছই একটা বা সত্য, ছই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই।

"হরেক্বঞ্চ দাস নামে আমাদিগের গ্রামে একঘর দরিত্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি কন্মা ভিন্ন অন্থ সম্ভান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুশা। এজন্য সে কন্তাটি আপন শ্রালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্তাটির কতকগুলিন স্বর্ণালয়ার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্রালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলয়ারগুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে, 'আমার কন্তার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন—এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।' আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃক্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দ্রী ভূজী সঙ্গে দেবাদিদের মহাদের দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃক্ণের ঘটী বাটী পতির টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হল্পান্ত করিলেন। কেন্তু কেন্তু বলিয়া, আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ারেশ থাকে, হজুরে হাজির হইবে।' তখন আমার ছই একজন শক্র স্থ্যোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল যে, গোবিন্দ দন্তের কাছে ইহার স্বর্ণালয়ার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম। কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি 
পূ যুবাঘুরির উত্যোগ দেখিয়া অলয়ারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপন্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিক্ষুতি পাইলাম।

"বলা বাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলক্ষারগুলি আপন কম্মার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অম্ম কোন সম্পত্তিই নাই; এবং সে লাওয়ারেশা ফোত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।'"

হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম। আমি গোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না ?"

গোবিন্দকান্ত বাবু विलामन, "হা। আপনি কি প্রকারে জানিলেন ?"

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরেকুঞ্চের শ্রালীপতির নাম কি ?"

लाविन्म वायू विलामन, "ताकाव्य माम।"

আমি। তাহার বাড়ী কোথায় ?

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কলিকাভায়। কিন্তু কোন্ স্থানে, ভাহা আমি ভূলিয়া গিয়াটি।"

আমি জিজাসা কবিলাম, "সে কক্সাটির নাম কি জানেন ?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ ভাহার নাম রন্ধনী রাখিয়াছিলেন।" ইহার অল্প দিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

# তৃতীয় পরিচেছদ

প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইতেছে, আমি কি খুঁজি। চিত্ত আমার ছংখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে, আমি কাল চাহি না। যদি ছংখ নিবারণ করিতে না পরিলাম, তবে পুরুষত্ব কি ? কিন্তু ব্যাধির শান্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি। ছংখ নিবারণের আগে আমার ছংখ কি, তাহা নির্পণের আবশ্যক।

ছঃধ কি ? অভাব। সকল ছঃখই অভাব। রোগ ছঃখ; কারণ, রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাবমাত্রই ছঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব ছঃখ নহে। অভাববিশেষই ছঃখ।

আমার কিসের অভাব ? আমি চাই কি ? মহয়াই চায় কি ? ধন ? আমার যথেষ্ট আছে।

যশং ? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যাহার যশ নাই। যে পাকা জ্য়াচোর, তাহারও বৃদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়েরও যশ শুনিয়াছি—মাংস সম্বন্ধ সে কাহাকেও প্রবঞ্জনা করিত না। সে কখন মেষমাংস বলিয়া কাহাকেও কুর্রমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুষ্থোর অপবাদ—সক্রোত্তস্ অপযশহেত্ বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্যোণবধে মিথ্যাবাদী—অর্জুন বক্রবাহন কর্ত্বক পরাভূত। কাইসরকে যে বিথীনিয়ার রাণী বলিত, সে কথা অভাপি প্রচলিত;—সেক্ষণীয়রকে বল্টের ভাঁড় বলিয়াছেন। যশ চাহি না।

যশ সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোন বিষয়েরই বিচারক নহে—কেন না, সাধারণ লোক মুর্থ এবং স্থুলবৃদ্ধি। মূর্থ স্থুলবৃদ্ধির কাছে যশস্বী হইয়া আমার কি স্থুখ ছইবে ? আমি যশ চাহি না।

মান ? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই ? যে চুই চারি জন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে। অস্তের কাছে মান—অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্ত চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্ন করি। আমি মান চাহি না। মান চাহি কেবল আপুনার কাছে।

রূপ ? কভটুকু চাই ? কিছু চাই। লোকে দেখিয়া, না নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। আমাকে দেখিয়া কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে না। রূপ যাহা আছে, তাহাই আমার যথেই।

স্বাস্থ্য প্রামার স্বাস্থ্য অস্থাপি অনস্ত।

বল ? লইয়া কি করিব ? প্রহারের জন্ম বল আবশ্যক। আমি কাহাকেও প্রহার করিতে চাহি না।

বৃদ্ধি ? এ সংসারে কেহ কখন বৃদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই—আমিও করি না। সকলেই আপনাকে অভ্যন্ত বৃদ্ধিমান বলিয়া জানে, আমিও জানি।

বিছা ? ইহার অভাব স্বীকার করি, কিন্তু কেহ কখন বিছার অভাবে আপনাকে অসুখী মনে করে নাই। আমিও করি না।

ধর্ম ? লোকে বলে, ধর্মের অভাব পরকালের ছঃখের কারণ, ইহকালের নহে। লোকের চরিত্রে দেখিতে পাই, অধর্মের অভাবই ছঃখ। জানি আমি সে মিথ্যা। কিন্তু জানিয়াও ধর্মকামনা করি না। আমার সে ছঃখ নহে।

প্রণায় ? স্নেহ ? ভালবাসা ? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ—ভালবাসাই ছিঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।

তবে আমার ছঃখ কিসের ? আমার অভাব কিসের ? আমার কিসের কামনা যে, তাহা লাভে সফল হইয়া ছঃখ নিবারণ করিব ? আমার কাম্য বস্তু কি ?

বুঝিয়াছি। আমার কাম্য বস্তুর অভাবই আমার ছঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই অসার। তাই আমার কেবল ছঃখ সার।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই না ? এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্বরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছু নাই ? যে সংসারে এক একটি হ্রবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে জগতে পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্বভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ, সে জগতে কি আমার কাম্য বস্তু কিছু নাই। দেখ, আমি কোন্ছার! টিগুল, হক্সলী, ভার্বিন, এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবনে এ ক্ষুদ্র নীহার্বিন্দুর, এ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাটাফুলটিন গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না—তবু আমার কাম্য বস্তু নাই ? আমি কি ?

দেখ, এই শৃথিবীতে কত কোটি মনুষ্য আছে, তাহা কেহ গণিয়া সংখ্যা করে নাই। বহু কোটি মনুষ্য সন্দেহ নাই। উহার এক একটি মনুষ্য অসংখ্য গুণের আধার। সকলেই ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ধর্মাদির আধার—সকলেই পৃদ্ধ্য, সকলেই অনুসরণীয়। আমার কাম্য কি কেহ নাই ? আমি কি ?

আমার এক বাঞ্চনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেক দিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি। আর পুনক্ষজীবিত করিতে চাহি না। অশু কোন বাঞ্চনীয় কি সংসারে নাই ?

ভাই খুঁজি। কি করিব ?

কয় বংসর হইতে আমি আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিতেছিলাম, উত্তর দিতে পারিতে-ছিলাম না। যে ছই একজন বন্ধু বাদ্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ভোমার আপনার কাজ না থাকে, পরের কাজ কর। লোকের গণাসাধা উপকার কর।

সে ত প্রাচীন কথা। লোকের উপকার কিসে হয় ? রামের মার ছেলের জ্বর ছইয়াছে, নাড়া টিপিয়া একটু কুইনাইন দাও। রখো পাগলের গাত্রবন্ত্র নাই, কম্বল কিনিয়া দাও। সম্ভার মা বিধবা, মাসিক দাও। স্থলর নাপিতের ছেলে ইস্কুলে পড়িতে পায় না—তাহার বেতনের আয়ুকুল্য কর। এই কি পরের উপকার ?

মানিলাম, এই পরের উপকার। কিন্তু এ সকলে কতক্ষণ যায় ? কতটুকু সময় কাটে ? কতটুকু পরিশ্রম হয় ? মানসিক শক্তিসকল কতথানি উত্তেজিত হয় ? আমি এমত বলি না যে, এই সকল কার্য্য আমার যথাসাধ্য আমি করিয়া থাকি ; কিন্তু যতটুকু করি, তাহাতে আমার বোধ হয় না যে, ইহাতে আমার অভাব পূরণ হইবে। আমার যোগ্য কাজ আমি খুঁজি, যাহাতে আমার মন মজিবে, তাই খুঁজি।

আর একপ্রকারে লোকের উপকারের চং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয় "বকাবকি লেখালেখি।" সোসাইটি, ক্লব, এসোসিয়েসন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজ্বলিউশুন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন,—আমি তাহাতে নহি। আমি একদা কোন বন্ধুকে একটি মহাসভার এরপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি পড়িতেছ ? তিনি বলিলেন, "এমন কিছু না, কেবল কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে।" এ সকল আমার ক্ষুক্ত বুদ্ধিতে তাই—কেবল "কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে রে বাবা।"

এই রোগের আর এক প্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দেও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাছাদিগকৈ ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক্ । আমার গোরু নাই, পরের গোহালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি তত দূর আজিও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একতে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, তাছার কন্সা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাছা সহিতে অনিচ্ছুক। স্বতরাং আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলে পুলেরা আইব্ড়ো থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ একপন্নীর যন্ত্রণায় খুলী হয় হউক, আমার আপন্তি নাই; কিন্তু তাছার পোষকভায় লোকের কি হিত হইবে, তাছা আমার বৃদ্ধির অতীত।

স্তরাং এ বঙ্গসমান্তে আমার কোন কার্য্য নাই। এখানে আমি কেহ নহি—আমি কোথাও নহি। আমি, আমি, এই পর্য্যস্ত ; আর কিছু নহি। আমার সেই ছঃখ। আর কিছু ছঃখ নাই—লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভূলিয়া যাইতেছি।

#### পঞ্চম পরিচেছদ

আমার এইরপ মনের অবস্থা, আমি এমত সময়ে—কাশীধামে গোবিন্দ দত্তের কাছে রজনীর নাম শুনিলাম। মনে হইল, ঈশ্বর আমাকে, বুবি একটি শুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন। এ সংসারে আমি একটি কার্য্য পাইলাম। রজনীর যথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়। আমার ত কোন কাজ নাই—এই কাজ কেন করি না। ইহা কি আমার যোগ্য কাজ নহে ?

এখানে শচীন্দ্রের বংশাবলীর পরিচয় কিছু দিতে হইল। শচীন্দ্রনাথের পিডার নাম রামসদয় মিত্র; পিতামহের নাম বাঞ্চারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম কেবলরাম মিত্র। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে—তাঁহার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস ভবানীনগর গ্রামে। তাঁহার প্রপিতামহ দরিত্র নিংশ্ব ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ বৃদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

• বাছারামের এক পরম বন্ধু ছিলেন, নাম মনোহর দাস। বাছারাম মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর, প্রাণপাত করিয়া ভাঁহার কার্য্য করিতেন, নিজে কথন ধনসঞ্চয় করিতেন না। বাস্থারাম তাঁহার এই সকল কৰে ক্ষাড্রান্থ বাব্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের স্থায় ভালবাসিতেন; এবং ক্ষানোহর বারোজ্যেই বলিয়া জ্যেষ্ঠ আভার স্থায় তাঁহাকে মাস্থ করিতেন। তাঁহার পিতার সঙ্গে শিভামহের তাদুল সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয়, উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু দোব ছিল।

একদা রামসদয়ের সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস বাঞ্চারামকে বলিলেন যে, রামসদয় তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। অপমানের কথা বাঞ্চারামকে বলিয়া, মনোহর তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভ্রানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। বাঞ্চারাম মনোহরকে অনেক অন্থনয় বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

বাঞ্চারাম রামসদয়ের প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। স্বতরাং রামসদয়ের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। বাঞ্চারাম অত্যস্ত কটুক্তি করিয়া গালি দিলেন, রামসদয়ও সকল কথা নিঃশব্দে সহ্য করিলেন না।

পিতা পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল যে, বাঞ্চারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া, শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইবেন না। বাঞ্চারাম রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্চারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্তু পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবেন না। বাঞ্চারাম মিত্রের অবর্ত্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভারে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন; তদভাবে রামসদয়ের পুত্রপৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

রামসদয় গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঐ স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে, এবং একজন সজ্জন বণিক্ সাহেবের আমুকৃল্যে তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী স্থপ্রসন্ধা হইলেন; সংসার প্রতিপালনের জ্বন্থ তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কট পাইতে হইড, তাহা হইলে বোধ হয়, বাঞ্চারাম সদয় হইতেন। পুজের স্থাবের অবস্থা শুনিয়া, রজের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুজ অভিমান-প্রযুক্ত, পিতা না ডাকিলে, আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া, আর পিতার কোন সম্বাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছল্যবশতঃ পুজ এরপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া, বাঞ্চারাম ভাঁহাকেও আর ডাকিলেন না।

স্ভরা: কাহারও রাগ পড়িল না; উইলও অপরিবর্তিত রহিল। এমত কালে হঠাং বালারামের অর্গগ্রান্তি হইল।

রামসদর শোকাকুল হইলেন; ভাঁহার পিভার মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাঁহার সঙ্গে সাক্ষাংলাভ করিয়া বথাকর্ত্তব্য করেন নাই, এই হুঃখে অনেক দিন ধরিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানীনগর গোলেন না, কলিকাভাতেই পিতৃক্ত্য সম্পন্ন করিলেন। কেন না, এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এদিকে মনোহর দাসের কোন সম্বাদ নাই। পশ্চাৎ জানিতে পারা গেল যে, বাছারামের জীবিতাবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সম্বাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভ্রানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল; কোথায় গেল, বাছারাম তাহার অনেক সন্ধান করিলেন; কিছুতেই কোন সম্বাদ পাইলেন না। তথন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র স্ক্রন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুট্রিকে উইলের এক্জিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে, তিনি স্যত্নে মনোহর দাসের অমুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলামুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য, তাহাকে দিবেন।

বিফ্রাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, এবং কর্মঠ ব্যক্তি। তিনি বাঞ্চারামের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যর করিয়া যাহা বাঞ্চারাম কর্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগৃঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন। স্থূল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জানা গেল যে, মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছু কাল সপবিবাবে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্বাহের জন্ম কিছু কট হওয়াতে, কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলময় হইয়াছিলেন। তাঁহার আর উত্তরাশিকারী ছিল, এমন সন্ধান পাইলেন না।

বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রামসদয়কে দেখাইলেন। তখন বাস্থারামের ভূসম্পত্তি শচীক্রদিগের ছুই জাতার হইল; এবং বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা তাঁহাদের হস্তে সমর্পন করিলেন।

এক্ষণে এই রক্ষনী যদি জীবিত থাকে, তবে যে সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রক্ষনীর। রক্ষনী হয়ত নিতান্ত দরিজাবন্থাপন্না। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার আর কোন কান্ধ নাই।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালায় আসার পর একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম পর্যাটনে গিয়াছিলাম। এক স্থানে অতি মনোহর নিভ্ত জঙ্গল; দয়েল সপ্ত স্বর মিলাইয়া আশ্চর্যা ঐকতানবাছ্য বাজাইতেছে; চারি দিকে বৃক্ষরাজি; ঘনবিশ্রস্ত, কোমল শ্রাম পল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্রাম রূপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও স্কৃতিত পুল্প, কোথাও অপক, কোথাও স্থপক ফল। সেই বনমধ্যে আর্ত্রনাদ শুনিতে পাইলাম। বনাভ্যস্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন বিকটমূর্ত্তি পুক্রম্ব এক যুবতীকে বলপূর্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয় পাষণ্ড—বোধ হয়, ডোম কি সিউলি— কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চান্তাগে গেলাম। গিয়া তাহার কল্পাল হইতে দাখানি টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। তুই তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সন্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বৃঝিলাম, এ স্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একেবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ববার ধরিলাম। তাহার বল অধিক। কিন্তু আমি ভীত হই নাই—বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, "তুমি এই সময় পলাও—আমি, ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।"

য্বতী বলিল,—"কোথায় পলাইব ? আমি যে অন্ধ ! এখানকার পথ চিনি না।"
আন্ধ ! আমার বল বাড়িল। আমি রজনী নামে একটি অন্ধ কন্তাকে খুঁজিতেছিলাম।
দেখিলাম, সেই বলবান্ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু
আমাকে বলপূর্বক টানিয়া লইয়া ঘাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যে দিকে আমি
দা কেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে সে আমাকে টানিয়া লইয়া ঘাইতেছে। আমি তখন
ভৃষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া, অগ্রে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া
লইয়া, তাহা ফিরাইয়া আমার হল্তে প্রহার করিল, আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল।
সে দা তুলিয়া লইয়া, আমাকে তিন চারি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়াপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহু কষ্টে আমি কুট্ম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দামুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল।

কিছু দূর সিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিক লোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছু কাল শ্ব্যাগত রহিলাম—অস্তু আঞ্চয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, ভাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্তও বটে, অন্ধ বুবতীও সেইখানে রহিল।

वह पित्न, वह करहे, जामि जारतागानां कतिनाम।

মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যে দিন প্রথম আমার বাক্শক্তি হইল, সে আমার ক্লগ্রশয়াপার্শে আসিল, সেই দিনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি গা ?"

"तुष्कनी।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রাজচন্দ্র দাসের কক্ষা ?" রজনীও বিশ্বিতা হইল। বলিল, "আপনি বাবাকে কি চেনেন ?" আমি স্পষ্টতঃ কোন উত্তর দিলাম না। আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে, রজনীকে কলিকাভায় লইয়া গেলাম।

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় গমনকালে আমি একা রজনীকে দঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম না।
কুটুম্বগৃহ হইতে তিনকড়ি নামে একজন প্রাচীনা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে লইয়া গেলাম।
এ সতর্কতা রজনীর মন প্রসন্ধ করিবার জক্ষ। গমনকালে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,
"রজনী—তোমাদের বাড়ী কলিকাতায়—কিন্তু তুমি এখানে আসিলে কি প্রকারে ?"

রজনী বলিল, "আমাকে কি সকল কথা বলিতে হইবে ?" আমি বলিলাম, "তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে বলিও না।"

বস্তুতঃ এই অন্ধ জ্রীলোকের বৃদ্ধি, বিবেচনা, এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়া-ছিলাম। তাহাকে কোন প্রকার ক্লেশ দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। রজনী বলিল, "যদি অমুমতি করিলেন, তবে কতক কথা গোপন রাখিব। গোপালবাবু বলিয়া আমার একজন প্রতিবাসী আছেন। তাঁহার স্ত্রী চাঁপা। চাঁপার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় ইইয়াছিল। তাহার বাপের বাড়ী হুগলী। সে আমাকে বলিল, 'আমার বাপের বাড়ী

যাইবে ?' আমি রাজি হইলাম। সে আমাকে একদিন সঙ্গে করিয়া গোপালবাবুর বাড়ীতে লইয়া আসিল। কিন্তু তাহার বাপের বাড়ী আমাকে পাঠাইবার সময় আপনি আমার সঙ্গে আসিল না। তাহার ভাই হীরালালকে আমার সঙ্গে দিল। হীরালালও নৌকা করিয়া আমায় হুগলী লইয়া চলিল।"

আমি এইখানে বৃঝিতে পারিলাম যে, রজনী হীরালাল সম্বন্ধে কথা গোপন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি তাহার সঙ্গে গেলে ?"

রজনী বলিল, "ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল। কেন যাইতে হইল, তাহা বলিতে পারিব না। পথিমধ্যে হীরালাল আমার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। আমি তাহার বাধ্য নহি দেখিয়া, সে আমাকে বিনাশ করিবার জন্ম, গঙ্গার এক চরে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।"

রজনী চুপ করিল—আনি হীরালালকে ছন্মবেশী রাক্ষ্য মনে করিয়া, মনে মনে তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিলাম।—তার পর রজনী বলিতে লাগিল, "সে চলিয়া গেলে, আনি ভূবিয়া মরিব বলিয়া জলে ভূবিলাম।"

আমি বলিলাম, "কেন? তুমি কি হীরালালকে এত ভালবাসিতে?" রন্ধনী জাক্টী করিল। বলিল, "তিলার্দ্ধ না। আমি পৃথিবীতে কাহারও উপর এত বিরক্ত নহি।"

'তবে ছবিয়া মরিতে গেলে কেন •্"

**''আমার যে হু:খ, তাহা আপনাকে বলিতে পারি না।''** 

"वाक्रा। रिनयायाख।"

"আমি জলে ড্বিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল। সেই
নৌকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। যে গ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ,
সেইখানে একজন আরোহী নামিল। সে নামিবার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি
কোধায় নামিবে ?' আমি বলিলাম, 'আমাকে যেখানে নামাইয়া দিবে, আমি সেইখানে
নামিব।' তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভোমার বাড়ী কোধায় ?' আমি বলিলাম,
'কলিকাতায়।' সে বলিল, 'আমি কালি আবার কলিকাতায় যাইব। তুমি আজ আমার
সঙ্গে আইস। আজি আমার বাড়ী থাকিবে। কালি ভোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া
আসিব।' আমি আনন্দিত হইয়া ভাহার সঙ্গে উঠিলাম। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল।
ভার পর আপনি সব জানেন।"

আমি বলিলাম, "আমি যাহার হাত হইতে তোমাকে মৃক্ত করিয়াছিলাম, সে কি সেই ?"

"দে সেই।"

আমি রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া, তাহার কথিত স্থানে অবেষণ করিয়া, রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী পাইলাম। সেইখানে রজনীকে লইয়া গেলাম।

্রাজচন্দ্র কন্তা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহার স্ত্রী আনেক রোদন করিল। উহারা আমার কাছে রজনীর বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

পরে রাজচন্দ্রকে আমি নিভূতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কন্সা গৃহ-ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল কেন জান ?"

রাজ্বচন্দ্র বলিল, "না। আমি তাহা সর্ব্যদাই ভাবি, কিন্তু কিছুই ঠিকানা করিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "तक्षनी करल पृतिया মतिए शियाहिल कि इश्य कान ?"

রাজ্ঞচন্দ্র বিশিত হইল। বলিল, "রঙ্গনীর এমন কি ছুংখ, কিছুই ত ভাবিরা পাই না। সে অন্ধ, এটি বড় ছুংখ বটে, কিন্তু তার জ্বন্থ এত দিনের পর ছুবিয়া মরিতে যাইবে কেন ? তবে, এত বড় মেয়ে, আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার জ্বন্থও নয়। তাহার ত সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিতেছিলাম। বিবাহের আগেও রাত্রেই পলাইয়াছিল।"

আমি নৃতন কথা পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে পলাইয়াছিল ?"

ब्राब्द। है।

আমি। তোমাদিগকে না বলিয়া १

রাজ। কাহাকেও না বলিয়া।

আমি। কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলে ?

রাজ। গোপালবাবুর সঙ্গে।

আমি। কে গোপালবার ? চাঁপার স্বামী ?

রাজ। আপনি সবই ত জানেন। সেই বটে।

আমি একটু আলো দেখিলাম। তবে চাঁপা সপন্নীযন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভাতৃসঙ্গে হুগলী পাঠাইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে উদ্ভোগ পাইয়াছিল। সে কথা কিছু না বলিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "আমি সবই জানি। আমি আরও যাহা জানি, ভোমায় বলিতেছি। তুমি কিছু লুকাইও না।"

রাজ। কি--আজ্ঞা করুন।

আমি। রজনী তোমার কলা নহে।

রাজচ<del>ত্র</del> বিশ্বিত হইল। বলিল, "সে কি! আমার মেয়ে নয় ত কাহার?"

"श्दाकृष्ण मारमद्र।"

রাজচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে বলিল, "আপনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, এ কথা রক্জনীকে বলিবেন না।"

আমি। এখন বলিব না। কিন্তু বলিতে হইবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার সত্য উত্তর দাও। যখন হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়, তখন রজনীর কিছু অলম্ভার ছিল ?

রাজ্বতের ভীত হইল। বলিল, "আমি ত তাহার অলঙ্কারের কথা কিছু জানি না। অলভার কিছুই পাই নাই।"

আমি। হরেক্ষের মৃত্যুর পর তুমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে সে দেশে আর গিয়াছিলে ?

রাজ। হাঁ, গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, হরেকুফের যাহা কিছু ছিল, তাহা পুলিবে লইয়া গিয়াছে।

আমি। তাহাতে তুমি কি করিলে ?

রাজ। আমি আর কি করিব ? আমি পুলিষকে বড় ভয় করি, রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমায় বড় ভূগিয়াছিলাম। আমি পুলিষের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিলাম না।

আমি। রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমা কিরূপ ?

রাজ্ব। রজনীর অল্পপ্রাশনের সময় তাহার বালা চুরি গিয়াছিল। চোর ধরা পড়িয়াছিল। বর্দ্ধমানে তাহার মোকদ্দমা হইয়াছিল। এই কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আমাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইয়াছিল। বড় ভূগিয়াছিলাম।

আমি পথ দেখিতে পাইলাম।

# তৃতীয় খণ্ড

## শচীন্দ্ৰ বক্তা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবনচরিত্রের এ অংশ । মাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রক্তনীর বিবাহের সকল উত্তোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে, রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেক বার দেখিয়াছিলাম—শপধ করিতে পারি, সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সে কুমারী, কৌমার্য্যাবস্থাতেই কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহাশস্কার গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ছুইটি আপত্তি; প্রথম, যে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবে ? দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে ? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গশুমুর্থ অনেক আছে। আমরা খান ছুই তিন বহি পড়িয়া, মনে করি, জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদিপি গৃঢ় তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা আমাদের বৃদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না, আমাদের ক্ষুত্র বিচারশক্তিতে সে বৃহত্তত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোশ্বাদ কি প্রকারে বৃশ্বিব ?

সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম যে, যে রাত্রি হইতে রজনী অদৃশ্র হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতে হীরালালও অদৃশ্র হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, হীরালাল রজনীকে কাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা স্বন্দরী; কাণা হউক, এমন লোক নাই, যে তাহার রূপে মৃদ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মৃদ্ধ হইয়া, তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় স্বসাধ্য।

কিছু দিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি রজনীর সম্বাদ জান ?" সে বলিল—"না।"

কি করিব। নালিশ, ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার জ্যেষ্ঠকে বলিলাম। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "রাস্কালকে মার।" কিন্তু মারিয়া কি হইবে ? আমি সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব, ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রন্ধনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, স্থনীল, প্রথন ক্ষণভারাবিশিষ্ট। অতি স্থন্দর চক্ষু:—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষ্য সায়র দোযে অন্ধ। সায়র নিশ্চেষ্টতাবশতঃ রেটিনান্থিত প্রতিবিশ্ব মন্তিকে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গস্থন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের স্থায় গোর, গঠন বর্ধান্ধলপূর্ণ তরঙ্গিবীর স্থায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত; মুখকান্তি গন্তীর; গতি, অঙ্গজ্জী সকল মৃত্ব, স্থির, এবং অন্ধতাবশতঃ সর্ব্বদা সন্ধোচজ্ঞাপক; হাস্থ ছংখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রতি স্থন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্যাপট্ট শিল্পকরের যন্ধনিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্জি বলিয়া বোধ হইত।

রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়ছিল যে, এই সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় হইলেও মুন্ধকর নহে। রজনী রপবতী, কিন্তু তাহার রপ দেখিয়া কেহ কখন পাগল হইবে না। ভাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে; বোধ হয়, সে মূর্তি সহজে ভূলিবেও না; কেন না, সে স্থির, গন্তীর কাস্তির একটু অভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ অক্সবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ভাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে ভাহার কোন সম্বন্ধ নাই। নাই কি ?

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে ? সে ইতর লোকের কম্মা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে, সে ইতরপ্রকৃতিবিশিষ্ট নহে। ইতর লোক ভিন্ন, তাহার অম্মত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতর লোকের সঙ্গেও এত কালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিজের ভার্যা গৃহকর্মের জম্ম, যে ভার্যার অন্ধতানিবন্ধন গৃহকর্মের সাহায্য হইবে না—তাহাকে কোন্ দরিজ ,বিবাহ করিবে ? কিন্তু ইতর লোক ভিন্ন এই ইতরবৃত্তিপরায়ণ কায়স্থের কন্সা কে বিবাহ করিবে ? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীর সহবাসে রজনীর হুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। হুস্ছেড় কণ্টক-কাননমধ্যে যত্নপালনীয় উভানপুপ্পের জন্মের স্থায়, এই রজনীর পুস্পবিক্রেভার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। কণ্টকার্ড হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের দঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্ম এত ব্যস্ত কেন ? ঠিক জানি না। তবে ছোট মার দৌরাত্ম্য বড়, তাঁহারই উত্তেজ্জনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এ কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে भरन तकनीरक विवाद कतिरा देखा आहि कि ? ना, रत्र देखा नाहे। तकनी सुन्नती হইলেও আদ্ধ রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্তা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না: ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কলা পাই না আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রঞ্জনীর মত স্থলরী হইবে, অথচ বিচ্যুৎকটাক্ষ-বর্ষিণী হইবে: বংশমর্য্যাদায় শাহ আলমের বা মহলাররাও ছন্ধারের প্রপরাপ সং পৌজী হইবে, বিভায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে; এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লম্মী, রন্ধনে ভৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময়ে পানের লবক খুলিয়া দিবে, ডামাকু খাইবার সময়ে হঁকায় কলিকা আছে কি না, বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে, এবং স্লানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে, দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার अञ्चनकान ना कति, এवः कामीत अञ्चनकारन ठात পাত্রমধ্যে कम्म ना पिटे, उहिरस मठक থাকিবে: পিকদানিতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি, তাহার ধবরদারি कतित्व। वसूरक भज निथिश व्याभनात नाम भित्तानामा पिल, मः स्थाधन कतारेश नरेत्, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি कि ना. थवत महेरत, নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি कि ना प्रिथित, এवः छात्रामा कतिवात मन्नारः विद्याप्तत्र नात्मत्र शतिवर्षः छक्तिभौ প্রতিবাসিনীর নাম করিলে, ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ খাইতে ফুলোল ভৈল না शार्ट, ठाकडांशीय नाम कतिया जाकिएज, होरमत मारहरवत स्मरमत नाम ना धति, ध मकन বিষয়ে সর্ব্বদা সভর্ক থাকিবে। এমত কন্সা পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা যে ইনি ওঁকে টিপিয়া হাসিতেছেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা এবং এই সকল শুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।

# তৃতীয় পরিচেছদ

শেষে রাজ্বচন্দ্র দাসের কাছে শুনিতে পাইলাম যে, রজনীকে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজ্বচন্দ্র দাস এ বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে বড় চমংকার ব্যবহার করিতে লাগিল। রজনীকে কোথায় পাওয়া গেল, কি প্রকারে পাওয়া গেল, তাহা কিছুই বলিল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুতেই কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না। সে কেনই বা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, তাহাও বলিল না। তাহার স্ত্রীও এর্নপ—ছোট মা, স্টীর স্থায় লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহার কাছে হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। রজনী স্বয়ং আর আমাদের বাড়ীতে আসিত না। কেন আসিত না, তাহাও কিছু জানিতে পারিলাম না। শেষে রাজ্বচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীও আমাদিগের বাড়ী আসা পরিত্যাগ করিল। ছোট মা কিছু গ্রুখিত হইয়া তাহান্দিগের অন্তুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, উহারা সপরিবারে অন্তুক্ত উঠিয়া গিয়াছে, সাবেক বাড়ীতে আর নাই। কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারিলাম না।

ইহার এক মাস পরে, একজন ভত্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাং করিতে আর্সিলেন। তিনি আসিয়াই, আপনি আত্মপরিচয় দিলেন। "আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শাস্তিপুর।"

তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। কি জক্ম তিনি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হঠাং জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনিও প্রথমে কিছু বলিলেন না। স্থতরাং সামাজিক ও রাজকীয় বিষয়ঘটিত নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, তিনি কথাবার্তায় অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁহার বৃদ্ধি মার্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ, এবং চিন্তা বহুদ্রগামিনী। কথাবার্তায় একটু অবসর পাইয়া, তিনি আমার টেবিলের উপরে স্থিত "সেক্ষপিয়র গেলেরির" পাতা উন্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে স্থপুরুষ; গৌরবর্ণ, কিঞ্জিং থর্ব্ব, স্থুলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষু, কেশগুলি স্ক্র, কুঞ্জিত, যত্মরঞ্জিত। বেশভ্ষার পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিকার পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি স্থমধুর। দেখিয়া বৃঝিলাম, লোক অতি স্থচতুর।

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উণ্টান শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্র সকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুকাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্যাদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কথনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এ সকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেস্ডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে থৈর্য্য, মাধ্র্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু থৈর্য্যের সহিত সে সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই ? জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নব্যুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের ন্ব্যৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই ?

অমরনাথ এইরপে কত বলিতে লাগিলেন। সেক্ষণিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুস্থলা, সীতা, কাদস্বরী, বাসবদন্তা, রুশ্নিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তংপ্রসঙ্গে তাসিতস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্তের ত্রৈকালিক উন্নতিসম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্ হইতে তাঁহার সমালোচ মিল ও হকস্লীর কথা আসিল। হকস্লী হইতে ওয়েন ও ডারুইন, ডারুইন হইতে ্কনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপ্রোত্ত আমার কর্ণরক্ষে প্রেরণকরিতে লাগিলেন। আমি মুশ্ধ হইয়া আসল কথা ভূলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া, অমরনাথ বলিলেন, "মহাশয়কে নার বিরক্ত করিব না। যে জন্ম আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্র াস যে আপনাদিগকে ফুল বেচিত, তাহার একটি কন্মা আছে ?"

আমি বলিলাম, "আছে বোধ হয়।"

অমরনাথ ঈষং হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় নয়, সে আছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি।"

আমি অবাক্ হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি রাজচল্রের নিকটে এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। তাহাকে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গে একটা কথা আছে। যে কথা বলিব, তাহা মহাশয়ের পিতার কাছে বলাই আমার উচিত; কেন না, তিনি নকর্তা। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনাদিগের রাগ করিবার কথা। আপনি সর্বাপেকা স্থিরস্বভাব এবং ধর্মজ্ঞ, এজ্ঞ আপনাকেই বলিতেছি।"

আমি বলিলাম, "কি কথা মহাশয় ?"

अभन्न। तकनीत किंदू विषय आहि।

আমি। সে কি ? সে যে রাজচন্দ্রের ক্যা।

অমর। রাজচন্দ্রের পালিত ক্যা মাত্র।

আমি। ভবে সে কাহার কক্ষা ? কোথায় বিষয় পাইল ? এ কথা আমরা এত দিন কিছু শুনিলাম না কেন ?

অমর। আপনারা যে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাই রজনীর। রজনী মনোহর দাসের ভাতৃক্ষা।

একবার, প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম। তার পর বুঝিলাম যে, কোন জালসাজ জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে উচৈচঃহাস্ত করিয়া বলিলাম, "মহাশয়কে নিক্ষ্মা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার অনেক কর্ম আছে। এক্ষণে আপনার সঙ্গে রহস্তের আমার অবদর নাই। আপনি গৃহে গমন করুন।"

অমরনাথ বলিল, "তবে উকীলের মুখে সম্বাদ শুনিবেন।"

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে বিষ্ণুরাম বাবু সম্বাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, মনোহর দাদের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। অমরনাথ তবে জুয়াচোর জালসাজ নহে ?

কে উত্তরাধিকারী, তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলেন নাই। কিন্তু অমরনাথের কথা শারণ হইল। বুঝি রজনীই উত্তরাধিকারিণী। যে ব্যক্তি দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কি না, ইহা জ্ঞানিবার জন্ম বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, "মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মনোহর দাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে। তবে তাহার আবার ওয়ারিস জালিল কোথা হইতে ।"

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, "হরেকৃঞ্চ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয়।" আমি। তাত জানি। কিন্তু সেও ত মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরেণ পর মরিয়াছে। স্থতরাং সে বিষয়ের অধিকারী হইয়া মরিয়াছে। আমি। তা হৌক, কিন্তু হরেকুফেরও ত এক্ষণে কেহ নাই ?

বিষ্ণু। পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে, তাহার এক কন্তা আছে।

আমি। তবে এত দিন সে কন্সার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন ?

বিষ্ণ। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্বেষ্ট মরে; স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশু কম্নাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কম্নাটিকে তাহার শ্বালীকে দান করে। তাহার শ্বালী ঐ কম্রাটিকে আত্মকস্রাবৎ প্রতিপালন করে, এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া মাঞ্জিষ্ট্রেই স∤হেবকর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া, আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদন্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, "যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাদের কন্সা বলিয়া ধূর্ত্ত লোক উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু দে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাদের কন্সা, তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি ?"

"আছে।" বলিয়া বিষ্ণুরাম বাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন, বলিলেন, "এ বিষয়ে যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদ দাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে, হরেকুফ দাদের শ্রালীপতি রাজচন্দ্র দাস: এবং হরেকুফের কন্সার নাম রজনী।

প্রমাণ যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এত দিন অন্ধ রক্ষনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিজ বলিয়া দুণা করিতেছিলাম।

বিষ্ণুরাম একটি জোবানবন্দীর জাবেতা নকল আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এক্ষণে দেখন, এই জোবানবন্দী কাহার የ"

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, জোবানবন্দীর বক্তা হরেক্বঞ্চ দাস। মাজিষ্ট্রেটের সন্মুখে তিনি এক বালাচুরীর মোকদ্দমায় এই জোবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে; তাহাও পড়িয়া দেখিলাম। তাহা মনোহর দাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহর দাসের তাই হরেক্ষের এই জোবানবন্দী বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কি না ?"

আমি। বোধ হইতেছে।

বিষ্ণু। যদি সংশয় থাকে, তবে এখনই তাহা ভঞ্জন হইবে। পড়িয়া যাউন।
পড়িতে লাগিলাম যে, লে বলিতেছে, "আমার ছয় মাসের একটি কল্পা আছে। এক
শতাহ হইল, ভাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে ভাহার বালা ছুদ্ধি
থিয়াছে।"

এই পর্যাপ্ত পড়িয়া দেখিলে, বিষ্ণুরাম বলিলেন, "দেখুন, কত দিনের জ্বোবানবন্দী ?" জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দী উনিশ বংসরের। বিষ্ণুরাম বলিলেন, "ঐ কন্থার বয়স এক্ষণে হিসাবে কত হয় ?" আমি। উনিশ বংসর কয় মাস—প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু ৷ রজনীর বয়স কত অনুমান করেন ?

আমি। প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণ। পড়িয়া যাউন; হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন। আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, এক স্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, "এই বালা আমার কন্তা রন্ধনীর বালা বটে।"

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম। প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দরিজ লোক। তোমার কন্সাকে সোণার বালা দিলে কি প্রকারে ?" হরেকৃষ্ণ উত্তর দিতেছে, "আমি গরীব, কিন্তু আমার ভাই মনোহর দাস দশটাকা উপার্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোণার গর্থনাগুলি দিয়াছেন।"

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কার দিয়াছে ৮"

উত্তর। না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার খরচ দেয় ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্তাকে অক্সপ্রাশনে সোণার গহনা দিবার কারণ কি ?

উত্তর। আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ। সে জন্ম আমার স্ত্রী সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে। আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে ছঃখিত হইয়া, আমাদিগের মনোছঃখ যদি কিছু নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া অন্ধ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনাগুলি দিয়াছিলেন।

١

क्याक । তবে यে त्म এই तकनी, তविषया आत्र मः नग्न कि १

আমি হতাশ হইয়া জোবানকদী রাখিয়া দিলাম। বলিলাম, 'আমার আর বড় সন্দেহ নাই।"

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "অত অন্ধ প্রমাণে আপনাকে সম্ভষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন।"

षिতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালাচুরীর মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল। এই জোবানবন্দীতে বক্তা রাজ্বচন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র কুট্ম বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃঞ্চের শ্রালীপতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। এবং চুরীর বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস সেই রাজচন্দ্র দাস। সংশয় থাকে, তাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম, "निष्धरशासन।"

বিষ্ণুরাম আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই রঙ্গনী দাসী যে হরেকৃষ্ণ দাসের কন্থা, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা মাতা লইয়া, অন্নের জন্ম কাতর হইয়া বেড়াইব!

বিফুরামকে বলিলাম, "মোকদমা করা রুথা। বিষয় রক্ষনী দাসীর, তাঁহার বিষয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র।"

আমি একবার আদালতে গিয়া, আসল জোবানবন্দী দেখিয়া আসিলাম। এখন পুরাণ নথি ছিঁ ড়িয়া ফেলে, তখন রাখিত। আসল দেখিয়া জানিলাম যে, নকলে কোন কৃত্রিমতা নাই।

বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিলাম।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1

त्रसनीटक विषय ছाড़िया निलाम, किन्छ किर छ एम विषय मथल कितल ना।

রাজ্ঞচন্দ্র দাস একদিন দেখা করিতে আসিল। তাহার মূখে শুনিলাম, সে শিমলায় একটি বাড়ী কিনিয়া সেইখানে রজনীকে লইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা কোথায় পাইলে? রাজ্ঞচন্দ্র বলিল, অমরনাথ কর্জ দিয়াছেন, প\*চাং বিষয় হইতে শোধ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তবে তোমরা বিষয়ে দখল লইতেছ না কেন ? তাহাতে সে বলিল, সে সকল কথা অমরনাথ বাবু জানেন। অমরনাথ বাবু কি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন ? তাহাতে রাজ্ঞচন্দ্র বলিল, "না।" পরে রাজ্ঞচন্দ্র সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজ্ঞচন্দ্র, তোমায় এত দিন দেখি নাই কেন?"

রাজচন্দ্র বলিল, "একটু গা ঢাকা হইয়াছিলাম।"

আমি। কার কি চুরি করিয়াছ যে, গা ঢাকা হইয়াছিলে ?

রাজ। চুরি করিব কার ? তবে অমরনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, এখন বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এখন একটু আড়াল হওয়াই ভাল। মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে ত ?

আমি। অর্থাৎ পাছে আমরা কিছু ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি। অমরনাথ বাবু বিজ্ঞ লোক দেখিতেছি। তা যাই হৌক, এখন যে বড় দেখা দিলে ?

রাজ। আপনার ঠাকুর আমাকে ভাকাইয়াছেন।

আমি। আমার ঠাকুর ? তিনি তোমার সন্ধান পাইলেন কি প্রকারে ?

রাজ। খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

রাজ। না—না—তা কেন—তা কেন ? আর একটা কথার জন্ম। এখন রজনীর কিছু বিষয় হইয়াছে শুনিয়া অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। তা কোথায় সম্বন্ধ করি—তাই আপনাদের জ্বিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

আমি। কেন, অমরনাথ বাব্র সঙ্গে ত সম্বন্ধ হইতেছিল ? তিনি এত করিয়া রজনীর বিষয় উদ্ধার করিলেন, তাঁকে ছাড়িয়া কাহাকে বিবাহ দিবে ?

রাজ। যদি তাঁর অপেক্ষাও ভাল পাত্র পাই ?

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইবে १

রাজ। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই ?

আমি একটু চমকিলাম। বলিলাম, "তাহা হইলে অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র হইল না। কিন্তু হেঁদো কথা ছাড়িয়া দেও—তুমি কি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ ?"

রাজচন্দ্র একট্ কুষ্ঠিত হইল। বলিল, "হাঁ, তাই বটে। এ সম্বন্ধ করিতেই কর্ত্তা আমাকে ডাকাইয়াছিলেন।"

শুনিয়া, আকাশ হইতে পড়িলাম। সম্মুখে, দারিদ্রারাক্ষসকে দেখিয়া, ভীত হইয়া, পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহা বৃঝিতে পারিলাম—রজনীকে আমি বিবাহ করিলে ঘরের বিষয় ঘরে থাকিবে। আমাকে অন্ধ পুশ্পনারীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পিতা বিক্রয়-মূল্যস্বরূপ হাত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। শুনিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল।

রাজচল্রকে বলিলাম, "তুমি এখন যাও। কর্ত্তার সঙ্গে আমার সে কথা হইবে।" আমার রাগ দেখিয়া, রাজচল্র পিতার কাছে পেল। সে কি বলিল, বলিতে পারি না। পিতা তাহাকে বিদায় দিয়া, আমাকে ডাকাইলেন।

ভিনি আমাকে নানা প্রকারে অমুরোধ করিলেন,—রজনীকে বিবাহ করিতেই হইবে। নহিলে সপরিবারে মারা যাইব—থাইব কি ? ভাঁহার তুঃখ ও কাতরতা দেখিয়া আমার তুঃখ হইল না। বড় রাগ হইল। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম।

পিতার কাছে হইতে গিয়া, আমার মার হাতে পজিলাম। পিতার কাছে রাগ করিলাম, কিন্তু মার কাছে রাগ করিতে পারিলাম না—তাঁহার চক্ষের জল অসহা হইল। সেখান হইতে পলাইলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা হিন্তু রহিল—যে রজনীকে দয়া করিয়া গোপালের সজে বিবাহিত করিবার উল্ভোগ করিয়াছিল ম—আজি তাহার টাকার লোভে ডাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিব গ

বিপদে পড়িয়া মনে করিলাম, ছোট মার সাহায্য লইব। গৃহের মধ্যে ছোট মাই বৃদ্ধিমতী। ছোট মার কাছে গেলাম।

"ছোট মা, আমাকে কি রজনীকে বিবাহ করিতে হইবে ? আমি কি অপরাধ করিয়াছি ?"

ছোট या চুপ করিয়া রহিলেন।

॰ আমি। ভূমিও কি ঐ পরামর্শে ?

ছোট মা। বাছা, রজনী ত সংকায়স্থের মেয়ে ?

আমি। হইলই বা ? ছোট মা। আমি জানি, সে সচচরিত্রা। আমি। তাহাও স্বীক্ষার করি। ছোট মা। সে পরম স্থলরী। আমি। পদ্মচকু!

ছোট মা। বাবা—যদি পদ্মচকুই খোঁজ, তবে তোমার আর একটা বিবাহ করিতে কভক্ষণ ?

আমি। সে কি মা! রজনীর টাকার জন্ম রজনীকে বিবাহ করিয়া, তার বিষয় লইয়া, তার পর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একজনকে বিবাহ করা, কেমন কাজটা হইবে ?

ছোট মা। ঠেলিয়া ফেলিবে কেন ? তোমার বড় মা কি ঠেলা আছেন ?

এ কথার উত্তর ছোট মার কাছে করিতে পারা যায় না। তিনি আমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা, বছবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব! সে কথা না বলিয়া, বলিলাম, "আমি এ বিবাহ করিব না—তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি সব পার।"

ছোট মা। আমি না বৃঝি, এমন নহে। কিন্তু বিবাহ না করিলে, আমরা সপরিবারে আনাভাবে মারা যাইব। আমি সকল কট্ট সহা করিতে পারি, কিন্তু ভোনাদিণের অন্তর্ক্ত আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। ভোমার সহস্র বংসর পরমায়ু হউক, তুমি ইহাতে অমত করিও না।

আমি। টাকাই কি এত বড় ?

ছোট মা। তোমার আমার কাছে নহে। কিন্তু যাহারা তোমার আমার সর্বস্থ, তাঁহাদের কাছে বটে। স্মৃতরাং তোমার আমার কাছেও বটে। দেখ, তোমার জন্ম আমরা তিন জনে প্রাণ দিতেও পারি। তুমি আমাদিগের জন্ম একটি অন্ধ কন্মা বিবাহ করিতে পারিবে না ?

বিচারে ছোট মার কাছে হারিলাম। হারিলে রাগ বাড়ে। আমার রাগ বাড়িল। আর মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, টাকার জন্ম রজনীকে বিবাহ করা বড় অন্থায়। অন্তএব আমি দম্ভ করিয়া বলিলাম, "তোমরা যাহাই বল না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না।"

ছোট মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তুমিও যাই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হুই, তবে তোমায় এ বিবাহ দিবই দিব।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবে বোধ হয়, তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমায় এ বিবাহ দিতে পারিবে না।"

ছোট মা বলিলেন, "না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।'' ছোট মা বড় তৃষ্ট। আমাকেই বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন।

## वर्ष्ठ পরিচেছদ

আমাদিগের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ বন্ধচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধৃত। পরিধানে গৈরিক নাস, কণ্ঠে রুলাক্ষমালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোট রকমের কোঁটা। বড় একটা ধূলা কাদার ঘটা নাই—সন্ন্যাসী জাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু। খড়ম চন্দনকাষ্টের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অমৃতবে ব্ৰিলাম, পিতার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে এবং তান্ত্ৰিক যাগযজ্ঞে সুদক্ষ। বিমাতা বন্ধ্যা।

পিতার অন্ত্রুপায় সন্ন্যাসী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিয়াছিল। ইহা আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার স্ন্যাকালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্য্যাচ্ছনে স্তোত্র পাঠ করিত। ভগুমী আর আমার সহু হইল না। আমি তাহার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্ম তাহার নিকট গোলাম। বলিলাম, "সন্ম্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাধা মুগু কি বকিতেছিলে ?"

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নিভাঁদ্ধ সংস্কৃত, এক আনা হিন্দি, এক আনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গালাই রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "কেন, কি বকি, আপনি কি জানেন না ?"

আমি বলিলাম, "বেদমন্ত্ৰ ?"

- স। হইলে হইতে পারে।
- আমি। পড়িয়া কি হয় ?
  - স। কিছুনা।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিভ—আমি এটুকু প্রত্যাশা করি নাই। তথন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভবে পড়েন কেন ?"

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর ?

আমি। না, শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি স্থকণ্ঠ। ভবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন ?

ম। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি ?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম,—কিন্ত দেখিলাম যে, একটু হটিয়াছি—স্থতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল। বলিলাম, "কতি নাই, কিন্ত নিফলে কেহ কোন কাজ করে না—যদি বেদগান নিফল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন ?"

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনিই বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন ?

কাঁপরে পড়িলাম। ইহার ছইটি উত্তর আছে, এক—"ইহাতেই কোকিলের স্থ"— দ্বিতীয়, "ল্রীকোকিলকে মোহিত করিবার জন্ম।" কোন্টি বলি ? প্রথমটি আগে বলিলাম, "গাইয়াই কোকিলের স্থখ।"

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খিয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন ?

কোন্ কথাগুলি স্থকর—সামান্তা গণিকাগণের কদর্য্য চরিত্রের গুণগান স্থকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান স্থকর ?

হারিয়া, দ্বিতীয় উন্তরে গেলাম। বলিলাম, "কোকিল গায়, কোকিলপন্থীকে মোহিত করিবার জন্ম। মোহনার্থ যে শারীরিক কুর্ন্তি, তাহাতে জীবের সুখ। কপ্রস্থারের কুর্ন্তি সেই শারীরিক কুর্ত্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন ?"

সন্ধ্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আমার আপনার মনকে। মন আত্মার অন্ধ্রাগী নহে। আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জক্ত গাই।"

আমি। আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক্ বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক্, আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়া দেখিতে পাই—ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, ছঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা, কেন মানিব 
। যাহার ক্রেয়া দেখি, তাহাকেই মানিব। যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন 
!

স। ভবে বল না কেন, মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ কেন মানিব ? যে কিছু কার্য্য করিতেছ, সকলই শরীরের কার্য্য-কোন্টি মনের কার্য্য ?

আমি। চিন্তা প্রবৃত্তি ভোগাদি।

স্বা কিসে জানিলে, সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে ?

আমি। ভাছাও সভ্য বটে। মন শরীরের ক্রিয়া + মাতা।

স। ভাল, ভাল। তবে আর একটু এসো। বল না কেন যে, শরীরও পঞ্ছতের ক্রিয়ামাত্র ? শুনিয়াছি, ভোমরা পঞ্ছত মান না—ভোমরা বহুভূতবাদী, তাই হউক; বল না কেন যে, ক্ষিত্যাদি বা অস্থা ভূতগণ, শরীররূপ ধারণ করিয়া সকলই করিভেছে ? এই যে ভূমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ—আমি বলি যে, কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাভাইরা শব্দ করিভেছে, শচীক্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কর্মনার প্রয়োজন কি ? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীক্রনাথের অস্তিহ মানি না।

হারিয়া, ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পেলাম। কিন্তু সেই অবধি
সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি হইল। সর্বদা তাঁহার কাছে আসিরা বসিতাম; এবং শান্ত্রীর
আলাপ করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামি আছে। সন্ন্যাসী শ্রথ
বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া পণিয়া ভবিন্তং বলে, সন্ন্যাসী যাগ হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া
থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামি করে। একদিন আমার অসহ
হইয়া উঠিল। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, "আপনি নহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত;
আপনার এ সকল ভণ্ডামি কেন ?"

স। কোন্টা ভণ্ডামি ?

আমি। এই নলচালা, হাতগণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্ত্তবা।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদারা লোককে প্রতারণা কেন করেন ?

স। ভোষরা মড়া কাট কেন?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কার্টে কেন ?

আমি। তত্তামুসদ্ধান জ্ঞা।

Function of the brain.

স। আমরাও তরামুসদ্ধান হল্প এ সকল করিয়া থাকি। গুনিরাছি, বিলাতী পিণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাধার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাধার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে ? ইহা মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া, কেহ এ পর্যান্ত ঠিক বলিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সদ্ধেত অভ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রেমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সন্ধেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্ম হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নলচালা १

স। তোমরা লোহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারিনা? তোমাদের একটি অম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজেরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজে জানে না, তাহা অসত্য, তাহা মসুস্থাজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুত: তাহা নহে। জ্ঞান অনন্তঃ। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু আমে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি—আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্বপূর্ষরো জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্যান্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্যাবিছা। প্রায় লুপু হইয়াছে; আমরা কেহ কেহ ছই একটি বিছা জানি। যতে গোঁপন রাখি—কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ম্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না ? কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও ?"

আমি বলিলাম, "দেখিলে বুঝিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিল, "পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, আমি বিবাহে প্রস্তুত—কিন্তু—" স। কিন্তু কি ?

আমি। কন্সা কই ? এক কাণা কন্সা আছে, তাহাকে বিবাহ করিব না। স। এ বাঙ্গালাদেশে কি তোমার যোগ্যা কন্সা নাই ? আমি। হাজার হাজার আছে, কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে। এই শত সহস্র কল্পার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব ?

স। আমার একটি বিভা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি। কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিন্তুতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিভার অতীত।

আমি। এ বিভা বড় আবশ্রক বিভা নহে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল ? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক। তোমাকে কেহ ভালবাসে ? তুমি কি তাহাকে জান ?

আমি। আত্মীয় স্বন্ধন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালবাসে, এমত জানি না।
স। তুমি আমাদের বিভা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলে, আজ এইটি প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কি ?

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে, তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।" স্কুতরাং আমি চক্ষু মৃদিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পূর্বেই আমি নিদ্রাভিত্বত হইলাম।

সন্ধাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীমধ্যে যে নায়িকা আমাকে মন্মান্তিক ভালবাসে, অভা তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব। স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কল কল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকত-ভূমি; তাহার প্রান্তভাগে অর্জ্জলমগ্না—কে ?

त्रक्रनी

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে ?" আমি। কাণা ফুলওয়ালী।

স। কাণা ?

আমি। জয়াছ।

স। আশ্রেষ্য ! কিন্তু যেই হউক, ভাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ ভোমাকে ভালবালে না।

व्यामि नीत्रव रहेका तरिलाम।

# চতুৰ্থ খণ্ড

#### সকলের কথা

#### প্রথম পরিচেছদ

#### লব্দলভার কথা

বড় গোল বাধিল। আমি ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, শচীক্রকে রজনীর বশীভূত করিবার উপায় করিতেছি। সন্ন্যাসী ডম্বাসিক্ক; জগদম্বার কৃপায় যাহা মনে করেন, তাই করিতে পারেন। মিত্র মহাশয় ষষ্টি বংসর বয়সে যে, এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে, কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণে, ভাছা বলিয়া উঠা ভার; আমিও কায়মনোবাক্যে পতিপদসেবার ক্রটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার জ্বস্ত মাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র প্রয়োগে ক্রটি করেন না। যাহার জল্প যাহা তিনি করিয়াছেন, ভাছা ফলিয়াছে। কামারবউর পিতলের টুক্নী সোণা করিয়া দিয়াছিলেন—উনি না পারেন কি ? উহার মন্ত্রৌযধির গুণে শচীক্র যে রজনীকে ভালবাসিবে— রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিবে, ভাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু তবু গোল বাধিয়াছে। গোলযোগ অমরনাথ বাধাইয়াছে। এখন শুনিতেছি, অমরনাথের সঙ্গেই রজনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে।

রজনীর মাসী মাসুয়া, রাজচন্দ্র এবং তাহার স্ত্রী, আমাদিগের দিকে। তাহার কারণ, কর্তা বলিয়াছেন, বিবাহ যদি হয়, তবে ভোমাদিগকে ঘটকবিদায়স্বরূপ কিছু দিব। কথাটা ঘটকবিদায়, কিন্তু আঁচটা ছু হাজার দশ হাজার। কিন্তু তাহারা আমাদিগের দিকে হইলেও কিছু হইতেছে না। অমরনাথ ছাড়িতেছে না। সে নিশ্চয় রজনীকে বিবাহ করিবে, জিদ করিতেছে।

ভাল, অমরনাথ কে? মেরে বিবাহ দিবার কর্তা হইল, তাহার মাসুরা মাসী,—
বাপ মা বলাই উচিত—রাজচন্দ্র ও তাহার দ্রী, তাহারা যদি আমাদিগের দিকে, তবে
অমরনাথের জিদে কি আসিয়া যায়? সে তাহাদিগকে বিষয় দেওয়াইরা দিয়াছে বটে, বিশ্ব
তাহান্ন মেহনতানা হুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হুইবে। আমার ছেলের বৌ করিব
বিলিয়া আমি যে কক্ষার সম্বন্ধ করিতেছি, অমরনাথ কি না তাহাকে বিবাহ করিতে চায়?

অমরনাথের এ বড় স্পর্দ্ধা! আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি—আর একবার না হয় কিছু দিব। আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রক্ষনীকে কাড়িয়া লইয়া, আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।

আমি অমরনাথের সকল গুণ জানি। অমরনাথ অত্যন্ত ধূর্ত—তাহার সঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে বড় সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। আমি সতর্ক হইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

প্রথমে রাজ্চন্দ্র দাসের স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন গা ?—"

মালী বৌ—রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে আমরা আজিও মালী বৌ বলিতাম, রাগ না হইলে বরং বলিতাম না, রাগ হইলেই মালী বৌ বলিতাম—মালী বৌ বলিল, "কি গা ?"

আমি। মেয়ের বিয়ে নাকি অমর বাবুর সঙ্গে দিবে ?

মালী বৌ। সেই কথাই ত এখন হচ্চে।

আমি। কেন হচে ? আমাদের সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল ?

মালী বৌ। কি করব মা—আমি মেয়ে মামুষ, অত কি জানি 🤊

মাগীর মোটা বৃদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল—আমি বলিলাম, "সে কি মালী বৌ ? মেয়ে মানুষে জানে না ত কি পুরুষ মানুষে জানে ? পুরুষ মানুষ আবার সংসার ধর্ম কুটুম্ব কুটুম্বিতার কি জানে ? পুরুষ মানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা বহিয়া আনিয়া দিবে এই পর্যান্ত-পুরুষ মানুষ আবার কর্তা না কি ?"

বোধ হয়, মাগীর মোটাবৃদ্ধিতে আমার কথাগুলা অসঙ্গত বোধ হইল—দে একটু হাসিল। আমি বলিলাম, "তোমার স্বামীর কি মত—অমরনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন ?"

মালী বৌ বলিল, "তার মত নয়—তবে অমরনাথ বাবু হইতেই রন্ধনী বিষয় পাইয়াছে—জাঁর বাধ্য হইতেই হয়।"

আমি। তবে অমরনাথ বাবুকে বল গিয়া, বিষয় রজনী এখনও পায় নাই। বিষয় আমাদের; বিষয় আমরা ছাড়িব না। পার, তোমরা বিষয় মোকদ্দমা করিয়া লও গিয়া।

মালী বৌ। সে কথা আগে বলিলেই হইত। এত দিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইত। আমি। মোকদ্দমা করা মুখের কথা নহে। টাকার আদি। রাজচক্র দাস ফুল

আ। ম। মোকশমা করা মুখের কথা নহে। ঢাকার আদ্ধা রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া কত টাকা করিয়াছে ?

মালী বৌ রাগে গর গর করিতে লাগিল। সত্য বলিতেছি, আমার কিছুই রাগ হয় নাই। মালী বৌ একটু রাগ সামলাইয়া বলিল, "অমর বাবু আমার জামাই হইলেই বিষয় ক্ষমর বাবুর শ্বইবে। তিনি টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন, তাঁহার এমন শক্তি আছে।"

এই বলিয়া মালী বৌ উঠিয়া যায়, আমি তাহার আঁচল ধরিয়া বলাইলাম। মালী বৌ হালিয়া বলিল। আমি বলিলাম, "অমর বাবু মোকদ্দমা করিয়া বিষয় লইলে ভোমার কি উপকার ?"

मानी तो। आमात त्मरात स्वयं श्रव।

আমি। আর আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের রিয়ে হলে বুঝি বড় ছংখ হবে ?
মালী বৌ। তা কেন ? তবে যেখানে থাকে, আমার মেয়ে সুখী হইলেই হইল।
স্তামি। তোমাদের নিজের কিছু সুখ চাহি না ?

মালী বৌ। আমাদের আবার কি সুখ ? মেয়ের সুখেই আমাদের সুখ। আমি। ঘটকালীটা ?

মালী বৌ মূখ মূচকিয়া হাসিল। বলিল, "আসল কথা বলিব মা ঠাকুরাণি ? এখানে বিয়েয় মেয়ের মত নাই।"

আমি। সেকি? কিবলে?

ř.

মালী বৌ। এখানকার কথা হইলেই বলে, কাণার আবার বিয়েয় কাজ কি ? আমি। আর অমরনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা হইলে ?

মালী বৌ। বলে, ওঁ হতে আমাদের সুব। উনি যা বলিবেন, তাই করিতে হইবে। আমি। তা বিয়ের ক্ঞার আবার মতামত কি ? মা বাপের মতামত হইলেই হইল।

মালী বৌ। রক্ষনী ত ক্ষুদে মেয়ে নয়, আর আমার পেটের সন্তানও নয়। আর বিষয় তার, আমাদের নয়। সে আমাদের হাঁকাইয়া দিলে আমরা কি করিতে পারি ? বরং তার মন রাখিয়াই আমাদের এখন চলিতে হইতেছে।

আমি ভাবিয়া চিস্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"রজনীর সঙ্গে অমরনাথের দেখা শুনা হয় কি ?"

मानी दो। ना। अमन्न वाव् एत्था करन्न ना।

আমি। আমার সঙ্গে রঞ্জনীর একবার দেখা হয় না কি ?

দালী বৌ। আমারও তাই ইচ্ছা। আপনি যদি তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহার মত করাইতে পারেন। আপনাকে রজনী বিশেষ ভক্তি শ্রজা করে। আমি। তা চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্ত রজনীর দেখা পাই কি প্রকারে ? কার্য ভাহাকে এ বাড়ীতে একবার পাঠাইয়া দিতে পার ?

মালী বৌ। তার আটক কি ? সে ত এই বাড়ীতেই খাইয়া মাছ্য। কিন্তু যার বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে, তাহাকে কি শশুরবাড়ীতে অমন অদিনে অক্ষণে বিয়ের আগে আসিতে আছে ?

মর মাগী! আবার কাচ! কি করি, আমি অক্স উপায় না দেখিয়া বলিলাম, "আছো, রজনী না আসিতে পারে, আমি একবার তোমাদের বাড়ী যাইতে পারি কি ?"

মালী বৌ। দে কি! আমাদের কি এমন ভাগ্য হইবে যে, আপনার পায়ের ধূল। আমাদের বাড়ীতে পড়িবে ?

আমি। কুট্মিত। হইলে আমার কেন, অনেকেরই পড়িবে। তুমি আমাকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়া যাও।

মালী বৌ। তা আমাদের বাড়ীতে আপনাকে পাঠাইতে কর্তার মত হইবে কেন ?
আমি। পুরুষ মায়ুষের আবার মতামত কি ? মেয়ে মায়ুষের যে মত, পুরুষ
মায়ুষেরও সেই মত।

মালী বৌ যোডহাত করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

#### দ্বিতীয় পরিচেচ্ন

#### অমরনাথের কথা

রজনীর সম্পত্তির উদ্ধার জন্ম আমার এত কট্ট সফল হইয়াছে, মিত্রেরাও নির্বিবাদে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তথাপি বিষয়ে দখল লওয়া হয় নাই, ইহা শুনিয়া অনেকে চমংকৃত হুইতে পারেন। তাহাতে আমিও কিছু বিশ্বিত। বিষয় আমার নহে, আমি দখল লইবার কেহ নহি। বিষয় রজনীর, সে দখল না লইলে কে কি করিতে পারে ? কিন্তু রজনী কিছুতেই বিষয়ে দখল লইতে সমত নহে। বলে—আজ নহে—আর ছুই দিন যাক—পশ্চাৎ দখল লইবেন ইত্যাদি। দখল না লউক—কিন্তু দরিস্কক্ষার ঐশ্বর্য্যে এত অনাস্থা কেন, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই হির করিতে পারিতেছি না। রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের স্থীও এ বিষয়ে রজনীকে অমুরোধ করিয়াছে, কিন্তু রজনী বিষয়ে সম্প্রতি দখল লইতে চায় না। ইহার মর্ম্ম কি ? কাহার জন্ম এত পরিশ্রম করিলাম ?

ইহার যা হয়, একটা চূড়ান্ত স্থির করিবার জন্ম আমি রজনীর সঙ্গে সাক্ষাং করিতে গেলাম। রজনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়া অবধি আমি আর রজনীর সঙ্গে সাক্ষাং করিতে বড় যাইতাম না—কেন না, এখন আমাকে দেখিলে রজনী কিছু লচ্ছিতা হইত। কিন্তু আজ না গেলে নয় বলিয়া রজনীর কাছে গেলাম। সে বাড়ীতে আমার অবারিত দার। আমি রজনীর সন্ধানে তাহার দরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আসিতেছি, এমত সময়ে দেখিতে পাইলাম, রজনী আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে উঠিতেছে। সে স্ত্রীলোককে দেখিয়াই চিনিলাম—অনেক দিন দেখি নাই, কিন্তু দেখিয়াই চিনিলাম যে, এ গজেন্দ্রগামিনী ললিতলবঙ্গলতা।

রজনী ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণ বস্ত্র পরিয়াছিল, লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না। লবঙ্গলতা হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

সে হাসি অনেক দিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল—পূর্ণিমার সমুজে কুজ তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে স্থুখ, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছিল।

আমি অবাক্ হইয়া নিম্পন্দশরীরে, সশস্কচিত্তে, এই নিচিত্রচরিত্র। রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশর্য্য হইতে দারিজ্যে পড়িয়াছে—তবু সেই স্থময় হাসি; যে রক্ষনী হইতে এই ঘোর বিপদ্ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই স্থময় হাসি। আমি সম্মুখে—তবু সেই স্থময় হাসি! অথচ আমি জানি, লবঙ্গ কোন কথাই ভূলে নাই।

আমি দরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম। লবক্সলতা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—
নিঃশঙ্কচিত্তে, আজ্ঞাদায়িনী রাজরাজেশ্বরীর স্থায় রজনীকে বলিল, "রজনি—তুই এখন আর
কোথাও যা! তোর বরের দক্ষে আমার গোপনে কিছু কথা আছে। ভয় নাই! তোর
বর স্থলর হলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা স্থলর নহে।" রজনী অপ্রতিভ হইয়া, কি
ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া গেল।

ললিতলবঙ্গলতা জ্রকুটি কুটিল করিয়া, সেই মধুর হাসি হাসিয়া, ইক্রাণীর মত আমার সম্মুখে সাঁড়াইল। একবার বৈ কেহ অমরনাথকে আত্মবিশ্বত দেখে নাই। আবার আত্মবিশ্বত হইলাম। সে বারও ললিতলবঙ্গলতা—এবারও ললিতলবঙ্গলতা। লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, "আমার মুখপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ? তোমার অজ্জিত এখার্য্য কাডিয়া লইতে আসিয়াছি কি না? মনে করিলে তাহা পারি।"

আমি বলিলাম, "তুমি সব পার, কিন্তু ঐটি পার না। পারিলে কখন র**জনীকে বিষয়** দিয়া, এখন স্বহুকে রাঁধিয়া সতীনকে পাওয়াইবার বন্দোবস্তু করিতে না।"

লবঙ্গ উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "ওটা বুঝি বড় গায়ে লাগিবে মনে করেছ? সতীনকে রাঁথিয়া দিতে হয়, বড় ছঃথের কথা বটে; কিন্তু একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া ভোমাকে ধরাইয়া দিলে, এখনই আবার পাঁচটা রাঁধুনী রাখিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "বিষয় রজনীর; আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে ? যাহার বিষয়, সে ভোগ করিতে থাকিবে।"

লবন্ধ। তুমি কন্মিন্ কালে স্ত্রীলোক চিনিলে না। যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে রক্ষার জন্ম রক্ষনী এখনই বিষয় ছাডিয়া দিবে।

আমি। অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্ম বিষয়টা তোমায় ঘুষ দিবে।

লবঙ্গ। তাই।

আমি। তবে এতদিন সে ঘূষ চাও নাই, আমাদিগের বিবাহ হয় নাই বলিয়া। বিবাহ হইলেই সে ঘূষ চাহিবে।

লবঙ্গ। তোমার মত ছোটলোকে বুঝিবে কি প্রকারে ? চোরেরা বুঝিতে পারে না যে, পরের জব্য অস্পৃশ্য। রঞ্জনীর সম্পত্তি রাখিতে পারিলেও আমি রাখিব কেন ?

আমি বলিলাম, "তুমি যদি এমন না হবে, তবে আমার সে মরণকুবুদ্ধি ঘটিবে কেন ? যদি আমার এত অপরাধ মার্জনা করিয়াছ, এত অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা আছে। যাহা জান, তাহা যদি অন্তোর কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।"

দর্শিতা লবঙ্গলতা জভঙ্গী করিল—কি স্থন্দর জভঙ্গী! বলিল, "আমি কি ঠক। যে তোমার স্ত্রী হইবে, তাহার কাছে তোমার নামে ঠকাম করিবার জন্ম কি আমি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছি ?"

এই বলিয়া লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্মা আমি কিছু কখন বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, তাহার উপর মেঘমুক্ত চল্লের ক্যায় জ্বলিতে লাগিল। আমি লবঙ্গলতার মর্মা কখন বুঝিতে পারিলাম না।

रामिया नवक वनिन, "छत्य आमि तक्रमीत कार्छ गारे।"

"যাও।"

ললিতলবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গলতার মত ছলিতে ছলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল, "শুন, তোমার ভবিশ্বৎ ভার্য্যা কি বলিতেছে! তোমার সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কাণে শুনিব না।"

আমি বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ?"

लवक्रमण त्रक्षनीरक विमन, "वन। जामात्र वत जामिशाहन-"

রজনী সকাতরে অশ্রুপূর্ণলোচনে ললিতলবঙ্গলতার চরণস্পর্শ করিয়া বলিল, "আমার এই ভিক্ষা, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, এই বাবুর যত্নে আমার যে সম্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, আমি লেখাপড়া করিয়া আপনাকে দান করিব, আপনি গ্রহণ করিবেন না কি গ"

আফ্রাদে আমার সর্বাস্তঃকরণ প্লাবিত হইল—আমি রজনীর জন্ম যে যত্ন করিয়াছিলাম—যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম—তাহা সার্থক বাধ হইল। আমি পূর্ব্বেই
ব্ঝিয়াছিলাম, এখন আরও পরিষ্কার ব্ঝিলাম যে, রমণীকুলে, অন্ধ রজনী অন্ধিতীয় রত্ন !
লবঙ্গলতার প্রোজ্জল জ্যোতিও তাহার কাছে মান হইল। আমি ইতিপূর্ব্বেই রজনীর
অন্ধ নয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনাম্ল্যে বিক্রীত হইলাম।
এই অম্ল্য রত্নে আমার অন্ধকারপুরী প্রভাসিত করিয়া, এ জীবন স্থাব কাটাইব। বিধাতা
আমার কি সে দিন করিবেন না!

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### লবঙ্গলভার কথা

আমি মনে করিয়াছিলাম, রজনীর এই বিশ্বয়কর কথা শুনিয়া, অমরনাথ আগুনে সেঁকা কলাপাতের মত শুকাইয়া উঠিবে। কই, তাহা ত কিছু দেখিলাম না। তাহার মুখ না শুকাইয়া বরং প্রাকৃল্ল হইল। বিশ্বিত হতবৃদ্ধি, যা হইবার, তাহা আমিই হইলাম।

আমি প্রথমে তামাসা মনে করিলাম, কিন্তু রজনীর কাতরতা, অঞ্চপাত এবং দার্চ্য দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিল যে, রজনী আন্তরিক বলিতেছে। আমি বলিলাম, "রজনী।" কায়েতের কুলে তুমিই ধক্ত। তোমার মত কেহ নাই। কিন্তু আমি তোমার দান প্রহণ করিব না।"

রজনী বলিল, "না গ্রহণ করেন, আমি ইহা বিলাইয়া দিব।" আমি। অমরনাথ বাবুকে ?

রক্ষনী। আপনি উহাকে সবিশেষ চিনেন না; আমি দিলেও উনি লইবেন না লইবার অস্ত লোক আছে।

আমি। অমরনাথ বাবু কি বল ?

অমর। আমার সঙ্গে কোন কথা হইতেছে না, আমি কি বলিব १

আমি বড় কাঁপরে পড়িলাম; রজনী যে বিষয় ছাড়িয়া দিতেছে, তাহাতে বিশ্বিত আবার অমরনাথ যে বিষয় উদ্ধারের জন্ম এত করিয়াছিল, যাহার লোভে রজনীকে বিবাং করিবার জন্ম উদ্যোগ করিতেছে, সে বিষয় হাতছাড়া হইতেছে, দেখিয়াও সে প্রফুল্ল কাগুখানা কি ?

আমি অমরনাথকে বলিলাম যে, যদি স্থানাস্তরে যাও, তবে আমি রজনীর সঙ্গে সকল কথা মুখ ফুটিয়া কই। অমরনাথ অমনি সরিয়া গেল। আমি তখন রজনীকে বলিলাম "সভ্য সভাই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে ?"

"সত্য সত্যই। আমি গঙ্গাজল নিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি।"

আমি। আমি তোমার দান লই, তুমি যদি আমার কিছু দান লও।

রজনী। অনেক লইয়াছি।

আমি। আরও কিছু লইতে হইবে।

রজনী। একখানি প্রসাদি কাপড দিবেন।

जामि। जाना। जामिया पिरे, जारे निर्क इरेरव।

त्रक्रमी। कि पिरवन १

আমি। শচীন্দ্র বলিয়া আমার একটি পুত্র আছে। আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব। স্বামিস্বরূপ তুমি তাহাকে গ্রহণ করিবে। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, তবেই আমি তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া, অন্ধ নয়ন মুদিল। তার পর তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায় না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না—কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রজনি! অত কাঁদ কেন ?"

রজনী কাদিতে কাদিতে বলিল, "দে দিন গলার জলে আমি তুবিয়া মরিতে গিরাছিলাম—তুবিয়াছিলাম, লোকে ধ্রিয়া তুলিল। সে শচীক্রের জল্প। তুমি বদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীক্র চাহিতাম। শচীক্রের অপেকা এ জগতে আর কিছুই নাই—আমার প্রাণ তাঁহার কাছে, দেবতার কাছে ফুলের কলিমাত্র—শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের ছংখের কথা শুনিবে কি ?"

আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম, "শুনিব।"

তথন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে, হাদয় থূলিয়া, আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ! তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার, সকল বলিল। বলিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি ?"

মনে মনে বলিলাম, "কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস্! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।" প্রকাশ্যে বলিলাম, "না, রজনি, আমার বুড়া স্বামী—আমি অত শত জানি না। তুমি শচীন্দ্রকে তবে বিবাহ করিবে, ইহা দ্বির ?"

त्रक्रनी विनन, "न्।"

আমি। সে কি ? তবে এত কথা কি বলিতেছিলে—এত কাঁদিলে কেন ?

तक्रमी। आभात म रूथ कथाल नारे विलयारे এত कांपिलाम।

আমি। সে কি । আমি বিবাহ দিব।

রজনী। দিতে পারিবেন না। অমরনাথ হইতে আমার সর্বস্থ। অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্ম যাহা করিয়াছেন, পরের জন্ম পরে কি তত করে ? তাও ধরি না, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

রজনী সে বৃত্তান্ত বলিল। পরে কহিল, "থাহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমার যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যখন অমুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে।"

হরি! হরি! কেন বাছাকে সন্ন্যাসী দিয়া ঔষধ করিলাম! বিবাহ ব্যতীতও বিষয় থাকে—রজনী ত এখনই বিষয় দিতে চাহিতেছে। কিন্তু ছি! রজনীর দান লইব ! ভিক্ষা মাগিয়া খাইব—সেও ভাল। আমি বলিয়াছি—আমি যদি এই বিবাহ না দিই ত আমি কার্য়েতের মেয়ে নই। আমি এ বিবাহ দিবই দিব। আমি রজনীকে বলিলাম, "তবে আমি তোমার দান লইব না। তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করিও।" আমি উঠিলাম।

রন্ধনী বলিল, "আর একবার বসুন। আমি অমরনাথ বাবুর ধারা একবার অমুরোধ করাইব। তাঁহাকে ডাকিতেছি।"

অমরনাধের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ আমারও ইচ্ছা। আমি আবার বসিলাম। রক্ষনী অমরনাথকে ডাকিল।

অমরনাথ আসিলে, আমি রঞ্জনীকে বলিলাম, "অমরনাথ বাবু এ বিষয়ে যদি অন্ধুরোধ করিতে চাহেন, তবে সকল কথা কি তোমার সাক্ষাতে থুলিয়া বলিতে পারিবেন ? আপনার প্রেশংসা আপনি দাঁড়াইয়া শুনিও না।"

त्रक्रमी मतिशा (शल।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### লবঙ্গলতার কথা

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি রজনীকে বিবাহ করিবে ?"

অ। করিব--স্থির।

আমি। এখনও স্থির গ রঞ্জনীর বিষয় ত রঞ্জনী আমাকে দিতেছে।

थ। थाभि तक्रनीरक विवाह कत्रिय-विषय विवाह कत्रिव ना।

আমি। বিষয়ের জন্মই ত রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে 🕴

अ। जीलारकत भन अभनरे कर्मश्।

আমি। আমাদের উপর এত অভক্তি কত দিন গু

অ। অভক্তি নাই—তাহা হইলে বিবাহ করিতে চাহিতাম না।

আমি। কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া অন্ধ কক্সাতে এত অনুরাপ কেন ? তাই বিষয়ের কথা বলিতেছিলাম।

অম। তুমি বৃদ্ধতে এত অমুরক্ত কেন । বিষয়ের জন্ম কি ।

আমি। কাহারও সাক্ষাতে তাহার স্বামীকে বুড়া বলিতে নাই। আমার সঙ্গে রাগারাগি কেন ? তুমি কি মুখরা স্ত্রীলোকের মুখকে ভয় কর না ?

( কিন্তু রাগারাগি আমার আন্তরিক বাসনা।)

অমরনাথ বলিল, "ভয় করি বই কি ? রাগের কথা কিছু বলি নাই। তুমি যেমন মিত্রজাকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।" আমি। কটাকের গুণে নাকি ?

অম। না। কটাক্ষ নাই বলিয়া। তুমিও কাণা হইলে আরও সুন্দর হইতে।
আমি। সে কথা মিত্রজাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে নহে। সম্প্রতি তুমিও
যেমন রক্তনীকে ভালবাস, আমিও রঞ্জনীকে তেমনি ভালবাসি।

অম। তৃমিও রজনীকে বিবাহ করিতে চাও নাকি ?

আমি। প্রায়। আমি নিজে তাহাকে বিবাহ না করি, তাহার ভাল বিবাহ দিতে চাই। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে দিব না।

অম। আমি স্থপাত্র। রজনীর এরপ আর জুটিতেছে না।

আমি। তুমি কুপাত্র। আমি স্থপাত্র জোটাইয়া দিব।

অম। আমি কুপাত্র কিসে?

আমি। কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি ?

অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কালো হইয়া গেল। অতি ছঃখিতভাবে বলিল, "ছি! লবক !"

আমার তঃখ হইল, কিন্তু তঃখ দেখিয়া ভূলিলাম না। বলিলাম, "একটি গল্প বলিব শুনিবে p"

আমি কথা চাপা দিতেছি মনে করিয়া অমরনাথ বলিল, "শুনিব।"

আমি তথন বলিতে লাগিলাম, "প্রথম যৌবনকালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত—"

অ। এটা যদি গল্প, তবে সত্য কোন কথা ?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে, যে ঘরে আমি এক পরিচারিকা সঙ্গে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায়, অমরনাথ গলদবর্ম হইয়া উঠিল। বলিল, "ক্ষমা কর।"

আমি বলিতে লাগিলাম, "সেই চোর সিঁধপথে আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম। ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তথন অগত্যা, চোরকে আদর করিয়া আশস্ত করিয়া পালতে বসাইলাম।"

অমর। ক্ষমা কর, সে ত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার মরণ করিয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে, চোরের আলক্ষ্যে আমার সক্ষেতাকুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া ঘারবান্কে ডাকিয়া লইমা সিঁখমুখে দাড়াইয়া রহিল। আমিও সময় ব্বিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইমা, বাহির হইতে একমাত্র ঘারের শৃখাল বদ্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম ?

অমরনাথ বলিল, "এ সকল কথা কেন ?"

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে বল দেখি ? ডাকিয়া পাড়ার লোক ক্লমা করিলাম। বড় বড় বলবান্ আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল। আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়াছিলাম,

#### "চোর !"

অমরবারু, অতি গ্রীত্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না ? অ। না।

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া যাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনাইব না। তুমি রজনীর যোগ্য নহ, রজনীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইও না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে স্বতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।

অমরনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে ছঃখিতভাবে বলিল, "শুনাইতে হয় শুনাইও। ছুমি শুনাও বা না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি তাহাকে সকল শুনাইব'। আমার দোষ গুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, গ্রহণ করিবে; না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্জনা করিব না।"

আমি হারিয়া, মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্মবাদ করিতে করিতে, হর্ষবিষাদে ঘরে ফিরিয়া আদিলাম।

#### পঞ্চম পরিচেছদ

#### শচীন্দ্রনাথের কথা

ঐশ্বর্যা হারাইয়া, কিছু দিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্যা হইতে দারিদ্রো পতনের আশব্বায় মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, কি কিজ্ঞা এই পীড়ার উৎপত্তি, তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধার পূর্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর, প্রাসানের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম। সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের ছুরুছ গুঢ় তত্তসকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম ব্রিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাক্রা নিরুত্তি পায় না। যভ পড়ি, তত পড়িতে সাধ করে। শেষ প্রান্তি বোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া रुख नरेशा, हिन्हा कतिए नाशिनाम । এक्ट्रे निजा जानिन-जथह निजा नरह । रन सार, নিজার স্থায় স্থাকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক থসিয়া পড়িল। চক্ চাহিয়া আছি—বাহু বস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি দেখিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। অকমাৎ সেইখানে প্রভাতবীচিবিক্লেপচপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথা উষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্ব্বদিক প্রভাসিত হইতেছে—দেখি, সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতমূলে রজনী। রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে। অন্ধ। অথচ কুঞ্চিত জ্ৰা; বিকলা, অথচ স্থিৱা; সেই প্ৰভাতশান্তিশীতলা ভাগীর্থীর স্থায় গম্ভীরা, धीता. সেই ভাগীরথীর ফায় অন্তরে ছুর্জ্জয় বেগশালিনী! धीরে, धीরে, ধীরে,—জ**লে** নামিতেছে। দেখিলাম, কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমুঞ্জরীর স্থান্ধের ন্থায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের স্থায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে! ধীরে রজনি ! ধীরে ! আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে রজনি, ধীরে।

আমার মৃচ্ছা হইল। মৃচ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাং শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্বার চেতনাপ্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকট অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃত্নাদিনী গলা, আর সেই মৃত্যামিনী রজনী, ধীরে ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মৃদিলাম, তবু দেখিলাম সেই গলা, আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গলা আর সেই রজনী! দিগস্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। উর্দ্ধে চাহিলাম—উর্দ্ধেও আকাশবিহারিণী গলা ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে। অন্থ দিকে মন ফিরাইলাম; তথাপি সেই গলা আর সেই রজনী। আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

জ্মনেক দিন ধরিয়া আমার এই চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনীরপ তিলেক জন্ম অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না, আমার কি রোগ বলিয়া চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহ: নাচিতেছিল, ভাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

#### শচীন্ত্রের কথা

ওছে ধীরে, রজনি ধীরে। ধীরে, ধীরে, আমার এই ছদয়মন্দিরে প্রবেশ কর। এত জ্বতগামিনী কেন ? ভূমি অন্ধ, পথ চেন না, ধীরে, রজনি ধীরে। ক্ষুলা এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার। চিরাদ্ধকার। দীপশলাকার স্থায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলোকর: দীপশলাকার স্থায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওতে ধীরে, রক্ষনি ধীরে। এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন ? কে জ্ঞানে যে, শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায় ত পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী জ্ঞানিতাম, কে জ্ঞানে যে, পাষাণেও দাহ করিবে ? অথবা কে জ্ঞানে, পাষাণেও লোহের সংঘর্ষণেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। ডোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরম্বিশ্বদর্শন, প্রস্তরগঠিতবং মূর্ত্তি যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অক্সদিন, পলকে পলকে, দেখিয়াও মনে হয়, দেখিলাম কই ? আবার দেখি। আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়া ত সাধ মিটিল ছা।

পীড়িতাবস্থায় আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালে কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা শ্বরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপ সচরাচরই ঘটিত।

শ্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম, তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবননিপাত হইতেছে—রক্তে নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম, স্বর্ণপ্রাস্তরে হীরকর্ক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে, অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেণে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহিতে সে সকল অলিয়া উঠিয়া, দহুমানাবস্থাতে মহাবেণে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্ধিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ, জ্যোতির্দ্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদিণের অক্সের সৌরভে আমার নাসারক্ষ

পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু বাহাই দেখি না—সকলের মধ্যস্থলে—রজনীর সেই প্রস্তরমন্ত্রী
ফূর্মি দেখিতে পাইতাম। হায় রজনি! পাথরে এত আগুন!

ধীরে, রন্ধনি, ধীরে ! ধীরে, ধীরে, রন্ধনি, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত কর। দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি ! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রেমে প্রকৃতিত হইতেছে— ক্রেমে, ক্রেমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, নয়নরাজীব ফুটিতেছে ! এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে ? গো, মেব, কুকুর, মার্জার, ইহাদিগেরও নয়ন আছে—তোমার নাই ? নাই, নাই, তবে আমারও নাই ! আমিও আর চন্দু চাহিব না।

## দপ্তম পরিচ্ছেদ

#### লবঙ্গলতার কথা

আমি জানিতাম, শচীক্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলে বয়সে অত ভাবিতে আছে? দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রান্থ করে না। ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায় দেখিতেছি আমার। ডাব্ধার বিশ্ব কিছু করিতে পারিল না—পারিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না। রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিব দেখিলে তারা কি বৃঝিবে? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়ি পেতে ছেলের কাণ্ড দেখ্ত, তবে একদিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কি ? "ধীরে, রজনি !" ছেলে ত াকেলা থাকিলেই এই কথাই বলে।
সন্ধ্যাসী ঠাকুরের ঔষধে কি এই ফল ফলিল ? আমার মাথা খাইতে কেন আমি এমন কাজ
করিলাম ? ভাল, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না । কই, আমি
রজনীর বাড়ী গিয়াছিলাম, সে ত সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই ! ডাকিয়া
পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না । এই ভাবিয়া আমি রজনীর গৃহে লোক
পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে
বলিও।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা
 হইলে বৃঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না ?

· Par

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্ম শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। এ কথা ও কথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়িলাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর স্থায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে গাণিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু বাাকুলিত চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অন্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম; সে অত্যন্ত ধনলুরা, আমাদিগের পূর্বকৃত উপকার কিছুমাত্র অরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ধ ভাবাপন্ন হইলেন, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না।

নিশ্চয় ব্বিলাম, এটি সয়্যাসীর কার্তি। তিনি এক্ষণে স্থানাস্তরে গিয়াছিলেন, অয়িদনে আসিবার কথা ছিল। তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাও মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তিনিই বা কি করিবেন ? আমি নির্বোধ ত্বাকাক্ষাপরবশ স্ত্রালোক —ধনের লোভে অগ্র পশ্চাং না ভাবিয়া আপনিই এই বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছি! তখন মনে জানিতাম যে, রজনীকে নিশ্চয়ই পুত্রবধূ করিব। তখন কে জানে যে, কাণা ফুলওয়ালীও ত্র্লভ হইবে ? কে জানে যে, সয়্যাসীর মস্ত্রোখধে হিতে বিপরীত হইবে ? স্ত্রীলোকের বৃদ্ধি অভি ক্ষ্ম, তাহা জানিতাম না; আপনার বৃদ্ধির অহঙ্কারে আপনি মজিলাম। আমার এমন বৃদ্ধি হইবার আগে, আমি মরিলাম না কেন ? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শ্রীক্রবাবুর আরোগ্য না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।

কিছু দিন পরে কোথা হইতে সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পাঁড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পাঁড়ার সংবাদ দিল, তাহা কিছু বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আছোপান্ত শুনিলেন। পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া নানা-প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তংপরে প্রণাম করিবার জন্ম আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলাম, "মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ, আপনি অবশ্য জানেন।"

ভিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি ত্রন্চিকিংস্ত।"

আমি বলিলাম, "তবে শচীক্ত সর্ববদা রজনীর নাম করে কেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বালিকা, বুঝিবে কি ?" (কি সর্বনাশ, আমি বালিকা। আমি শচীর মা!) "এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ পুকায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যস্ত বলবান্ হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিভা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে, আমি কোন ভান্তিক অনুষ্ঠান বিলাম, তাহাতে যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে, তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাদে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অমুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি সমুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী আছা, এবং ইতর লোকের কন্মা, ইত্যাদি কারণে দে অনুরাগ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তংপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্যত্বঃখের আশস্কা ভোমাদিগকে পীডিত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেকা শচীম্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অক্সমনে, দারিদ্রাহঃখ ভুলিবার জন্ম শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অনক্সমনা হইয়া বিভালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিভালোচনার আধিক্য হেতু, চিত্ত উদ্ভাস্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের স্থাষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুন:প্রফুটিত হইল। এখন আর শচীল্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না যে, তদ্বারা তিনি সেই অবিহিত অমুরাগকে প্রশমিত करतन। विस्निय, शूर्ट्वरे विनयाि एय, এर मकन मानिमक श्रीष्ठांत कांत्रन एय एव खर মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহা অপ্রকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।"

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'ইহার প্রতীকারের কি উপায় হইবে ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না, তাহা বিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তারেরা কখন এ সকল রোগের প্রতীকার করিয়াছেন, এমন আমি শুনি নাই।"

আমি বলিলাম যে, "অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।"

স। সচরাচর বৈভাচিকিৎসকের দ্বারাও কোনও উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই ?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

- আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ ? আপনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আপনিই ঔষধ দিন। স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই উবধ দিতে পারি। শচীক্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রক্তনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে। ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে, কি মন্দ হইবে, তাহাও বিবেচ্য। এমত হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রকৃত অনুরাগ, ক্লগাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বন্ধমূল হইয়া স্থায়িত প্রাপ্ত হইবে। যদি রজনীর সঙ্গে বিবাহ না হয়, তবে রজনীর না আসাই ভাল।

আমি। রন্ধনীর আসা ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা বিচার করিবার আর সময় নাই। ঐ দেখুন, রন্ধনী আসিতেছে।

সেই সময়ে একজন পরিচারিক। সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথও শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া অয়ং শচীন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। এবং রজনীকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনি বহির্বাচীতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে ভাহাকে অস্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

# পঞ্চম খণ্ড

### অমরনাথের কথা

#### প্রথম পরিচেছদ

ু এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অধচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভাল বাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দন্ত। অস্ত দূরে থাক, সহজেই এই অন্ধ পুষ্পনারী কর্তৃক মোহিত হইলাম।

মনে করিয়াছিলাম—এ জীবন অমাবস্থার রাত্রির স্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে—সহসা চল্রোদয় হইল! মনে করিয়াছিলাম—এ জীবনিদিন্ন সাঁতারিয়াই আমাকে পার হইতে হইবে—সহসা সন্মুখে স্থবর্গসেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ মরুভূমি চিরকাল এমনই দক্ষক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দনকানন আনিয়া বসাইল! আমার এ স্থবের আর সীমা নাই। চিরকাল যে অন্ধকার গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সহসা সে যদি এই স্থ্যকিরণসমূজ্জ্বল তরুপল্লবকুসুমস্থশোভিত মন্থালোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! যে চিরকাল পরাধীন পর্লীভিত দাসামুদাস ছিল, সে যদি হঠাৎ সর্কেশ্বর সার্কভৌম হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! রক্ষনীর মত যে জন্মান্ধ, হঠাৎ তাহার চকু ফুটিলে যে আনন্দ, রক্ষনীকে ভাল বাসিয়া আমার সেই আনন্দ!

কিন্তু এ আনন্দে পরিণামে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমি চোর! আমার পিঠে, আগুনের অক্ষরে লেখা আছে যে, আমি চোর! যে দিন রজনী সেই অক্ষরে হাত দিয়া, জিজ্ঞাসা করিবে, এ কিসের দাণ—আমি তাহাকে কি বলিব! বলিব কি যে, ও কিছু নহে? সে অন্ধ, কিছু জানিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি—তাহাকে আবার প্রতারণা করিব! যে পারে, সে করুক, আমি যখন পারিয়াছি, তখন ইহার অপেক্ষাও গুরুতর ছ্ছার্য্য করিয়াছি—করিয়া ফলভোগ করিয়াছি—আর কেন? আমি লবঙ্গলতার কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব, কিন্তু বলিতে মুখ ফুটে নাই। এখন বলিব।

ষে দিন রজনী শচীক্রকে দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন অপরাহে আমি রজনীকে এই কথা বলিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে, রজনী একা বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি তখন তাহাকে কিছু না বলিয়া, রজনীর মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রজনী কাঁদিতেছে কেন ? তাহার মাসী বলিল যে, কি জানি ? মিত্রদিগের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি রজনী কাঁদিতেছে। আমি স্বয়ং শচীক্রের নিকট যাই নাই—আমার প্রতি শচীক্র বিরক্ত, যদি আমাকে দেখিয়া তাহার পীড়ার্দ্ধি হয়, এই আশকায় যাই নাই—স্থতরাং সেখানে কি হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কাঁদিতেছ ?" রজনী চক্ষু মুছিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি বড় কাতর হইলাম। বলিলাম, "দেথ রজনি, তোমার যাহা কিছু তুঃখ, তাহা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপাত করিয়া তাহা নিবারণ করিব—তুমি কি তুঃখে কাঁদিতেছ, আমায় বলিবে না ?"

রঞ্জনী আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বহু কণ্টে আবার রোদন সম্বরণ করিয়া বিলিল, "আপনি এত অমুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি।"

আমি। সে কি রন্ধনি ? আমি মনে জানি, আমিই তোমার যোগ্য নহি। আমি ভোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

রক্ষনী। আমি আপনার অনুগৃহীত দাসী, আমাকে অমন কথা কেন বলেন १

আমি। শুন রজনি। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া, ইহজন্ম সুখে কাটাইব, এই আমার একান্ত ভরসা। এ আশা আমার ভগ্ন হইলে, বৃঝি আমি মরিব। কিন্তু সে আশাতেও যে বিন্ন, তাহা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। শুনিয়া উত্তর দিও, না শুনিয়া উত্তর দিও না। প্রথমযৌবনে একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম—জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে। সেই কথা ভোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

তথন ধীরে ধীরে, নিতান্ত ধৈর্য্যমাত্র সহায় করিয়া, সেই অকথনীয়া কথা রজনীকে বিল্লাম। রজনী অন্ধ, তাই বলিতে পারিলাম। চক্ষে চক্ষে সন্দর্শন হইলে বলিতে পারিতাম না।

রজনী নীরব হইয়া রহিল। আমি তখন বলিলাম, "রজনি! কপোনাদে উন্মন্ত হইয়া প্রথমযৌবনে একদিন এই অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছিলাম। আর কখন কোন অপরাধ করি নাই। চিরজ্ঞীবন সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে ?" রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি যদি চিরকাল দস্মার্তি করিয়া থাকেন—
আপনি যদি সহস্র প্রক্ষহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি
আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব।
কিন্তু আমি আপনার যোগ্য নহি। সেই কথাটি আপনার শুনিতে বাকি আছে।"

আমি। সে কি রন্ধনি ?

রজনী। আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।

আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি রজনি ?"

রজনী বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—আপনার কাছে ইহার অধিক আর কি প্রকারে বলিব ? কিন্তু লবল ঠাকুরাণী সকল জানেন। যদি আপনি তাঁহাকে জ্বিজ্ঞাসা করেন, তবে সকল শুনিতে পাইবেন। বলিবেন, আমি সকল কথা বলিতে বলিয়াছি।"

আমি তখনই মিত্রদিগের গৃহে গেলাম। যে প্রকারে লবক্লের সাক্ষাৎ পাইলাম, তাহা লিখিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে কালক্ষেপ করিব না। দেখিলাম, লবক্লতা ধূল্যবলুষ্টিতা হইয়া শচীন্দ্রের জন্ম কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবক্লতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "ক্ষমা কর! অমরনাথ, ক্ষমা কর! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন। আমার গর্ভক্র পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বৃঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায়! আমি বিষ খাইয়া মরিব! আজি তোমার সন্মুখে বিষ খাইয়া মরিব।"

আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে। ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল কেলে; আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না—ি রজনীর কথায় আমার হাদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ কাঁদিতেছে, রজনী কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি—আর শচীন্দ্রের এই দশা! কে বলে সংসার স্থের ? সংসার অন্ধকার!

আপনার ছঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের ছঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শচীত্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমূদ্য বলিল। সন্ম্যাসীর বিভাপরীক্ষা হইতে ক্ষুপ্রশ্যায় রক্ষনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যান্ত লবঙ্গ সকল বলিল।

তার পর রজনীর কথা জিঙ্গাসা করিলাম। বলিলাম, "রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে—বল।" লবঙ্গ তখন, রজনীর কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল।

्तकनी निरित्कत, निर्मित तकनीत ; भावशास वामि तक ?

এবার বস্ত্রে মৃখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

## ষিতীয় পরিচেছদ

এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাঠ উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লিখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন ? শচীন্দ্রের রজনী শচীক্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখছ্ঃখের অভীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভা, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি ? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্ম তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই কৃটিতোন্ম্থ হৃদ্পদাই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুস্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

ভূমি নাই ? না থাক, ভোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তথ্যৈ নমঃ বলিয়া এ কলঙ্কলাঞ্চিত দেহ উৎসর্গ করিব। ভূমি যাহা দিয়াছ, ভূমি কি তাহা লইবে না ? ভূমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে ?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলব্ধিত করাইল কে, তুমি, না আমি ? আমি যে অসং অসার, দোষ আমার, না তোমার ? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি, না আমি ? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুধ! তোমাকে সর্বত্ত খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুথ নাই—তবে আশায় কাজ কি ? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে ?

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জন দিব।

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র অধিকতর স্থির— অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের ত্র্বলতা ও ক্লিপ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈয় জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন। রজনীর কথা একদিনও শচীন্তের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি যে, যে দিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল।

একদিন, যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রক্তনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম, অন্ধের ছংখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগংসংসারশোভা দর্শনে সে যে বঞ্চিত,—প্রিয়জনদর্শনস্থা সে যে আজন্মসূত্যুপর্যান্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শচীক্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অমুরাগ বটে।

্তখন বলিলাম, "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাজ্ঞী। আমি সেই জম্মই একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী একে বিধাতাকর্ত্বক পীড়িতা, আবার আমাকর্ত্ব আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদ্য় মনোযোগপূর্বক গুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

भहीत्व विलितन, "वनून।"

আমি বলিলাম, "আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে উত্যোগী হইয়াছি। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেই জন্ম আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়াছে।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন ?"

আমি বলিলাম, "আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই; অন্ধ রজনী কি প্রকারে আমার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াইবে ? আমি এখন ভাবিতেছি, অন্থ কোন ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করে, তবে সুখের হয়। আমি তাহাকে অন্থ পাত্রস্থ করিতে চাই। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেই জন্ম আপনাকে এত কথা বলিতেছি।"

শচীম্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, "রজনীর পাত্রের অভাব নাই।" আমি ব্ঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে।

# তৃতীয় পরিচেছদ

পরদিন আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবস্বসভাকে বৃত্তিও পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব। এক্ষণে সম্প্রতি প্রভ্যাগ্যম করি না—তিনি আমার শিয়া, আমি তাঁহাকে আশীর্কাদ করিব।

লবদলতা আমার সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে জিজাসা করিলাহ "আমি কালি যাহা শচীম্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি ?"

ল। শুনিয়াছি। ভূমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও; আমি ভোমার শুং জানিতাম না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা দ্ধিন্দান করিল, "তুটি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?"

অ। যাইব।

ল। কেন?

অ। যাইব না কেন ? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি ?

অ। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে ?

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানিনা। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেই নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া ব**লিলাম, "যদি** লোকান্তর থাকে, তবে গ"

লবঙ্গলতা বলিল, ''আমি স্ত্রীলোক—সহজে হুর্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে ? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাজ্জী।"

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, "আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্ত একটি কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাজ্জনী, তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্ম এ কলন্ধ লিখিয়া দিলে কেন ? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।"

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, "তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকাবুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন,—আমি বিচারের কে ? এখন সে অমুতাপ আর্মীর—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে ?"

আমি। তুমি না বলিতেই আমি কমা করিয়াছি। কমাই বা কি ? উচিত পণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কমন জোমার সঙ্গে সাক্ষাং হইবে না। কিন্তু যদি তুমি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একট্ট—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে ?

ল। ভোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্মে পভিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্লেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুত্তুল্য হাদরে কি আমার জন্ম এতটুকু স্থান নাই ?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাক্রী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্ম আমার হৃদয়ে এতচুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোকে।" যাক—আমি লবক্লের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু লবক্ল আমার কথা বুঝিল না। কিন্তু দেখিলাম, লবক্ল ঈষৎ কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিয়া যাই। আমার কিছু ভূসম্পত্তি আছে, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাহা আমি দান করিয়া যাইতেছি।"

ল। কাহাকে?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে।

ল। তোমার সমুদায় স্থাবর সম্পত্তি?

আমি। হাঁ। তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যতদিন না রন্ধনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে, রন্ধনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।

এই কথা বলিয়া, ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট কেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম— আমি আর বাড়ী গেলাম না। একবারে ষ্টেসনে গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম।

দোকানপাঠ উঠিল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার তুই বংসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে, মিত্রবংশীয় কেহ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। কৌতূহলপ্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম। দারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাং হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার আলিঙ্গনপূর্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উদ্ভমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু রজনী ফুলওয়ালীছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিভাগে করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজসপতি প্রতিগ্রহণ করিবার জন্ম শচীন্দ্র আমারে বিস্তর অন্নুরোধ করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। শেষে শচীন্দ্র রন্ধনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ম আমাকে অন্মুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রন্ধনীর নিকটে লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপূর্বক পদধ্লি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম যে, ধ্লিগ্রহণকালে, পাদস্পর্শ জন্ম, অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তপঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিশ্বিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিশ্বয় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা, তাহা তাহাদিগের ঘটতে পারে না বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্ম মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম—সে চক্ষে কটাক।

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায় ? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্ম রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কার্পেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল, সেখানে অল্প একবিন্দু জল পড়িয়াছিল; রজনী আসন রাখিয়া, অত্তো অঞ্চলের দ্বারা জল

মৃছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলাম যে, রক্ষনী সেই জল স্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মৃছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দারা কখনই সে জানিতে পারে নাই যে, সেখানে জল আছে। অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, এখন তুমি কি দেখিতে পাও ?"

तकनी मूथ ना कतिया, श्रेयः शामिया विलल, "हा ।"

আমি বিশ্বিত হইয়া শচীন্দ্রের মূথপানে চাহিলাম। শচীক্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর্কপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে ? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসাসম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বছকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিভায় কেন, সকল বিষ্ণাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল ছুই একজন সয়্যাসী উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্তবিভার কিয়দংশ অতি গুহুভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সয়্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে ? কন্থা যে অন্ধ।' আমি রহস্থ করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া, তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির স্ক্রন করিলেন।"

আমি আরও বিশ্বিত হইলাম; বলিলাম, "না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রামুসারে ইহা অসাধ্য।"

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বংসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া, রজনীর পায়ের কাছে ছই একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর আঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া, উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে, ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া, হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা!" (যা!)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি ?" শচীক্র বলিলেন, "আমার ছেলে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন ?" শচীক্র বলিলেন, "অমরপ্রসাদ।" আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

সমাপ্তঃ

# 'রজনী'র প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ

'রজনী' ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (১৮৭৭) প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' (১২৮১-৮২) হইতে পুনমু দ্রণের সময় ইহাতে এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল যে, "ইহাকে নৃতন গ্রন্থত বলা যাইতে পারে।" পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১২২। দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১২১) ১২৮৭ বঙ্গাব্দে (১৮৮১) প্রকাশিত হয়। তৃতীয় অর্থাৎ গ্রন্থকারের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬২।

'রজ্বনী'র প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এক খণ্ড আছে বটে; কিন্তু তাহার ১-২ ও ৯-১০ পৃষ্ঠা নাই। অফ্য কপি সংগ্রহ করা যায় নাই, স্মৃতরাং পরিষদের কপি হইতেই পাঠভেদ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। চারিটি পৃষ্ঠার অভাবহেতু এই পাঠভেদ অসম্পূর্ণ। কাহারও নিকট সম্পূর্ণ প্রথম সংস্করণ থাকিলে পরে পাঠভেদ সম্পূর্ণ হইতে পারে।

পৃষ্ঠা ৬, পংক্তি ৬, "আমি এখন বলিব না।" স্থলে "আমি বলিব না।" ছিল।

"পুরুষই" স্থলে "পুরুষ" ছিল।

১৩. "অতি উঁচু" স্থলে "অত্যুক্ত" ছিল।

১৮, "সে" স্থলে "সেও" ছিল।

২৪, "কিছুতেই" স্থলে "কিছুতে" ছিল।

পু. ৯, পংক্তি ৭, "উভয়তঃ।" স্থলে "তুজনেই।" ছিল।

পু. ১২, পংক্তি ২, "এইরপে" স্থলে "এরপে" ছিল।

२১, "অञ্বকারেও" স্থলে "অञ্বকারে" ছিল।

২৫, "কবিত্ব" হুলে "সুখস্বপ্ন" ছিল।

পু. ২২, পংক্তি ৪, "এই" স্থলে "এ" ছিল।

পু. ২৪, পংক্তি ২১, "ডুবিয়া মরিব।" ইহার পর ১ম সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশ অধিক ছিল—

কাতর হইয়া বলিলাম, "বাবু আমার কি উপায় করিবে না ? আমাকে কি এইখানে মরিতে হইবে ?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে আজই বিবাহ কর।" কাতরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি অন্ধ ভার্যালইয়া কি করিবে ?"

হীরালাল বলিল, "বাব্দিগের টাকাগুলি গণিয়া লইব। তার পরে, তোমায় পরিত্যাগ করিব। তথন তুমি অক্তকে ভন্তনা করিতে পারিবে; আমি কিছু বলিব না।"

আর সহু হইল না।

र्. २৫, भःकि २८, "বুঝিবে ?" श्रः " पृत्य ?" हिल।

পু. ২৬, পংক্তি ২২, "গঙ্গার তরক্ষমধ্যে" স্থলে "গঙ্গাভরক্ষমধ্যে" ছিল।

পু. ২৮, পংক্তি ৪, "লিখিবার" স্থলে "লিখিয়া রাখিবার" ছিল।

পু. ২৯, পংক্তি ১৫, "দে সৌন্দর্যা" হলে "যে সৌন্দর্য্য" ছিল।

२१, "हिन ना ; अनुष्ठेरनार्य" ऋरन "हिन ना ; किन्न अनुष्ठेरनार्य" हिन ।

পৃ. ৩২, পংক্তি ১১, "মনুয়াই" স্থলে "মনুয়া" ছিল।

२১, "मूर्थ चूलद्कित" चरल "मूर्थ ७ चूलद्कित" हिल।

পু. ৩৫, পংক্তি ২১, "ভবানীনগর গ্রামে।" স্থলে "ভবানীনগর নামক গ্রামে।" ছিল।

পু. ৩৭, পংক্তি ১০, "সন্থাদ" স্থলে "সন্ধান" ছিল।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ২০, "সেই" স্থলে "সে" ছিল।

পৃ. ৪২, পংক্তি ১১, "অলম্বারের কথা কিছু" স্থলে "অলম্বারের কিছু" ছিল।

२०, "वालाठूति" ऋटल "वालाठूतित" हिल।

পৃ. ৪৩, পংক্তি ৪, "চরিত্রের" স্থলে "চরিতের" ছিল।

১৮, "জानिनाम (य," ऋलं "जानिनाम," ছिन। ॰

পু. ৪৪, পংক্তি ২৩, "বিশিষ্ট" হলে "বিশিষ্টা" ছিল।

পু. ৪৫, পংক্তি ২৩, "বিয়ানের" স্থলে "বিহাইনের" ছিল।

পূ. ৪৬, পংক্তি ৭, "সূচীর" স্থলে "সূচিকার" ছিল।

পু. ৪৭, পংক্তি ৫, "দেখাইয়া" স্থলে "দেখিয়া" ছিল।

পৃ. ৪৮, পংক্তি ৪, "রাজচন্দ্রের" স্থলে "সে রাজচন্দ্রের" ছিল।

পৃ. ৪৯, পংক্তি ৬, "হরেকৃষ্ণ" স্থলে "হরেকৃষ্ণের" ছিল।

১২, "लোক" ऋल "लোকে" ছिল।

পু. ৫০, পংক্তি ২১, "অলঙ্কার" স্থলে "অলঙ্কারাদি" ছিল।

পু. ৫৫, পংক্তি ৬, "আমাদিগের" স্থলে "আমাদের" ছিল।

্ৰ, "স্তোত্ৰ" স্থলে "বেদমন্ত্ৰ" ছিল।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ১৬, "আর্য্যবিদ্যা" স্থলে "আর্যবিদ্যা" ছিল।

- পু. ৫৯, পংক্তি ১০, "এমত জানি না।" স্থলে "এমত আমি জানি না।" ছিল।
- পু. ৬১, পংক্তি ১, "দেবার" ন্থলে "দেবায়" ছিল।
- थृ. ७८, भःकि ७, "আমি" मस्टि ছिल ना।

২৪, "আমি" স্থলে "তাহা আমি" ছিল।

- পু. ৬৫, পংক্তি ২৬, "মধুর" হুলে "মধুময়" ছিল।
- পৃ. ৬৭, পংক্তি ২৩, "করিলাম" হুলে "করিতাম" ছিল।
- পু. ৬৮, পংক্তি ৫, ১ম সংস্করণে "বাবু" কথাটি নাই।
- পু. ৬৯, পংক্তি ১৮, "পারিবেন না।" স্থলে "পারিবে না।" ছিল।
- ুপু. ৭২, পংক্তি ৯, "লিখিয়াছিলাম," স্থলে "লিখিয়া দিলাম" ছিল।
  - পু. ৭০, পংক্তি ২৭, "এই" কথাটি ১ম সংস্করণে নাই।
  - পৃ. 98, পংক্তি >, "চিকিৎসকেরা চিকিৎসা" স্থলে "চিকিৎসকেরা কি চিকিৎসা" ছিল।
    - ৪, "শচীন্দ্রের" স্থলে "শচীন্দ্রনাথের" ছিল।
    - ১১, "অথবা কে জানে," স্থলে "অথবা কে না জানে," এবং "পাষাণেও" স্থলে "পাষাণ ও" ছিল।
  - পূ. ৭৪ পংক্তি ১২, "যত" স্থলে "যতই" ছিল।
    - ১৬, "প্রলাপকালে" স্থলে "প্রলাপকালীন" ছিল।
    - ১৭, "প্রলাপ" স্থলে "প্রলাপোক্তি" ছিল।
- পু. ৭৬, পংক্তি ৮, "প্রকাশ পাইল না।" ইহার পর ১ম সংস্করণে নিয়োক্ত অংশ অধিক ছিল—
  - শচীন্দ্র সে কথা ঢাকিয়া প্রসঙ্গান্তর উত্থাপিত করিলেন।
  - পু. ৭৬ পংক্তি ১৪, "যে," কথাটি ১ম সংস্করণে নাই।
- পূ. ৭৭, পংক্তি ২, "কোন" হইতে "তাহাতে" পর্যান্ত অংশ, ১ম সংস্করণে এইরূপ ছিল—
  - এক বীজমন্তান্ধিত যন্ত্ৰ লিখিয়া তাঁহার উপাধানতলে রাখিয়া দিলাম, বলিয়া দিলাম থে,
    - পু. ৭৭, পংক্তি ২২, "এমন" স্থলে "এমত" ছিল।
    - পূ. ৭৮, পংক্তি ৫, "এমত" স্থলে "এমন" ছিল।
    - ५८, भरिक २, "आमात्र" ऋल "आमारक" हिल ।
      - ১৪, "काँ पिटल ।" ऋत्न "काँ शिएल ।" हिन ।
    - পৃ. ৮৭, পংক্তি ১৫, "অন্ধত্ব" স্থলে "অন্ধত্বের" ছিল।

Si Caracian de Car

127

বৃদ্ধিম-শুভবার্ষিক সংস্করণ

কৃষকান্তের উইল

[ ১৮৯২ ঞ্জীষ্টাব্দে মূর্ক্তিত চতুর্প সংস্করণ ছইতে ]

# কৃষ্ণকান্তের উইল

# विश्वमञ्स म्हिनाशाश

[ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসঞ্জনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাভা প্রকাশক শ্রীরামক্ষল সিংহ বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংকরণ—চৈত্র ১৩৪৬ দিতীর সংকরণ—চেন্স্যুর্চ ১৩৫০ ডুডীর সংকরণ—চৈন্যুর্চ ১৩৫১

मूला छूटे ठाका

মূজাকর—জীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস, ১২৽।২ আপার সায়কুলার রোড, কলিকাত।

ভ—৩৽(৫)১৯৪৪

# ভূমিকা

## [ সম্পাদকীয় ]

বিষ্কিচন্দ্রের উপস্থাস ও গল্পগুলিকে কোনও কোনও সমালোচক তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করিয়াছেন; প্রথম স্তরে 'ছর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'; তৃতীয় স্তরে, 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'; বাকী সবগুলি গল্প ও উপস্থাস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। এই স্তরের প্রথম উপস্থাস 'বিষবৃক্ষ' ও শেষ উপস্থাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। অবশ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরেও দ্বিতীয় স্তরে তাঁহার "কৃত্র কথা" 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 'রাজসিংহ'কে উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত ৮০ পৃষ্ঠার এই চটি গল্পের বইটি ১৮৯০ খ্রীষ্টান্দে চতুর্থ সংস্করণে বর্ত্তমান রূপ (৪০৪ পৃষ্ঠা) গ্রহণ করে। বস্ততঃ অধুনাপ্রচলিত 'রাজসিংহ'কে নানা কারণে তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র (১৮৭৮) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ। শেষোক্ত উপন্যাসে শিল্পী বৃদ্ধিমচন্দ্রের লেখনী সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে নিছক রসরচনা-হিসাবে এইটিই তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ বই। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, বৃদ্ধিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করিতেন।

রস বিচার আমাদের ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে, আমরা ভূমিকায় পুস্তক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথাগুলি মাত্রই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। 'কফ্ষকাস্তের উইল' সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য তথা এই যে, বিদ্ধমচন্দ্রের জ্ঞাবিতকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর পুস্তক পুস্তিকা এবং সাময়িক-পত্রে ইহা লইয়া এত অধিক আলোচনা হইয়াছে যে, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে বিরাট্ একটি গ্রন্থ হইতে পারে। রোহিশীর অপঘাত-মৃত্যু লইয়া বিদ্ধমচন্দ্রকে বহু বার জ্বাব-দিহি করিতে হইয়াছে। উতাক্ত হইয়া তিনি শেষ পর্যাস্থ 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন:—

অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"রোহিণীকে মারিলেন কেন ?" অনেক
সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, "আমার ঘাট হইয়াছে।" কাব্যপ্রশ্ব, মন্থ্যজীবনের
কঠিন সমস্তা সকলের ব্যাধ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বৃদ্ধিয়া, এ কথা বিশ্বত হইয়া কেবল পল্লের
অন্ধ্রোধে উপতাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপতাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।
— 'বল্দশনি', মাঘ ১২৮৪, পু. ৪৬৬।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর (সেপ্টেম্বর ?) মাসে বন্ধিমচন্দ্র বারাসত হইতে অস্থায়ী ভাবে মালদহে রোভ-সেসের কাজে যান। অসুস্থতাবশতঃ সেখান হইতে ছুটি লইয়া (১৮৭৫,২৪ জুন) তিনি কাঁটালপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। এই অবসরকালেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা আরম্ভ হয়। এই সময়েই উহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ, 'বঙ্গদর্শনে' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ বঙ্গান্দের পৌষ মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। কাস্তুনে নবম পরিচ্ছেদ পর্যান্ত বাহির হইয়া উহা বন্ধ হইয়াছে দেখিতে পাই। চৈত্র মাসে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কোনও পরিচ্ছেদ বাহির হয় নাই এবং চৈত্র মাসেই বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' "বিদায় গ্রহণ" করিয়াছে। ১২৮৪ বঙ্গান্দের বৈশাথ মাস হইতে 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বাহির হয়; 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও দশম পরিচ্ছেদ হইতে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতে থাকে। ঐ বংসরের মাঘ মাসে ৪৬ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট, মোট ৪৭ পরিছেদে উপন্যাস সম্পূর্ণ হয়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৫, ভাজ) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।
পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭০। দ্বিভীয় সংস্করণ (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭১) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এবং চতুর্ব বা
বিষ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে শেষ সংস্করণ (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৬) ১৮৯২ সালে বাহির হয়।
আমরা আখ্যাপত্রহীন তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭২। 'কৃষ্ণকান্তের
উইলে'র কোনও সংস্করণেই কোনও "ভূমিকা" বা "বিজ্ঞাপন" ছিল না।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী ও গোবিন্দলাল-চরিত্র পরবর্ত্তী কালে পুস্তক প্রকাশের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতি আছে। 'বঙ্গ-দর্শনে'র রোহিণী ফুল্চরিত্রা, লোভী। প্রথম সংস্করণের রোহিণী প্রায় তাই, ফুল্চরিত্রতা ও লোভ একটু কম দেখানো হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে রোহিণী আশ্চর্যারকম বদলাইয়া গিয়াছে; চরিত্রে সংযম ও দৃঢ়তা নাই বটে, কিন্তু ফুল্চরিত্রা নয়, লোভী মোটেই নয়। শেষ পর্যান্ত রোহিণী তাহাই আছে। গোবিন্দলালের চরিত্র 'বঙ্গদর্শন' এবং প্রথম তিন সংস্করণের পুস্তকে প্রায় অন্তর্নপই আছে। চতুর্থ সংস্করণে শেষাংশের পরিবর্ত্তনে চরিত্রও পূর্ব্বাপর বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেকার গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছিল—শেষের গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবং-সাধনা দ্বারা শান্তি লাভ করিয়াছিল।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ছুই জনের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩২০ সালের 'ভারতবর্ষে'র অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় শরচচন্দ্র ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয় 'বঙ্গদর্শন' ও বর্ত্তমান সংস্করণ পুস্তকের পার্থক্য প্রদর্শন করেন। ১৩৩৬ সালের ভাত্ত-সংখ্যা 'পঞ্চপুষ্পে' দিজেন্দ্রদাল ভাছড়ী মহাশয় বিভিন্ন সংস্করণের পুস্তকের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করেন। আমরা পরিশিষ্টে "পাঠভেদে" প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের পাঠভেদ দেখাইয়।ছি; ইহা হইতেই 'কৃষ্ণকাস্কের উইলে'র প্রায় সকল প্রকার পরিবর্ত্তনেরই কিছু আন্দান্ত পাওয়া যাইবে।

বিশেষত্ব অন্যান্য উপন্যাসের সহিত তুলনা করিলে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তথ্যধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তাঁহার বর্ণনাবাহুল্যের অভাব এবং আড়্ম্বরহীনতা। আয়োজন এবং উপকরণ থুব অল্প, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলি ছাড়া গ্রন্থকার বাহিরের কোনও অলঙ্কার অথবা অতিশয়োক্তির আঞায় গ্রহণ করেন নাই। দক্ষ মূর্ত্তিকারের মত যে মাটির তাল লইয়া তিনি উপস্থাস রচনা স্থরুক করিয়াছেন, সমাপ্তিশেষে দেখা যাইতেছে, তাহার এক কণিকাও অবশিষ্ট নাই, অথবা একটি কণিকারও অভাব ঘটে নাই। এমন অপরপ শিল্পচাতুর্য্য, এমন সংযত ভাবপ্রকাশ, বৈজ্ঞানিক ঘটনাবিন্যাস এবং স্কুষ্ঠু সামঞ্জস্থাবোধ বাংলা-সাহিত্যের অন্য কোনও উপন্যাসে দৃষ্ট হয় না। মনে হয়, বন্ধিমচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' চরমে পৌছিয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অপর লক্ষণীয় বিষয়, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনধারার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই পরিচয় পুস্তকের প্রত্যেক পরিছেদে ছড়াইয়া আছে। শুধু জমিদারের কাছারিবাড়ী নয়; গ্রামের পোর্স্ট-অফিস, মেয়ে-মজলিস, এমন কি, চাষী ও ভ্তাদের পরস্পর কথোপকথনের এমন নিখুঁত ছবি তিনি আঁকিয়াছেন যে, মনে হয়, তিনি আজীবন এইগুলির মধ্যেই বাস করিয়াছেন। আদালত এবং সাক্ষীদের জোবানবন্দীর চিত্রাঙ্কনে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাইয় হন। মোটের উপর, এমন অল্প পরিসরের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্থ ভাষায় তিনি অপূর্ব্ব কৌশলে একটি মহাকাব্য রচনা করিয়াছন। এই প্রসঙ্গ লইয়া অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে গিরিজ্ঞাপ্রসন্ধ রায়্টের্বি, পূর্ণচন্দ্র বমু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তগুরু, শলাঙ্কমোহন সেন ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমসাময়িক লেখকদের লেখায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনার ইতিহাস সামায়াই পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাল্রী মহাশয় ১৩২২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'নারায়ণে' 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল-পাড়ায়'-শীর্ষক প্রবন্ধে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়া বাস ত্যাগের ইঙ্গিড করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যাদবচন্দ্রের এই সময়ের কোনও উইলের কথা শারণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। শান্ত্রী মহানায়ের প্রবন্ধে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রকাশেরও উল্লেখ আছে। যথা—

ন্তন বন্দর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণে যাত্রা করি এবং সেধানে এক বংসর থাকি। আমি ধেদিন ঘাই, সেইদিন সকালে বন্ধিমবাবুর সহিত দেখা করিছে গিয়াছিলাম। বন্ধিমবাবু তাড়াভাড়ি প্রেসে গিয়া ভিজা বাধান একথানি কৃষ্ণকান্তের উইল আমাকে দিলেন, বলিলেন "রেলগাড়ীতে এইখানি পড়িও, ছাপাধানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।" আমি অনেক বংসর ধরিয়া সেধানি বিশেষ যত্ন করিয়া রাধিয়াছিলাম।…

ঐ সংখ্যার 'নারায়ণে' "অর্জুনা পুষ্করিণী" নামে বঙ্কিমসহোদর পূর্ণচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ আছে, তাহার প্রথম তিন পংক্তি এইরূপ—

স্থানকে এই পৃষ্ঠিনীকে বৃদ্ধিসচন্দ্রের কৃষ্ণকাস্তের উইলের বারুণী পৃষ্ঠিণী বৃদ্ধি স্থিত ক্রিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। 'বারুণী' পুষ্ঠিণী বৃদ্ধিন বৃদ্ধিস্থা ক্রিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। 'বারুণী' পুষ্ঠিণী বৃদ্ধিস্থা বৃদ

'কৃষ্ণকাস্থের উইলে'র ত্ইটি ইংরেজী অন্থবাদ হয়। স্থাসিদ্ধা মিরিয়ম এস. নাইট (Miriam S. Knight)-এর অন্থবাদ জে. এফ. ব্লুম্হার্ট (J. F. Blumhardt)-কৃত ভূমিকা, প্লসারি ও টীকা সমেত লণ্ডন হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা 'মন্তান রিভিউ' অফিস হইতে দক্ষিণাচরণ রায়-কৃত অন্থবাদ প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণকান্তের উইলে'র হিন্দী, তেলেগুও কানাড়ী অমুবাদ যথাক্রমে ১৮৯৮ খ্রীষ্টান্দে পাটনা হইতে এ. উপাধ্যায়, ১৯১০ খ্রীষ্টান্দে মছলিপট্টম হইতে সি. এস. রাও এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টান্দে মহীশূর হইতে বি. বেস্কটাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আইনের ভূল লইয়াও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন।

# প্রথম খণ্ড

# প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিপ্রামে এক ঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রার। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমীদারীর মূনাফা প্রায় হই লক্ষ্ণ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার লাতা রামকান্ত রায়ের উপাক্ষিত। উভয় লাতা এক ত্রিত হইয়া ধনোপার্জ্ঞন করেন। উভয় লাতার পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কম্মিন্ কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একারভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে মনে সংকল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জ্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না, যদিও তাহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্ত কথনও প্রবঞ্চনা অথবা তাহার প্রতি অক্যায় আচরণ করার সন্তাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি ? কিন্তু দেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অক্সাং তাহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, প্রাতৃপুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তংসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিদ্ধ ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোনিন্দলালনে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জিভ সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ স্থায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের চুই পুত্র, আর এক কন্সা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্সার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিশী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিশী হইবেন।

হরলাল বড় হুদ্দান্ত। পিতার অবাধ্য এবং হুন্দুর্থ। বাঙ্গালির উইল প্রায় গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল, দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, "এটা কি হইল ?" গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল, স্মার আমার তিন আনা।

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, ''ইহা স্থায্য হইয়াছে।" গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অদ্ধাংশ ভাহাকে দিয়াছি।

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি ? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে ? আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন করিব —তাহাদিগের বা এক এক আনা কেন ? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু ক্ষষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাপু হরলাল! বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বৃদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—আপনাকে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে দিব না।
কৃষ্ণকান্ধ ক্রোধে চক্ষ্ আরক্ত করিয়া কহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে
আজি তোমাকে গুরু মহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের গোঁপ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দিক্লজি করিলেন না। স্বহস্তে উইলখানি ছিঁ জিয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্ত্তে নৃতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্তী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্মার্থ এই :—

"কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসূত্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যতপি উইল পরিবর্তন করিয়া আমাকে। আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টরি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাপ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া, উইল পরিবর্ত্তন করিয়া, হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,

তুমি আমার ত্যাক্ষ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইতার কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নৃতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে এক জন নিরীহ ভাল মামুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকাস্থকে জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন। এবং ৩ৎকর্তৃ ক অমুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এ সকল লেখা পড়া তাহার দ্বারাই হইত। কুঞ্চকান্ত সেই দিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আহারাদির পর এখানে আসিও। নৃতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে ?"

কুষ্ণকাম্ব কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শৃত্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটি পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে ?

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় হুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপার হয়। তাহাতে এক জন গৃহস্কের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

### দ্বিতীয় পরিচেছদ

ব্রহ্মানন্দ স্থানাহার করিয়া নিজার উভোগে ছিলেন, এমত সময়ে বিশ্বয়াপন্ন হটয়া দেখিলেন যে, হরলাল রায়। হরলাল আসিয়া তাহার শিওরে বসিলেন।

ব্ৰহ্মা। সে কি, বড় বাৰু যে ? কখন বাড়ী এলে ?

হর। বাদ্ধী এখনও যাই নাই।

ব। একেবারে এইখানেই ? কলিকাতা হইতে কডকণ আসিতেছ ?

হর। কলিকাতা হইতে ছই দিবস হইল আসিয়াছি। এই ছই দিন কোন স্থানে পুকাইয়া ছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে ?

ব্র। এই রকম ত শুনিতেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শৃষ্ঠ।

ত্র। কন্তা এখন রাগ করেয় তাই বল্ছেন, কিন্তু সেটা থাকবে না।

হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে ? তুমি লিখিবে ?

ত্র। তা কি করব ভাই! কর্তা বলিলে ত "না" বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি ? এখন কিছু রোজগার করিবে ?

ব্র'। কিলটে চড়টা তা ভাই, মার না কেন ।

হর। তানয়; হাজার টাকা।

ত্র। বিধবা বিয়ে কর্যে নাকি ?

হর। তাই।

ব। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটি কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর। এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন।

ব্ৰহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব ?"

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ত্র। গোওরালা-ফোওরালার কোন এলেকা রাখি না। কিন্তু আমায় করিতে হইবে কি ?

হর। ছইটি কলম কাট। ছইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব। আচ্ছা ভাই—যা বল, তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় তুইটি নৃতন কলম লইয়া ঠিক্ সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে, তুইটিরই লেখা একপ্রকার দেখিতে হয়।

তথন হরলাল বলিলেন, "ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে, এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখাপড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে ?"

ব্রমানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিল, 'ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।" ক্রণ ভোমাদিগের বাড়ীতে কি দোওয়াত কলম নাই যে, আমি বাড়ে করিয়া নিয়া যাব ?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্ত আছে—নচেং তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন ?

ব। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে—ভাল বলেছ ভাই রে!

হর। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে, আজি এটা কেন? তুমি সরকারি কালি কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ত্র। তা সরকারি কালি কলমকে শুধু কেন ? সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব। হর। তত আবশুক নাই। একণে আসল কর্ম্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল ছুইখানি জেনেরাল লেটর কাগন্ধ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এ যে সরকারি কাগন্ধ দেখিতে পাই।"

"সরকারি নহে—কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজত্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি, তাহা এই কালি কলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে, তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জোষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ঠ বারো আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখা হইল—দন্তথত করে কে ?"
"আমি।" বলিয়া হরলাল ঐ উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারি জন সাক্ষীর দন্তথত
করিয়া দিলেন।

ব্ৰহ্মানন্দ কহিলেন, "ভাল, এ ত জাল হইল।"

হর। এই সাঁচ্চা উইল হইল, বৈকালে যাহা লিখিবে, সেই জাল।

ব্ৰহ্ম। কিসে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে, তখন এই উইলখানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগন্ধ, কলম, কালি, লেখক একই; স্তরাং চুইখান উইলই দেখিতে একপ্রকার ইইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দক্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার ক্ষম্ম

## কৃষ্ণকান্তের উইল

ইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া ইবে। এইথানি কর্তাকে দিয়া, কর্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল। বলিল, "বলিলে কি হয়—বৃদ্ধির খেলটা খেলোছ

হর। ভাবিতেছ কি ?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু ালের মধ্যে থাকিব না।

"টাকা দাও।" বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নাট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া লিল, "বলি, ভায়া কি গেলে ?"

"না" বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব। তুমি এখন পাঁচ শত টাকা দিলে। আর কি দিবে ?

হর। তুমি সেই উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ব্ৰ। অনেকটা—টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে ?

ত্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি? কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে ছিবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে ? আমি তোমার সন্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি, মি দেখ দেখি, টের পাও কি না।

হরলালের অশ্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্তকৌশল বিভায় যংকিঞ্চিং শিক্ষাপ্রাপ্ত রাছিলেন। তথন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া হাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ তে কি প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ লালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি মায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস াইতে লাগিলেন।

ছই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তথন হরলাল কহিল যে, মি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব।" বলিয়া সে বিদায় হইল। হরলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয়সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, তিনি যে কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ—কি জ্বানি, ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাকৃদ্ধ হইতে হয়। আবার বদলের সময়ে যদি কেহ ধরিয়া কেলে ? তবে তিনি এ কার্য্য কেন করেন ? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হায়! ফলাহার! কত দরিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এ দিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন কাংস্থপাত্র বা কদলীপত্রে স্থানাভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা. সন্দর্শন করিয়া দরিজ ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে, না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বংসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কৃট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া—অক্সমনে পরক্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাই হইল। হরলালের এ টাকা হজম করা ভার— জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়। ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিত্র ব্রহ্মণের মৃত্ত উদরসাং করিবার দিকেই মন রাখিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে, হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল ?"

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিডাপ্রিয়। তিনি কটে হাসিয়া বলিলেন,

"মনে করি চাঁা ধরি হাতে দিই পেড়ে।

বাবলা গাছে হাত লেগে আফুল গেল ছিঁড়ে।"

इत। शांत्र नारे नाकि ?

\* ব্র। ভাই, কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।

ছ। পার নাই ?

ব। না ভাই—এই ভাই, ভোমার জাল উইল নাও। এই ভোমার টাকা নাও।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, শৃষ্, অক্সা! স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও, যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন সংশয়।"

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "দে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট প্রকাশ পাইবে না।" সেখান হইতে উঠিয়া হরলাল ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গেলেন। হরলাল ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। পাকশালায় ব্রহ্মানন্দের ভাতৃক্সা রোহিণী রাধিতেছিল।

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম—আর গুণ বর্ণনার—হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা বলিলে হয় যে, রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ— ক্ষ**ণ উছলিয়া পড়িতেছিল—শ**রতের চ**ন্দ্র** ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধ**বা** হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অমুপ্যোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধৃতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানওবুঝি খাইত। এ দিকে রন্ধনে দে দ্রোপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অমু, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহন্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্থা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।

রোহিণী রূপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল ধাবা পাতিয়া বসিয়া ছিল ; পশুজাতি রমণীদিগের বিত্যাদাম কটাক্ষে শিহরে কি না, দেখিবার দশ্য রোহিণী ভাহার উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধ্র কটাক্ষ করিভেছিল; বিজ্ঞাল সে মধুর চটাক্ষকে ভর্জিত মংস্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া অল্লে অল্লে অপ্রসর হইতেছিল, এমত ামরে হরলাল বাবু জুতা সমেত মস্মস্করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিড়াল, ীত হইয়া, ভর্জিভ মংস্যের লোভ পরিত্যাগপূর্বক পলায়নে তৎপর হইল ; রোহিণী দালের াটি কেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, মাধায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নথে নথ থুঁটিয়া rজ্ঞাসা করিল, "বড় কাকা, কবে এলেন ?"

হরলাল বলিল, "কাল এসেছি। ভোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।" রোহিণী শিহরিল; বলিল, "আজি এখানে খাবেন ? সরু চালের ভাত চড়াব কি ?" হর। চড়াও, চড়াও। কিন্তু সে কথা নয়। ভোমার এক দিনের কথা মনে পড়ে কি ? রোহিণী চুপ করিয়া মাটি পানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিল, "সেই দিন, যে দিন তুমি গঙ্গাস্থান করিয়া আসিতে, যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে মনে পড়ে?"

রোহিণী। (বাঁ হাতের চারিটি আঙ্কুল দাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে ) মনে পড়ে।

इत । य पिन जुमि পथ शातारेशा मार्क्त পড়िয়ाहित्स, मतन পড়ে ?

রো। পড়ে।

হর। যে দিন মাঠে তোমার রাত্রি হ**ইল,** তুমি একা; জনকত বদমাস ভোমার সঙ্গ নিল—মনে পড়ে ?

রো। পড়ে।

হর। সে দিন কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল ?

রো। তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়া কোথায় যাইতেছিলে—

হর। শালীর বাডী।

রো। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে—আমা**য় পান্ধি বেহারা করি**য়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলে। মনে পড়ে বই কি। সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।

্ছর। আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার—তার উপর আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার, করিবে ?

রো। কি বলুন—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হর। কর না কর, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রো। প্রাণ থাকিতে নয়।

इत्र। मिवा क्रा।

त्राहिनी मिरा कतिन।

ভিখন হরলাল কৃষ্ণকাস্ত্রের আদল উইল ও জাল উইলের কথা বুঝাইয়া বলিল। শেষ বলিল, "সেই আদল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল তাহার বদলে রাখিয়া আদিতে হইবে। আমাদের বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে। তুমি বৃদ্ধিমতী, তুমি অনায়ালে পার। আমার জন্ম ইহা করিবে ?"

রোহিশী শিহরিল। বলিল, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।" হর। জ্রীলোক এমন অসারই বটে—কথার রাশি মাত্র। এই বৃঝি এ জম্মে ভূমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না! ্রা । আর যা বসুন, সব পারিব। মরিতে বলেন, মরিব। কিন্তু এ বিশাস্থাতকৈর কাজ পারিব না।

হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সমত করিতে না পারিয়া, সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমার করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইড ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

হরলাল দীর্ঘনিশাস ফেলিল, বলিল, "মনে করিয়াছিলাম, রোহিণি, তুমি আমার হিতৈষী। পর কখনও আপন হয়? দেখ, আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোষামোদ করিতাম না। সেই আমার এ কাজ করিত।"

এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলে যে ?"

রো। আপনার স্ত্রীর নামে দেই বিধবাবিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি না কি বিধবা বিবাহ করিবেন ?

হর। ইচ্ছা ত আছে—কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই ?

রো। তা বিধবাই হৌক, সধবাই হৌক—বলি বিধবাই হৌক, কুমারীই হৌক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হলেই ভাল হয়। আমরা আত্মীয়স্তুজন সকলেরই তা ইলে আহ্লাদ হয়।

হর। দেখ রোহিণি, বিধবাবিবাহ শান্ত্রসম্মত।

রো। ভাত এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবে না ?

রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রাম স্থবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।"

এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, উন্নুন গোড়ায় বসিয়া, দালে কাটি দিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া বিষয় হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিল।

হরলাল দার পর্যান্ত গেলে, রোহিণী বলিল, "কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি, কি করিতে পারি।"

হরলাল আহলাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল। দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।

ক্রি দিবস রাত্রি আটটার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়নমন্দিরে পর্যান্তে বসিয়া, উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, সটকার তামাক টানিতেছিলেন এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ—মাদকমধ্যে শ্রেষ্ঠ—অহিফেন ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে রকম বিমাইতেছিলেন। বিমাইতে বিমাইতে থেয়াল দেখিতেছিলেন, যেন উইলখানি হঠাং বিক্রেয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিন টাকা তের আনা ত্ব কড়া ত্ব ক্রান্তি মৃল্যে তাঁহার সমৃদয় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল যে, না, এ দানপত্র নহে, এ তমস্ক। তথনই যেন দেখিলেন যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া ব্যভার্চ মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম কর্জ্ব লইয়া, এই দলিল লিখিয়া দিয়া, এই বিশ্ববদ্ধাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন—মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে কোরক্রোজ করিতে ভূলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে, রোহিণী ধীরে ধীরে দেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ।"

কৃষ্ণকান্ত বিমাইতে বিমাইতে কহিলেন, "কে, নন্দী ? ঠাকুরকে এই বেলা ফান্রেচ করিতে বল।"

রোহিণী বৃঝিল যে, কৃষ্ণকাস্থের আফিমের আমল হইয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, নন্দী কে ?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুম্, ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালাবাড়ী মাখন খেয়েছে—আন্তও তার কড়ি দেয় নাই।"

ুলিরা দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, অধিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী !"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা আর্জা পুনর্বস্থ পুছা।"

कृषः। अर्थस् प्रचा शृक्वकन्त्रनी ।

রো ৷ ঠাকুরদাদা, আমি কি ভোমার কাছে জ্যোতিষ শিখ তে এয়েছি ?

কৃষ্ণ। তাই ত! তবে কি মনে করিয়া ? আফিঙ্গ চাই না ত ?

রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধরেয় দিতে পার্বে না, তার জন্মে কি আমি এসেছি! আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কু। এই এই। তবে আফিঙ্গেরই জয়!

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিবা, আফিঙ্গ চাই না। কাকা বল্লেন যে, যে'উইল আজ লেখা পড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। কৈ । আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমি দক্তখত করিয়াছি। রো। না, কাকা কহিলেন যে, তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে, তুমি তাতে দক্তখত কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখায় দরকার কি ? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

कुका। वर्षे-- তবে আলোটা ধর দেখি।

বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিমু হইতে একটি চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হল্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুত্র হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া, পরে একটা চেষ্ট ডুয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চসমা বাহির করিয়া নাসিকার উপর সংস্থাপনের উজ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চসমা লাগাইতে লাগাইতে ছুই চারি বার আফিলের ঝিমকিনি আসিল—স্বতরাং তাহাতে কিছুকাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চসমা স্থৃত্বির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্ত করিয়া কহিলেন, "রোহিণি, আমি কি বুড় হইয়া বিহ্বল হইয়াছি ? এই দেখ, আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই, বুড়ো হবে কেন ? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।" \*

রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়নমন্দির হইতে নিজ্ঞান্ত হইল।

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিজা যাইতেছিলেন, অকন্মাৎ তাঁহার নিজাভঙ্গ হইল। নিজাভঙ্গ হইল। দিজাভঙ্গ হইল দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত, কিন্তু সে রাত্রে দীপ নির্বাণ হইয়াছে দেখিলেন, নিজাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমত বোধ হইল, কেন ঘরে কে মামুষ বেড়াইতেছে। মামুষ তাঁহার পর্যান্তের শিরোদেশ পর্যান্ত আসিল—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিঙ্গের নেশায় বিভাের; না নিজিত, না জাগরিত, বড় কিছু ফ্রদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো নাই—তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কথন অর্দ্ধনিদিত কথন অর্দ্ধসচেতন—সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার দৈবাৎ চক্ষু খুলিবায় কতকটা অন্ধকার বােধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তথন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি হরি ঘােষের মােকদ্দমায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জ্বেলখানা

ঘোরাদ্ধকার। কিছু পরে হঠাৎ যেন চাবি খোলার শব্দ আরু কালে গেল—এ কি জেলের চাবি পড়িল ? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত সটকা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না—বহির্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক এক জন খানসামা তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি!"

ু কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর ইইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল।

### পঞ্চম পরিচেছদ

পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে হরলাল উকি মারিতেছে। ভাগাশঃ ব্রহ্মাননদ বাড়ী ছিল না—নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিত।

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল—রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিল, "চাহিয়া দেখ—হাঁডি ফাটিবে না।"

(तारिंगी চাহিয়া দেখিয়া হাসিল। হরলাল বলিল, "**कि क**রিয়াছ ?"

রোহিণী অপহত উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। হরলাল পড়িয়া দেখিল— আসল উইল বটে। তথন সে হৃষ্টের মুখে হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে আনিলে ?"

রোহিশী সে গল্প আরম্ভ করিল। প্রকৃত কিছুই বলিল না। একটি মিখ্যা উপস্থাস বলিতে লাগিল—বলিতে বলিতে সে হরলালের হাত হইতে উইলখানি লইয়া দেখাইল, কি প্রকারে কাগজখানা একটা কলমদানের ভিতর পড়িয়া ছিল। উইল চুরির কথা শেষ হইলে রোহিণী হঠাৎ উইলখানা হাতে করিয়া উঠিয়া গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাতে উইল নাই দেখিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "উইল কোথায় রাখিয়া আসিলে ?"

রোহি। তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। হর। আর তুলিয়া রাখিয়া কি হইবে ? আমি এখনই যাইব।

রোহি। এখনই যাবে ? এত তাড়াতাড়ি কেন ?

হর। আমার থাকিবার যো নাই।

েরাহি। তা যাও।

হর। উ🖣 🛚

েরা। আমার কাছে থাক।

হর। সে কি ? উইল আমায় দিবে না ?

রোহি। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে।

হর। যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে ইহা চুরি করিলে কেন ?

রো। আপনারই জন্ম। আপনারই জন্ম ইহা রহিল। যখন আপনি বিধবা বিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দিব। আপনি লইয়া ছিঁ ড়িয়া ফেলিবেন।

इत्रमान वृक्षिन, विनन, "তা হবে नो—ताहिनि ! টাকা যাহা চাও, দিব।"

রো। লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।

হর। তাহয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্ম। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্ম ?

রোহিণীর মুখ শুখাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল। হরলাল বলিতে লাগিল, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাথার কাপড় উচু করিয়া তুলিয়া, হরলালের মুখপানে চাহিল; বলিল, "আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল ? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল ? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল ? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথাার চেয়ে আর মিথাা নাই, যা ইতরে বর্ক্সরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে ? হায়! হায়! আমি তোমার অযোগ্য ? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর বাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল—যাইবার সময় একটু টিপি টিপি হাসিয়া গেল। রোহিণীও বুঝিল যে, উপযুক্ত হইয়াছে—উভয় পক্ষে। সেও খোঁপাটা একটু আঁটিয়া নিয়া রাধিতে বসিল। রাগে খোঁপাটা থুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল।

# यष्ठं পরিচ্ছেদ

তুমি, বসম্ভের কোকিল। প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে অমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু ভোমার প্রতি আমার বিশেষ অন্তুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ, আমি বহু সন্ধানে, লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম, এমন সময়ে তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে "কুহু। কুহু! কুহু!" তুমি স্বকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু স্বকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাই হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসে যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নব্য বাবু টাকার জালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জ্বমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয়ত আপিসের ভগ্ন প্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, "কুহু"—বাবুর আর জুমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহসম্ভপ্তা স্থলরী, প্রায় সমস্ত দিনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টার সময় ছটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটিটি কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে—"কুছ"— স্থন্দরীর ক্ষীরের বাটি অমনি রহিল—হয়ত, তাহাতে অ্যসনে লুণ মাথিয়া খাইলেন। যাহা হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাত্ব আছে, নহিলে যখন তুমি বকুল গাছে বসিয়া ডাকিতে-ছিলে—আর বিধবা রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল—তখন—কিন্তু আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ তৃঃখী লোক—দাসী চাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা স্থবিধা, কি কুবিধা, তা বলিতে পারি না—স্থবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল, এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতঃ এই চারিটির স্প্তিকর্তা। বিশেষ যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্দেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণবধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনীগদা হস্তে গৃহরণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন; কেহ তাহার প্রতিদ্বী রাজা তুর্য্যোধন, ভীম্ম, জোণ, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; কেহ কুন্তুকর্ণরূপিণী ছয় মাস করিয়া নিজা যাইতেছেন; নিজান্তে সর্ব্বস্থ খাইতেছেন; কেহ স্থাীব, থীয়া হেলাইয়া কুন্তুকর্ণের বধের উল্লোগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

बच्चानत्मत (म मकन आशम वानाई हिन नां, युख्ताः कन आना, वामन माकांगे। রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে, অস্থাস্থ কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যে দিনের ঘটনা বিরত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলদীককে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী— জল তার বড় মিঠা--রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়-দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহৈ। রোহিণীর কলসী ভারি, চাল চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছ রকম নাই। "অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেডে ধৃতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনিম্মিতা কাল ভূজবিনীতুল্যা কুওলীকুতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে; চলনের দোলনে, খীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে ভরজে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ তুইখানি আন্তে আন্তে, বৃক্ষচাত পুলেপর মত, মৃতু মৃতু মাটিতে পডিতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া ছলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া, বসস্থের কোকিল ডাকিল।

কুতঃ কুতঃ । রোহিণী চারি দিক্ চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই উর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুত্র পাথিজাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাথীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্যাকারণের অনন্ত শ্রেণী-পরস্পরায় এটি গ্রন্থিক হয় নাই—অথবা পাখীর তত প্রক্তম্কৃতি ছিল না। মূখ পাখী আবার ডাকিল—"কুত্! কুত্! কুত্! কুত্! কুত্!

"দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া বোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভূলিল না। আমাদের দৃত্তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা মুবতী একা জ্বল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের জাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্বস্থ অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আরপাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কৈ যেন কাঁদিতে

ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল— সুথের মাত্রা যেন প্রিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কৃষ্টঃ, কৃষ্টঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—স্থাল, নির্মাল, অমস্ত গগন—নিঃশন্দ, অথচ সেই কৃছরবের সঙ্গে স্থর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রাফুটিত আদ্রমুক্ল—কাঞ্চনগোর, স্করে স্তরে স্তরে স্থামল পত্রে বিমিঞ্জিত, শীতল স্থান্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের শুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কৃছরবের সঙ্গে স্থর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের প্রশোভান, তাহাতে ফুল ফ্টিয়াছে—ব'াকে ব'াকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফ্টিয়াছে; কেহ শেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কৃছরবের সঙ্গে স্থর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা স্থরে। আর সেই কৃস্থমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিভৃকৃষ্ণ কৃঞ্জিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্মিত স্বন্ধোপরে পড়িয়াছে—কৃস্মতিবৃক্ষাধিক স্থলর সেই উন্নত দেহের উপর এক কৃস্মিতা লতার শাখা আসিয়া ছলিতেছে—কি স্থর মিলিল। এও সেই কৃছরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল "কৃ উ।" তথন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব ং তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ ছুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

বারুণী পুছরণী লইরা আমি বড় গোলে পড়িলাম—মামি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুছরণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়ন। মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ক্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুছরিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান—উভানবৃক্লের এবং উভানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবৃজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বদান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্ত্রগামী সুর্ধ্যের কিরণে জ্লিতেছিল। আর মাধার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে

আঁটা, সেও একথানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ক্রেম, আর সেই ঘাসের ক্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হুইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান যায়, কিছু সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুস্মিত। লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে ভত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল ? আমি অস্থের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন স্থভোগ করিতে পাইলাম না ? কোন্দোবে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুক্ষ কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল ? যাহারা এ জীবনের সকল স্থে স্থী—মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাব্র স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণাফলে তাহাদের কপালে এ স্থ—আমার কপালে শৃশ্য ? দূর হৌক—পরের স্থ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন ? আমার এ অস্থের জীবন রাখিয়া কি করি ?

তা, আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, একটুতে কত হিংসা! রোহিণীর অনেক দোয—তার কারা দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি ? করে না। কিন্তু অত বিচারে কান্ত নাই—পরের কারা দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ ক্টকক্ষেত্র দেখিয়া রষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা রোহিণীর জন্ম একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে—শুন্ম কলসী জ্বলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রেমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গুহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃত্ আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উন্থান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তখনও
রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু ছংখ উপস্থিত হইল। তথন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, ছুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জ্বগং-পিতার প্রেরিত সংসারপতক্ষ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতক্ষ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার ছংখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না ?

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাঁহার পার্ষে চম্পকনির্দ্দিত মূর্ত্তিবং সেই চম্পকবর্ণ চম্রুকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণি! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন ?" রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, "তোমার কিসের ছঃখ, আমায় কি বলিবে না ? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার স্থায় কথোপকথন করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুন্তলীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বন্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজ্বলে সেই ভাল্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচল্লের ছায়া দেখিলেন এবং কুস্থমিত কাঞ্চনাদি বুক্লের ছায়া দেখিলেন। সব স্থল্পর—কেবল নির্দিয়তা অস্থলর! স্থষ্টি করুণাময়ী —মন্মুয় অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষের পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন, "ভোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল। বলিল, "এক দিন বলিব। আজ নহে। এক দিন ভোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া, গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল প্রিল — কলসী তখন বক্—বক্—গল্—গল্—করিয়া বিস্তর আপন্তি করিল। আমি জানি, শৃশু কলসীতে জল প্রিতে গেলে কলসী, কি মৃৎকলসী, কি মন্থা-কলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে —বড় গগুগোল করে। পরে অন্তঃশৃশু কলসী, পূর্ণভায়

. 5

কেন যে এত কালের পর, তাহার এ ছর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বৃঝিতে পারি না, এবং বৃঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাং কেন ? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই ছুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা— আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অভ্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছু কাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী, অতি বৃদ্ধিতী, একেবারেই বৃঝিল যে, মরিবার কথা। যদি গোবিনদলাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয়ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যতে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুকায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কপ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে ? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা ছঃখী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কায়মনোবাক্যে মৃত্যুকামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও ছঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জয় অনেক সুখী জনে মৃত্যুকামনা করে—আর ছঃখী, ছঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে স্থানী, যে মরিতে চায় না, যে স্থানর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এ দিকে মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুক্ত স্চীবেধে, অর্দ্ধবিন্দু ঔষধভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে —কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্দ্ধ-বিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ ভাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী ভাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসংকল্প হইল—জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে, কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল ষে, মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে—দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক, কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন—তাহা হইলেই জাল উইল দেখিয়া নৃতন উইল প্রস্তুত্ত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তির রক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে, কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ্—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে, ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব হরলালের লোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তংপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্লতাতের রক্ষান্ধরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়েছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।

নিশীধকালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে তর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাতিমুখে যাত্রা করিলেন। খড়কীদ্বার ক্রদ্ধ; সদর ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে, অর্দ্ধন্দ্ধ কপ্তে, পিলু রাগিণীর পিতৃপ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই ?" রোহিণী বলিল, "সখী।" সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, স্তরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্ব্বিশ্বে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, পূর্ববপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন—পুরী স্থরক্ষিত বলিয়া কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহের দ্বার কৃদ্ধ হইত না। প্রবেশকালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল যে, অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনা শব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্ব্বাপিত করিল। পরে পূর্ব্বমত চাবি সংগ্রহ করিল। এবং পূর্ব্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, দেরাজ খুলিল।

10°

রোহিণী অভিশয় সাবধান, হস্ত অতি কোনলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে ২ট্ ক্রিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকাস্থের নিজাভঙ্গ হইল। কৃষ্ণ ভা ঠিক বৃথিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না— কাশ পাভিয়া রছিলেন।

রোহিণীও দেখিলেন যে, নাসিকাগজ্জনশন বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিলেন, কৃষ্ণ-কাজ্যের ঘুম ভালিয়াছে। রোহিণী নিঃশন্তে স্থির হইয়া রহিলেন।

क्षकां उनिमान, "कि ७ ?" किर कीन छेखत निन ना।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একট্ ভয় ইইয়াছিল—একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতীকার হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, "হৃষ্ণর্মের জম্ম সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সংকর্মের জম্ম তাহা করিতে পারি না কেন ? ধরা পড়ি পড়িব।" রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয় বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। হরি স্থানান্তরে মুখামুসদ্ধানে গমন করিয়াছিল—শীঘ্র আসিবে। তখন কৃষ্ণকান্ত উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে, দেরাজ্বের কাছে, স্ত্রীলোক।

জ্বালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকাস্ত বাতি জ্বালিলেন। স্ত্রীলোককৈ সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

রোহিণী কৃষ্ণকাম্ভের কাছে গেল। বলিল, "আমি রোহিণী।"

কৃষ্ণকাস্ত বিশ্মিত হইলেন, বলিলেন,"এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে ?" রোহিণী বলিল, "চুরি করিতেছিলাম।"

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্ত রাখ। কেন এ অবস্থায় ভোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, এ কথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই,ভোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল, "তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনার সম্মুখেই করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।"

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল। ঁই। হাঁ, ও কি কাড় ? দেখি দেখি" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন। কিন্ত তিনি চীৎকার করিতে করিতে রোহিনী\_সেই খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমূখে সমর্পণ করিয়া ভন্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকাস্ত ক্রোখে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, "ও কি পোড়াইলি ?" রোহিণী। একখানি কৃত্রিম উইল।

कृषकाच मिरुतिया छेठिलान, "উर्टन! छेर्टन! वामात छेरेल काथाय ?"

ে রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে, আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিশ্বিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত ?"

কৃষ্ণকাস্ত তথন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন, একথানি উইল তন্মধ্যে আছে। দেখানি বাহির করিলেন; উইলখানি পড়িয়া দেখিয়া জানিলেন, তাঁহার প্রকৃত উইল বটে। বিশ্বিত হইয়া পুনরণি জিজ্ঞানা করিলেন, "তুমি পোড়াইলে কি ?"

রো। একখানি জাল উইল।

ক। জ্ঞাল উইল। জাল উইল কে করিল ? তুমি তাহা কোণা পাইলে ?

রো। কে করিল, তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি ?

ক। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে ?

রো। ভাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকাস্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "যদি আমি তোমার মত ত্রীলোকের কৃষ্ণবৃদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব, তবে এ বিষয় সম্পত্তি এত কাল রক্ষা করিলাম কি প্রকারে? এ জাল উইল হরলালের তৈরারি। বোধ হয় ভূমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে! তার পর ধরা পঞ্জিয়া ভয়ে জাল উইলখানি ছিঁ ভিয়া ফেলিয়াছ। ঠিক কথা কি না গ

রো। ভাহা নহে।

ক। তাহা নহে ? তবে কি ?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

ক। তুমি মন্দ কন্ম করিতে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই, নহিলে এ প্রকারে চোরের মত আসিবে কেন ? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিবে দিব না, কিছ কাল তোমার মাথা মূড়াইয়া খোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজ তুমি করেদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

#### **म**ण्य शतिरुक्त

সেই রাত্রের প্রভাতে শযাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া, গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে, কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গাঁত আরম্ভ করিয়াছে। উষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে—গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উভানস্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবনজন্ম তংসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি কুন্তুশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন ?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বলিতে হইবে না যে, এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলেম, তাও কি তোমার সইল না ? বালিকা বলিল, "সবে কেন ? এখনই আবার খাই খাই ? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উঁকি মারেন।"

গো। ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম ?

"কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ ?"

গোবিন্দ। জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা ইইলে, এ দেশের লোক এত দিনে সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া ঘাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাঙ্গালা পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনক্ষমশ্বরী, কি এমনই একটা কি ভাঁহার পিতা মাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাঁহার আদরের নাম "ল্রমর" বা "ভোমরা"। সার্থকতা-বশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কালো।

ইভামরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপন্তি জানাইবার জন্ত নথ খুলিয়া, একটা হকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃহ মৃহ হাসিতে লাগিল,—মনে মনে জ্ঞান, যেন বড় একটা কীর্টি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্রলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে, স্র্গ্যানয়স্চক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্ব্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃছল জ্যোভিঃপুঞ্জ ভূমগুলে প্রতিক্ষতি হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া পূর্ব্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জল, পরিকার, কোমল, শ্যামছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিন্দারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্ঞাল, তাহার স্নিয়োজ্ঞল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হাসি—চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে—মিলিয়া গেল।

এই সময়ে সুপ্তোথিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপরে ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্সপ্ছপ্ছপ্ঝন্ঝন্ঝন্খন্শক হইতেছিল, অকসাৎ সে শব্ধ হইয়া, "ও মা, কি হবে।" "কি সর্ধনাশ!" "কি আম্পর্জা।" "কি সাহস।" মাঝে মাঝে হাসি টিট্কারি ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলে মানুষ, তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন, তাঁহার শাশুড়ী ননদ ছিল, তার পর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল—

নং :--আর শুনেছ বৌ ঠাকরুণ ?

नः २-- अमन मर्व्याताम कथा किह कथन छ छान नाहे।

নং ৩-কি সাহস! মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে আস্বো এখন।

নং ৪— তথু ঝাঁটা—বৌ ঠাকরুণ—বল, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আদি।

নং ৫ —কার পেটে কি আছে মা —তা কেমন করে জান্বো মা—

ভ্রমরা হাসিয়া বলিল, "আগে বল না কি হয়েছে, তার পর যার মনে যা থাকে করিস্।" তথনই আবার পূর্কবিং গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং ১ বলিল—শোন নি! পাড়াগুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে—

नः २ विनन--वार्यव चरत खारगत वाना ! '

নং ং — মাগীর ঝাটা দিয়ে বিষ ঝাড়িয়া দিই।
নং ৪ — কি বল্ব বৌ ঠাককণ, বামন হয়ে চাঁদে হাত!
নং ৫ — ভিজে বেরালকে চিন্তে জোগায় না। — গলায় দড়ি!
ভামর বলিলেন, "তোদের।"

চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি দোষ! আমরা কি ক্রিলাম! তা জানি থাে জানি। যে যেখানে যা কর্বে, দোষ হবে আমাদের! আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি।" এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া, ছই এক জন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এক জনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়া উঠিল। ত্রুমর কাতর হইলেন—কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তোদের গলায় দড়ি এই জন্ম যে, এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে, কথাটা কি। কি হয়েছে ?"

তখন আবার চারি দিক্ হইতে চারি পাঁচ রকমের গলা ছুটিল। বহু কন্তে, ভ্রমর, সেই অনস্থ বজ্ঞতাপরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সম্বলন করিলেন যে, গত রাক্রে কর্ত্তা মহাশয়ের শরনকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল, চুরি নহে, ডাকাতি, কেহ বলিল, সিঁদ, কেহ বলিল, না, কেবল জন চারি পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ লইয়া গিয়াছে।

জ্ঞমর বলিল, "তার পর ? কোন্মাগীর নাক কাটিতে চাহিতেছিলি ?"

নং :-রোহিণী ঠাকরুণের-আর কার ?

নং ২ – সেই আবাগীই ত সর্বনাশের গোড়া।

নং ৩—সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এসেছিল।

নং ৪ — যেমন কর্ম তেমনি ফল।

নং ৫-এখন মক্তন জেল খেটে !

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জানলি ?"

"কেন, সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ভ্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

জ। ঘাড় নাড়িলে ষে ?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয় ?

• ভোমরা বলিল, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ? লোকে ত বলিতেছে।

ভ। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ত্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল, বলিল, "তুমি আগে।"

ত্র। কেন আগে বলিব ?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ। সত্য বলিব १

গো। সভাবল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া
এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা
দৃড় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অন্তিখে যত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্ধোবিতায়
তিত দূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্ত কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল
বলিয়াছেন যে, "সে নির্দ্ধোষী আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের
বিশ্বাস। গেবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এক
ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব, কেন তুমি রোহিণীর দিকে ?"

ভ। কেন?

গো। সে ভোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্রামবর্ণ বলে।

ভ্রমর কোপকৃটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, "যাও।"

रगाविन्मलान विनरम्त, "याहै।" এই विनद्रा रगाविन्मलान हिनरम्त।

- ভ্রমর তাঁহার বসন ধরিল — "কোথা যাও ?"

গো। কোথা যাই বল দেখি ?

ভ্র। এবার বলিব १

B ...

त्या। क्या स्मिष्

ত্র। রোহিণীকে বাচাইতে।

"ভাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখচুম্বন করিলেন। পরতংথকাতরের হৃদয় প্রতংশকাতরে বুঝিল—ভাই গোবিন্দলাল জমরের মুখচুম্বন করিলেন।

#### একাদশ পরিচেছদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে বসিয়াছিলেন। গদির উপর মস্নদ করিয়া বসিয়া, সোণার আলবোলায় অমৃরি তামাকু চড়াইয়া, মর্ন্তালোকে স্বর্গের অমুকরণ করিতেছিলেন। এক পালে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড় —আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মৃহরি, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে অধোবদনা অবগ্রহানবতী রোহিনী।

গোবিন্দলাল আদরের জ্রাতৃষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যোঠা মহাশয় ?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষং মুক্ত করিয়া, তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথায় কি উত্তর করিলেন, তংপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা।"

কি ভিক্ষা ? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্ত্তের ভিক্ষা আর কি ? বিপদ্ হইতে উদ্ধার।
সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও **ভাঁহার এই**নিয়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিনীকে বলিয়াছিলেন, "ভোমার যদি কোন বিষয়ের
নই থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিনীর কই
টে, বৃষি এই ইলিতে রোহিনী ভাঁহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা; কেন না, হলোকে ভোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ— গামার বক্ষা সহজ্ব নহে।" এই ভাবিয়া প্রকাশে জ্যেষ্ঠভাতকে জিজ্ঞাদা করিলেন, "কি য়ছে জ্যেষ্ঠা মহাশয় ?"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা আমুপূর্ব্বিক গোবিন্দলালকে বলিয়াছিলেন, কিছ গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যক্ত ছিলেন, কাণে কিছুই জনেন নাই। আতুপুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয় ?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাষিল, "হয়েছে! ছেলেটা বৃদ্ধি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভূলে গেল!" কৃষ্ণকান্ত আবার আমুপূর্বিকে গত রাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, "এ সেই হরা পান্ধির কারসান্ধি। বোধ হইভেছে, এ মাগী তাহার কাছে টাকা খাইয়া, জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিবার জন্ম আসিয়াছিল। তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁ ভিয়া কেলিয়াছে।"

গো। রোহিণী কি বলে ?

কু। ও আর বলিবে কি ? বলে, তা নয়।

্ণাবিদ্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভা নয় ত তবে কি রোহিণি ?"

রোহিণী মূখ না তুলিয়া, গদগদ কঠে বলিল, "আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি, যাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।"

कृष्णकास्त विलालन, "मिथित्न वम्बाणि १"

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, এ পৃথিবীতে সকলেই বদজাত নহে। ইহার ভিতর বদ্জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ইহার প্রতি কি ছকুম দিয়াছেন ? একে কি থানায় পাঠাইবেন ?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "মামার কাছে আবার থানা ফৌচ্বলারি কি! আমিই থানা, আমিই মেক্টের, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুক্ত স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে?"

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাস। করিলেন, "তবে কি করিবেন ?"

কু। ইহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আমার এলেকায় আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল, রোছিণি ?"
-রোহিণী বলিল, "ক্ষতি কি!"

েগাবিদ্দলাল বিশিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকাস্তকে বলিলেন, "একটা নিবেদন আছে।"

## 牙। কি ? 🔞

েগা। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি—বেলা দশটার সময়ে আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "বুঝি যা ভেবেছি, তাই। বাবাজির কিছু গরজ দেখছি।" প্রকাশ্তে বলিলেন, "কোথায় যাইবে ? কেন ছাডিব ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্ত্বা। এত লোকের লাকাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।"

কৃষ্ণকাস্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠার মুণ্ড্ কর্বে। এ কালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো! আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকাস্ত বলিলেন, "বেশ ত।" বলিয়া কৃষ্ণকাস্ত একজন নগ্দীকে বলিলেন, "ও রে! একে সঙ্গেকরিয়া, একজন চাকরাণী দিয়া, মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস্, যেন পালায় না।"

নন্দী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কুঞ্চকাস্ত ভাবিলেন, ''হুর্গা। ছুর্গা। ছেলেঞ্চলো হলো কি ?"

# দ্বাদশ পরিচেছদ

গোবিন্দলাল অস্থঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, শ্রমর, রোহিণীকে লইয়া চূপ করিয়া বিশিল্প আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে, এ জন্ম তাহাও বলিতে পারিতেছে না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীভ্রগতি দ্রে গিয়া গোবিন্দলালকে ইন্ধিত করিয়া ডাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চূপি চূপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণী এখানে কেন ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞানা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে, হবে।"

ত্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে ?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি ভোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও। ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্জ ছইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধুতে রাঁধুতে একটি রূপকথা বল না

এ দিকে গোবিন্দলাল, রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি ?" বলিবার জন্ম রোহিণীর বৃক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জলস্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া—আর্য্যকন্থা। বলিল, "কর্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত।"

গো। কর্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিতে আসিয়া-ছিলে। তাই কি ?

রো। তান্য।

গো। তবে কি ?

রো। বলিয়া কি হইবে १

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত ?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না ?

রো। বিশাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, ভূমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অবিশ্বাস্যোগ্য কথাতেও কখনও কখনও বিশ্বাস করি।

রোহিণী মনে মনে বলিল, "নহিলে আমি তোমার জ্বস্থে মরিতে বসিব কেন? যাই হৌক, আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।" প্রকাশ্যে বলিল, "সে আপনার মহিমা। কিন্তু আপনাকে এ হৃংখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে?"

গো। যদি আমি ভোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো। কি উপকার করিবেন १

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, "ইহার যোড়া নাই। যাই হউক, এ কাভরা—ইহাকে সহজে পঁরিত্যাগ করা নহে।" প্রকাশ্তে বলিলেন, "যদি পারি, কর্তাকে অমুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।"

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমায় কি করিবেন ?

গো। শুনিয়াছ ত ?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া
দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বৃঝিতে পারিতেছি না।—এ কলঙ্কের পর, দেশ হইভে
বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এ
দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে ? ঘোল ঢালা বড়
ভক্তের দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। বাকি এই কেশ—

এই বলিয়া রোহিণী একবার আপনার তরক্ষক্র কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিতে লাগিল, "এই কেশ—আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌ ঠাকুরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্ম ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।"

ি গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি রোহিণী। কলস্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে, অস্তু দণ্ডে তোমার আপতি নাই।"

রোহিণী এবার ক'াদিল। স্থান্যমধ্যে গোবিন্দলালকে শত সহস্র ধয়াবাদ করিতে লাগিল। বলিল, "যদি ব্ঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কণণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন ?"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না।" আসল কথা শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারিব কি না।"

त्राहिंगी विष्णन, "कि **कानिए**क চাহেন, किक्कांमा कक्रन।"

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা कि?

রো। कान উইन।

গো। কোথায় পাইয়াছিলে ।

রো। কর্তার ঘরে, দেরাজে।

গো। জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল ?

রো। আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। যে দিন আদল উইল লেখা পড়া হয়, সেই দিন রাত্রে আসিয়া, আদল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন ?

রো। হরলাল বাবুর অমুরোধে।

পোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে কালি রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে ?"

রো। আসল উইল রাখিয়া, জাল উইল চুরি করিবার জক্ত।

ে গো। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রো। বড় বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই।

গো। কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে ? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই— যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব্ না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।"

গো। কি সে রোহিণি ?

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো। কি রোহিণি ?

রো। কি ? ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না — কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিংসা নাই — আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অক্স উপকার করিতে পারেন না — কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন — একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি। তার পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবেন।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিশ্বের স্থায় রোহিণীর ফাদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মস্ত্রে ভ্রমর মুয়, এ ভূজজীও সেই মস্ত্রে মুয় হইয়ছে। তাঁহার আফ্রাদ হইল না—সম্প্রবং সে ক্রদয়, তাহাউদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছাস উঠিল। বলিলেন, "রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি। আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন !"

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, "বলুন না ?"

গো। তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন ?

ুগা। তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন ?

গো। তোমায় আমার আর দেখা গুনা না হয়।

স্থী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভূলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল।
আবার তাহার দেশে থাক্কিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

েরোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় যাইব ?

গো। কলিকাভায়। সেখানে আমি আমার এক জন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি ভোমাকে একখানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, ভোমার টাকা লাগিবে না।

েরো। আমার খুড়ার কি হইবে ?

গো। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় বাইতে বলিতাম না।

রো। সেখানে দিনপাত করি। কি প্রকারে?

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন কেন ?

গো। তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করিতে পারিবে না ?

রো। পারিব। কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে ? তিনি আমাকে ছাড়িবেন কেন ?

গো। আমি অমুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলক্ষের উপর কলস্ক। আপনারও কিছু কলক।

গো। সতা; ভোমার জন্ম, কর্তার কাছে ভ্রমর অন্ধুরোধ করিবে। তুমি এখন জ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়ীতেই থাকিও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী সঞ্জলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অফুসন্ধানে গেল। এইরূপে কলত্ত্বে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর শশুরকে কোন প্রকার অন্থুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা করে, ছি! অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকাস্তের কাছে গেলেন। কৃষ্ণকাস্ত তখন আহারাস্তে পালঙ্কে অন্ধিশয়নাবস্থায়, আলবোলার নল হাতে করিয়া—সুষ্পু। এক দিকে তাঁহার নাসিকা নাদস্থনে গমকে গমকে তানমূর্চ্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগরাগিণীর আলাপ করিতেছে—আর এক দিকে, তাঁহার মন, অহিফেনপ্রসাদাৎ ত্রিভ্বনগানী অথে আরু হইয়া নানা স্থান প্র্টান করিতেছে। রোহিণীর চাঁদপানা মূখখানা বুড়ারও মনের ভিতর চুকিয়াছিল বোধ হয়,—চাঁদ কোথায় উদয় না হয় ?—নহিলে বুড়া আফিঙ্গের ঝোঁকে ইক্রাণীর স্বন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন ? কৃষ্ণকাস্ত দেখিতেছেন যে, রোহিণী হঠাৎ ইক্রের শচী হইয়া, মহাদেবের গোহাল হইতে ঝাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে। নন্দী ত্রিশূল হস্তে ঝাঁড়ের জাব দিতে গিয়া ভাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী রোহিণীর আলুলায়িত কৃষ্ণলাম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং য়ড়াননের ময়য়য়, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্ফ-বিলম্বিড কৃষ্ণিত কেলগুল্ভকে ক্ষীতকণা কণিজেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে—এমত সময়ে স্বয়ং বঞ্চানন ময়ুরের দৌরাদ্ধা দেখিয়া নালিশ করিবার জন্ম মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ভাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহালয় !"

কৃষ্ণকাস্ত বিশ্বিত হইয়া ভাবিতেছেন, "কার্ত্তিক মহাদেবকৈ কি সম্পর্কে জ্যোঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন ?" এমত সময় কার্ত্তিক আবার ডাকিলেন, "জ্যোঠা মহাশয় !" কৃষ্ণকাস্ত বড় বিরক্ত হইয়া, কার্ত্তিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উল্ভোলন করিলেন। অমনি কৃষ্ণকাস্তের হস্তস্তিত আলবোলার নল হাত হইতে খনিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল; এবং নল, বাটা, পিকদানি, সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভৃতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকাস্তের নিজ্ঞাভল হইল, তিনি নয়নোশীলন করিয়া দেখেন যে, কার্তিকেয় যথার্ছ ইপিছিত। মৃর্তিমান্ স্কলবীরের ছায়, গোবিন্দলাল তাঁহার সন্মুখে দাড়াইয়া আছেন—ডাকিতেছেন, "জ্যোঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকাস্ত শশব্যক্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা গোবিন্দলাল ?" গোবিন্দলালকে বৃড়া বড় ভালব সিত।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন —বলিলেন, "আপনি নিজা যান—আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।" এই বলিয়া, গোবিন্দলাল পিকদানিটি উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখিয়া, পানবাটা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত বৃদ্ধা—সহজে ভূলে না—মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কিছু না, এ ছুঁচো আবার দেই চাঁদমুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "না। আমার ঘুম হইয়াছে—আর ঘুমাইব না।"

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকাস্থের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লজা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল—কথা বলি বলি

করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী পুক্রের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লক্ষা ?

বৃদ্ধা রঙ্গ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দলাল, কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া, আপনি জমীদারির কথা পাড়িল—জমীদারির কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকদ্দমার কথা, তথাপি রোহিণীর দিক্ দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভারি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় হন্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—তথন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম আতৃস্থাকে ভাকিয়া ফিলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকাল বেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে ?"

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিলেন। বারুণী পুষ্করিণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায় ?"

ে গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সেই অভিপ্রায়।"

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া, মুখে কিছুমাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়া দাও—কি বল ?"

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন হুষ্ট বুড়া বলিল, "আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই — তবে ছাড়িয়া দাও।"

গোৰিন্দলাল তখন নিখাস ছাড়িয়া, বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

## চতুর্দিশ পরিচেছদ

রোহিণী, গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া, ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল।
"এ হরিজাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি
কলিকাতার গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। এই

ইরিজাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিজাগ্রামই আমার শুখান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। শুখানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে। আমি বদি এ ইরিজাগ্রাম হাড়িয়া না যাই, ত আমার কে কি করিতে পারে? কুষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশহাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক,—তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চকুত কাড়িয়া লইডে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।"

' এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দার খুলিয়া আবার—
"পতঙ্গবদ্ধহিমুখং বিবিক্ষ্য"—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে
চলিল,—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে ছংখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত
ছংখিনী, নিতান্ত ছংখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসন্ত প্রেমবহ্নি
নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—ভাহাকে
যত বার দেখিব, তত বার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত স্থুখ। আমি বিধবা—মান্র ধর্ম্ম
গেল স্থুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু !—রোখিব কি প্রভু !—হে দেবতা! হে
ছুর্গা—হে কালি—হে জগল্লাথ—আমায় স্থুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই
যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"

তবু সেই ফীত, হাত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না। কখনও ভাবিল, গরল খাই; কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদপ্রাস্তে পড়িয়া, অস্তঃকরণ যুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল, পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল, বারুণীতে ভূবে মরি; কখনও ভাবিল, ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশাস্তরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে পুনর্কার উপস্থিত হইল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ও ?"

রো। না।

গো। সে কি ? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে ?

রো। যাইতে পারিব না।

পো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।

त्रा। किरम ভान श्रे७ ?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে? রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দ-লাল নিতান্ত হুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "ভাব্ছ কি?"

েগা। বল দেখি ?

ভ। আমার কালো রূপ।

গো। ই:-

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "দে কি ? আমায় ভাব্ছ না ? আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্ত চিন্তা আছে ?"

গো। আছে না ত কি ? সর্বে সর্ব্বিময়ী আর কি ! আমি অশু মানুষ ভার্তেছি। ভ্রমর তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃত্ মৃত্ হাসিমাধা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,"অশু মানুষ—কাকে ভাব্ছ বল না ?"

े গো। कि হবে তোমায় বলিয়া?

্ৰ। বল না!

সো। ভূমি রাগ করিবে।

व। कित्र कत्रवा—वन ना।

ে গো। যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়া হলো কি না।

জ। দেখ বো এখন—বল না কে মানুষ ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা! রোহিণীকে ভাব্ছিলাম।

্ৰ। কেন রোহিণীকে ভাব্ছিলে ?

গো। তাকি জানি ?

छ। खान-रन ना।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না ?

ত্র। না। যে বাকে ভাল বাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি—তুমি

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভাল বাসি।

ভ। মিছে কথা—ভূমি আমাকে ভাল বাস—আর কাকেও ভোমার ভাল বাস্তে নাই—কেন রোহিণীকে ভাব্ছিলে বল না ? গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে ?

छ। न।

েগো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন 📍

ত্র। তার পোড়ার মুখ—যা করতে নাই, তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা কর্তে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভাল বাসি। ধা করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বছ রাগ করিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা ?"

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ত্রমরের ক্ষমে হস্ত আরোপিত করিয়া, প্রফুল্লনীলোৎপলদলতুলা মধ্রিমাময় তাহার মুখমগুল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া, মৃত্ মৃত্ত অথচ গঞ্জীর, কাতর
কঠে গোবিন্দলাল বলিল, ''মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভাল বাসি না। রোহিণী আমায় ভাল বাসে।''

তীত্র বের্গে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমওল মুক্ত করিয়া, ভোমরা দুরে গিয়া দাড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "—আবাগী—পোড়ারমুখী—বাঁদরী মক্লক! মক্লক! মক্লক! মক্লক! মক্লক!"

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।"

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর, তা কেন—ভা কি পারে—ভা মাগী ভোমার সাক্ষাভে বলিল কেন ?"

গো। ঠিক ভোমরা—বলা তাহার উচিত ছিল না—তাই ভাবিতেছিলাম। আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—খরচ পর্যান্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।

ভো। তার পর ?

গো। তর পর, সে রাজি হইল না।

ভো। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি ?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামর্শটা শুনিব।

ভো। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা "কীরি! ক্ষীরি।", করিয়া এক জন চাকরাণীকে ডাকিল।

ভখন ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি—ওরফে ক্ষীরাব্ধি হুনুঁয়া —ওরফে শুধু ক্ষীরি আসিয়া দাড়াইল—মোটাদোটা গাটা গোটা—মল পায়ে—গোট পরা—হাসি চাহনিতে ভরা ভরা । ভোমরা বলিল, "ক্ষীরি,—রোহিণী পোড়ারমুখার কাছে এখনই একবার যাইতে পার্বি ?"

কীরি বলিল, "পার্ব না কেন ? কি বল্ডে হবে ?"

ভোমরা বলিল, "স্থামার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে, তিনি বল্লেন, তুমি মর।"
"এই ? যাই।" বলিয়া ক্লীরোদা ওরফে ক্লীরি—মল বাজাইয়া চলিল। গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিল, "কি বলে, আমায় বলিয়া যাসু।"

"আছো।" বলিয়া কীরোদা গেল। অল্লকালমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসিয়াছি।"

় ভো। সে কি বদিল !

কীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। ভবে আবার যা। বলিয়া আয় যে—বারুণী পুকুরে—সন্ধাবেলা কলসী গলায় দিয়ে—বুঝেছিস্ ?

कीति। व्याक्ता।

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী পুকুরের কথা বলেছিস্ ?"

कीति। विनग्नाहि।

ভো। সেকি বলিল ?

कौति। विनन (य "आक्टा।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা!"

ভোমরা বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে— সে কি মরিতে পারে ?"

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মামুসারে গোবিন্দলাল দিনাস্থে বারুণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোভানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুষ্পোভান-শুমণ একটি প্রধান স্থুখ। সকল বৃক্ষের তলায় ছুই চারি বার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বাক্ষণীর কৃলে, উভানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তর্গবৈদিক। ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তর্গোদিত স্ত্রীপ্রতি—স্ত্রীমৃত্তি অর্জাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণন্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে,—তাহার চারি পার্শ্বে বেদিকার উপরে উজ্জলবর্ণরঞ্জিত মৃদ্মর আধারে কৃত্র কৃত্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভবিনা, ইউক্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্ট্রন করিয়া, কামিনী, যুথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ্ব প্রভৃতি মুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বছবিধ উজ্জল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের জ্বেনী। সেইখানে গোবিন্দ্রলাল বসিতে ভাল বাসিতেন। জ্বের সারাত্রে ক্ষন্ত ক্ষাবৃত্তা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—কখনও কখনও আপনি অঞ্চল দিয়া ভাহার জ্বল্ব আর্বত করিয়া দিত—কখনও কখনও গৃহ ইইতে উত্তম বন্ধ সক্ষে আনিয়া ভাহাকে পরাইয়া দিয়া যাইত—কখনও কখনও ভাহার হক্তন্থিত ঘট লইয়া টানাটানি বাধাইত।

সেইখানে আজি, গোবিন্দলাল সন্ধাকালে বঁসিয়া, দর্গণামুরপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, বেই পুদ্ধিণীর স্থপরিসর প্রস্তানশিক্ষ সোপান-পরস্পরায় রোহিণী কলসীকক্ষে, অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ হুংখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিয়া গাত্র মার্জনা করিবার সন্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার পালা অকর্ত্ব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেক ক্ষণ গোবিন্দলাল এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলেন। শেষ মনে করিলেন, এডক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাডলে জলনিষেকনিরতা পাষাণফুন্দরীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুণীর লোভা দেখিতে লাগিলেন।
দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই
—কিন্তু সে জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী ? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল— কেহ জ্বল লইতে আসিয়া ভূবিয়া যায় নাই ত ? বোহিণীই এইমাত্র জ্বল লইতে আসিয়াছিল—তথন অকল্মাৎ পূর্বাহের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, ক্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, বারুণী পুরুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে। মনে পড়িল যে, রোহিণী প্রত্যুদ্ধরে বলিয়াছিল, "আজা।"

্রাবিজ্ঞলাল ভংকণাৎ পুছরিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্কশেষ সোপানে দাঁড়াইরা পুছরিণীর সর্করে দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুলা স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ স্থানি পর্যান্ত দেখা ঘাইভেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ ক্ষটিকমণ্ডিভ হৈম প্রতিমার স্থায় রোহিশী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে!

#### যোড়শ পরিচেছদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাসপ্রস্থাসরহিত।

উত্থান হইতে গোবিন্দলাল এক জন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্থানন্থ প্রমোদগৃত্ত শুক্রাষা জন্ম লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উন্থানগৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ধাবিধোত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালছে লগ্নমান হইয়া প্রজ্ঞালিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশালদীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলর্ষ্টি করিতেছে। নয়ন মুজিত; কিন্তু সেই মুজিত পক্ষের উপরে জ্রম্গ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণশোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাউ—স্থির, বিস্তারিত, লজাভয়বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গশু এখনও উজ্জ্ঞল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধ্লীপুম্পের লজ্জাত্মল। গোবিক্ললালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন ? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন ?" এই সুক্ষরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—এ কথা মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লগগিল।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান খায়। ছই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া, জল উদ্দীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশাস প্রশাস বহিল না। সেইটি কঠিন কাজ।

গোকিললাল জানিতেন, মুমুর্র বাছরর ধরিয়া উর্জোন্ডোলন করিলে, অস্তরন্থ বায়্কোয় ফীত হয়, সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুকোর দিতে হয়। পরে উস্তোলিত বাছরুর, ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে বায়্কোয় সভ্চিত হয়; তবন সেই ফুকোর-প্রেরিত বায়্ আপনিই নির্গত হইয়া আইসে। ইহাতে কুত্রিম নিশাস প্রশাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে বায়্কোষের কার্য্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে; কুত্রিম নিশাস প্রশাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশাস প্রশাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে। তুই হাতে তুইটি বাহু তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুকোর দিতে হইবে, তাহার সেই পক্রিম্বিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসী হুলা রাঙ্গা মধুর অধ্বে অধ্ব দিয়া ফুকোর দিতে হইবে! কি সর্ব্বনাশ! কে দিবে ?

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী। বাগানের অক্স চাকরেরা ইতিপূর্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, "আমি ইহার হাত ছইটি তুলে ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁদে দেখি।"

মুখে ফু<sup>\*</sup>! সর্ব্যাশ ! ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা সুধামাখা অধরে, মালীর মুখের ফু<sup>\*</sup>—"সেহৈ পারিব না মুনিমা!"

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামশিল। চর্বন করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে—সেই কট্কি মুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পান্ট বলিল, "মু সে পারিবি না অবধড়।"

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই দেবছুল্ল ভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ষ্ট্র্ দিত, তার পর যদি রোহিশী বাঁচিয়া উঠিয়া আবার সেই ঠোঁট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত—তবে আর তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোন্তা, খুর্পো, নিড়িন, কাঁচি, কোদালি, বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, এক দৌড়ে ভদরক পানে ছুটিত সন্দেহ নাই—বোধ হয় স্থবর্ণরেখার নীল জলে ভূবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফুঁ দিতে রাজি হইল না।

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত তুইটি ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক্—আমি ফুঁ দিই। তাহার পর ধীরে ধীরে হাত নামাইবি।" মালী ভাহা বীকার করিল। সে হাত তুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইল—গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিনীর মুখে ফুংকার দিলেন।

সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

মালী রোছিণীর বাছছয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার গোবিদ্দলাল ফুৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুন: পুন: করিতে লাগিলেন। ছই তিন ক্ষয় এইরূপ ক্রিলেন। রোহিণীর নিখাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

#### मश्चमम পরিচেছদ

রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে ঔবধ পান করাইলেন।
ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—
সক্ষিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ মন্দ শীতল পবন বাতায়নপথে পরিভ্রমণ করিতেছে—এক দিকে
কাটিকাধারে স্লিশ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর এক দিকে হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ জ্বলিতেছে।
এদিকে রোহিণী, গোবিন্দলাল-হস্ত-প্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে
লাগিল—আর এক দিকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা
হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতক্ত, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য ক্ষুরিত
হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল, "আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল গ"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যেঁ রক্ষা পাইরাছ এই যথেষ্ট।"
রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন ? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শক্রতা
যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী ?"

- ্গো। তুমি মরিবে কেন?
  - রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই १
  - গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।
- রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন পাপে আমার এই দণ্ড ? পাপ না করিয়াও যদি এই ছঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে ? আমি মরিব। এবার না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া ভূমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার, যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি, সে যক্ত করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন; বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে ?"

"চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা,একেবারে মরা ভাল।" গো। কিসের এত যন্ত্রণা ?

রো। রাত্রিদিন দারুণ ত্যা, স্থদর পুড়িতেছে—সম্প্রেই শীতল অল, কিন্ত ইহুল্লে সে জল স্পূৰ্ল করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন যে, "আর এ সব কথায় কাজ নাই—চল তোষাকে গুছে রাখিয়া আসি ।"

ताहिंगी विनन, "ना, आर्मि **এका**हे शाहेव।"

গোবিন্দলাল ব্ৰিলেন, আপন্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুষ্টিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ভাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইর ?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।"

## व्यक्तीन्त्र शतिरुक्त

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, শুমর জিজ্ঞাসা করিল, শুমাজি এত রাত্তি পর্যান্ত বাগানে ছিলে কেন ?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আর কখনত কি থাকি না ?

ত্র। থাক—কিন্তু আজি ভোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে ?

ত্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব ? আমি কি সেখানে ছিলাম ?

গো। কেন, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না ?

ত্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি।
— আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

ক্ষিকে ববিচে ভ্রমরের চকু দিয়া জন পড়িতে লাগিন। গোবিন্দবাল, ভ্রমরের চক্ষের জন মুহাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, "আর একদিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে।"

अ । श्वांक नरह रकन ?

গো। ভূমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

্ৰ। কাল কি আমি বুড়া হইব ?

গো। কালও বলিব না—তৃই বংসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রমর!

স্ত্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে তাই—ছই বৎসর পরেই বলিও— আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে ? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারি তুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসস্থের আকাশ—বড় স্থূন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল,—কোথাও কিছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারি দিক্ আধার করিয়া ফেলে—ভোমরাক্সবোধ হইল, যেন ভার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারি দিক্ আধার করিয়া ফেলিল। জুমরের চক্ষে জ্বল আসিতে লাগিল। জুমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় তুই হইয়াছি—আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব জুমর কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, বাহির হইয়া গিয়া, কোনে বিসিয়া পা ছড়াইয়া অন্ধদামঙ্গল পড়িতে বিসল। কি মাথা মুণ্ডু পড়িল ভাহা বলিতে পারি না, কিছু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।

#### উনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনছলে কোন্ জমীদারীর কিরপে অবস্থা, তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ান্থরাগ দেখিয়া সম্ভুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি একট্ একট্ দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন ? তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু বৃঝিতে পারিবে না। দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি, আর কোথাও যাইতে পারি না। কিন্তু বিনা তদারকে মহাল সব খারাব হইয়া উঠিল'।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনি পাঠাইলে আমি বাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা, সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি ;"

কৃষ্ণকান্ত আফ্রানিত হইলেন। বজিলেন, "আমার তাহাতে বড় আফ্রান। আপাতকঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপন্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজারা ধর্মনট করিয়াছে, টাকা দেয় না; প্রজারা বলে, আমরা ধাজনা দিতেছি, নায়েব উস্থল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উভোগ করি।"

গোবিন্দলাল সন্মত হইলেন। তিনি এই জন্মই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন।
তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরক্তৃল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অভ্যন্ত
তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাবের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল —প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ুরীর মত
গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বৃষিয়া মনে
মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী
বা কৃতত্ম হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয়কর্শ্বে মনোভিনিবেশ করিয়া
রোহিণীকে ভূলিব—স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত ভূলিতে পারিব। এইরূপে মনে মনে সহল্প
করিয়া তিনি পিতৃব্যের কাছে গিয়া বিষয়ালোচনা করিতে বিসয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা
শুনিয়া, আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সন্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজ বাবু দেহাত যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও ফাইব। কাঁদোকাটি, ইাটাহাটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া ভ্তাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল। তার পর উঠিয়া, অন্নদাসঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, থাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর থোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এইরপ নানাপ্রকার দৌরাত্মা করিয়া, শয়ন করিল। শুইয়া চালর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে অমুকূল পবনে চালিত হাইয়া, গোবিন্দলালের তরণী তরক্রিণী-তরক্ব বিভিন্ন করিয়া চলিল।

## বিংশতিত্য পরিচ্ছেদ

কিছু ভাল লাগে না—অমর একা। অমর শ্যা ত্লিয়া ফেলিল—বড় নরম,—খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—কুলে বড় পোকা। তাসখেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সূতা, উল, পেটার্গ,—সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ আলা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, খোপাকে গালি পাড়ে, অথচ খৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপুর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিক্রণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাভাসে ছলিত, জিজ্ঞাসা করিলে অমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোপায় গুঁজিত—এ পর্যাস্ত্র। আহারাদির সময় অমর নিত্য বাহনা করিতে আরম্ভ করিল—"আমি খাইব না, আমার জর হইয়াছে।" শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্লীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, "বৌমাকে উষধন্তলি খাওয়াইবি।" বৌমা ক্লীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানেলা গলাইয়া কেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসন্থ হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, "ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার জন্ম তুমি অমন কর ? যাঁর জন্ম তুমি আহার নিজা ত্যাগ করিলে, তিনি কি ভোমার কথা এক দিনের জন্ম ভাবেন ? তুমি মর্তেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয়ত হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষ্ বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।"

স্রমার ক্ষীরিকে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিল। স্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তুই যা ইচ্ছা তাই বকিবি ত আমার কাছ থেকে উঠিয়া যা।"

ক্ষীরি বলিল, "তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মূখ চাপা থাকিবে ? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচি না। পাঁচী চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,—সে দিন অত রাত্রে রোহিণী, বাব্র বাগান হইতে আসিতেছিল কি না ?"

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ, তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষে আপনি কাঁদিভে লাগিল।

ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে শ্রমরের কাছে চড়টা চাপড়টা থাইত, কখনও রাগ করিত না; কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, "তা ঠাকুরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে—তোমারই জন্ম আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ভূমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।"

শ্রমর, ক্রোথে তুংখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোর জিজ্ঞাস। করিতে হয় তুই কর্গে—আমি কি তোদের মত ছুঁটো পাজি যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাস। করিতে যাইব ? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্! ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি বাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সন্মুখ হইডে দূর হইয়া যা।"

তখন সকাল বেলা উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া ক্ষীরোদা ওরকে ক্ষীরি চাকরাণী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ দিকে ভ্রমর উদ্ধ্যুখে সজলনয়নে, যুক্তকরে, মনে নাবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে!"

তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুকায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না— যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্যান্ত প্রমর দেখিলে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিদেন যে, "তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন হুঃখ কি ? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।" হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ্ব মনে করে।

#### একবিংশতিত্য পরিচ্ছেদ

এখন ক্ষীর চাকরাণী মনে কবিল যে. এ বড় কলিকাল— এক রন্থি মেয়েটা, আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ দ্বোদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাজ্জিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না; তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহা। ক্ষীরোদা তখন, স্থুচিকণ দেহয়ন্তি সংক্ষেপে তৈলনিষ্ঠিক করিয়া, রঙ্গকরা গামছাখানি কাঁখে ফেলিয়া, কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্পান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর এক জন শাচিকা, সেই সময় বারণীর ঘাট হইতে সান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বলে, যার জন্ম চুরি করি সেই বলে চোর —আর বড়-লোকের কাজ করা হল না—কখন কার মেজাজ কেমন থাকে, তার ঠিকানাই নাই।"

হরমণি, একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড়খানি বাঁ হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো ক্ষীরোদা—আবার কি হয়েছে ?"

ক্ষীরোদা তথন মনের বোঝা নামাইল। বলিল, "দেখ দেখি গা--পাড়ার কালা-মুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে—তা আমরা চাকর বাকর—আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না।"

হর। সে কি লো ? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগান বেড়াইতে কে গেল ?

ক্ষী। আর কে যায় ? সেই কালামুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল! রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন ? কোন্বাব্র বাগানে রে ফীরোদা ?

কীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। তখন তুই জনে একট্ চাওয়াচাওয়ি করিয়া, একট্ রসের হাসি হাসিয়া, যে যে দিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছু দূর গিয়াই কীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। কীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিয়া, দাঁড় করাইয়া রোহিশীর দৌরায়োর কথার পরিচয় দিল। আবার তৃজনে হাসি চাহনি কেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।

এইরপে ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, খ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মর্ম্মপীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুস্থানীরে প্রফুল্লহাদয়ে বারুণীর ক্ষাটিক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এ দিকে হরমণি, রামের মা, খ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহাকে যেখানে দেখিল, তাহাকে সেইখানে ধরিয়া শুনাইয়া দিল যে, র্রোহিণী হতভাগিনী মেজ বাবুর বাগান বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শৃশ্ত দশ হইল, দশে শৃশ্ত শত হইল, শতে শৃশ্ত সহস্র হইল। যে স্থোর নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম জ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাহার অস্তগমনের প্র্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অমুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে সপরিমেয় প্রণয়ের কথা, আর কত কথা উঠিল, তাহা আমি—হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্কলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ! তাহা আমি

অধম সভ্যশাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিছে চাহি না।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সভিয় কি লা ?" অমর, একটু শুদ্ধ মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুকে বলিল, "কি সভ্য ঠাকুরঝি ?" ঠাকুরঝি তথন ফুলখনুর মভ হুইখানি জ্র একটু জড় সড় করিয়া, অপাক্ষে একটু বৈছাভী প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বসাইয়া, বলিল, "বলি, রোহিনীর অ্থাটা ?"

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে পারিয়া, তাহার ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া, ° কোন বালিকামূলভ কৌশলে, তাহাকে কাঁদাইল। বিনোদিনী বালককে স্বস্থপান করাইতে করাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর পর সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেজ বৌ, বলি বলেছিলুম, মেজ বাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হৌক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আরেল, কে জানে।"

ভ্ৰমর বলিল, "রোহিণীর আবার আকেল কি ?"

স্বধুনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "পোড়া ক্রপাল। এত লোক শুনিয়াছে— কেবল তুই শুনিসু নাই ? মেজ বাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।"

্ ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে স্বরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। প্রকাশ্যে, একটা পুত্তলের মুগু মোচড় দিয়া ভালিয়া স্বরধুনীকে বলিল, "তা আমি জানি। খাড়া দেখিয়াছি। তোর নামে চৌন্দ হাজার টাকার গহনা লেখা আছে।"

বিনোদিনী সুরধুনীর পর, রামী, বামী, শ্রামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুথদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্মালা, মাধু, নিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দিনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, ব্রজবালা, শৈলবালা প্রভৃতি অনেকে আসিয়া, একে একে, ছইয়ে ছইয়ে, তিনে তিনে, ছংখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল যে ভোমার স্বামীরোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রোঢ়া, কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া অমরাকে বলিল, "আশ্চর্যা কি ? মেজ বাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে ? রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভূলিবেন কেন ?" কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেহ রূপে, কেহ স্থান, কেহ ছাখে, কেহ হেসে, কেহ কোঁদে, অমরকে জানাইল যে, জমর তোমার কপাল ভালিয়াছে।

্ৰামের মধ্যে ভ্ৰমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসার মরিভ—

A

কালো কুংসিতের এত সুখ—অনস্ত ঐশ্বয়—দেবীত্প্পতি স্বামী—লোকে কলঙ্কশৃত্য যশ—
অপরাজিতাতে পল্লের আদর ? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ ? গ্রামের লোকের এত
সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে
করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ
দিতে আসিলেন, "ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে।"—কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর
পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশৃত্যা, ছঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্মাতলে শয়ন করিয়া, ধ্ল্যবলুষ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ? আমার কি সন্দেহ হয় ? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন! তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে ? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন ? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায় ? আমি মরি না কেন ? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।"

#### দাবিংশতিত্য পরিচ্ছেদ

এখন, ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। কথা যদি রটিল, রোহিণীর কাণেই বা না উঠিবে কেন ? রোহিণী শুনিল, গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম—
সাত হাজার টাকার অলঙার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে
নাই—কে রটাইল, তাহার কোন তদন্ত করে নাই; একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে
ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার ? রোহিণী ভাবিল—ভ্রমর আমাকে বড়
জ্বালাইল। সে দিন চোর অপবাদ, আজ্ব আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব
না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে ছালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব্বপরিচয়ে জানা গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানারদী শাড়ী ও এক সুট গিল টির গহনা চাহিয়া আনিল। সদ্ধ্যা হইলে, সেইগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া দক্ষে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃংশয্যায় শয়ন করিয়া, এক একবার কাঁদিতেছে, এক একবার চক্ষের জল মুছিয়া কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। ভ্রমর বিশ্বিত হইল—রোহিণীকে দেখিয়া বিষের আলায়

তাহার সর্ব্বাঙ্গ অলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল, "তুমি সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে ? আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি ?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে, তোমার মুগুপাত করিতে আসিয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই; আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজ বাবুর অমুগ্রহে, আমার আর থাইবার পরিবার ছঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে যতটা বলে, ততটা নহে।লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোটে তিন হাজার টাকার গহনা, আর এই শাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন ?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী শাড়ী ও গিল্টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর নাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্টির অলহারগুলি একে একে কুড়াইয়া, আবার পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় তৃঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক তৃঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি। কিন্তু রাক্ষ্সী বা পিশাচীর গারে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না। তবে ভ্রমর যে রোহিণীকে কেন মারিল না, তাহা বৃথাইতে পারি। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে ভাল বাসিত, সেই জন্ম তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোহিণীকে ভাল বাসিত না, এজন্ম হাত উঠিল না। ছেলেয় ছেলেয় স্বক্ড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে. পরের ছেলেটিকে মারে না।

## ত্র্যোবিংশতিত্য পরিচ্ছেদ

সেরাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবৃত হইয়া উঠে নাই। ফুলটি পুভূলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখাপড়া বা গৃহকর্ষে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। ছই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ ভাহাই ভ্রমরের মঞ্জ্র। "ম"গুলা "স"র মত হইল—"দ"গুলা "ম"র মত হইল—"দ"গুলা "ফ"র মত, "ফ"গুলা "থ"র মত, "ফললা "থ"র মত, ইকারের স্থানে আকার—আকারের একেবারে লোপ, বুক্ত অক্লরের স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অক্লর, কোন কোন অক্লরের লোপ, — ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘন্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল না, এমত নহে। আমরা পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি।

## ভ্ৰমর লিখিতেছে —

"সেবিকা শ্রী ভোমরা" ( তার পর ভোমরা কাটিয়া ভ্রমরা করিল ) "দাস্যা" ( আগে দাস্মা, তাহা কাটিয়া দাস্থা—তাহা কাটিয়া দাস্থো—দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই ) "প্রণামাঃ" ("প্র" লিখিতে প্রথমে "প্র", তার পর "শ্র", শেষে "প্র") "নিবেদনঞ্চ" (প্রথমে নিবেদঞ্চ, তার পর নিবেদনঞ্চ) "বিশেষ" (বিশেষঃ হইয়া উঠে নাই)।

এইরপ পত্র লেখার প্রণালী। যাহা লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া, ভাষা একটুকু সংশোধন করিয়া নিমে লিখিতেছি ।

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দৈরি হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। ছই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। ভূমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালন্ধার দিয়াছ, তাহা সেস্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

ভূমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনস্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন ব্ঝিলাম যে, তাহা নহে। যভ দিন ভূমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন ভূমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর স্থুখ নাই। তুমি যখন বাজী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণাশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেক বার সন্দেহ করিলেন—ভ্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই শ্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্কম্ভিতের ক্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; তার পর সে পত্রগুলি অক্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন। কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন—

"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম করিতে পারেন। কিন্তু আমরা হংখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম কেন ? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদগ্ন কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে।—যাহা হৌক,— তোমার কাছে আমার নালিশ—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।"

গোবিন্দলাল আবার বিশ্বিত হইলেন।—জমর রটাইয়াছে? মর্মা কিছুই না বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল সেই দিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, এখানকার জলবায়ু আমার সহ্ছ ইতেছে না।—আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।

পরদিন নৌকারোহণে, বিষয়মনে গোবিন্দলাল গ্রহে যাত্রা করিলেন।

# চতুর্বিংশতিতম পরিচেছদ

যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সুতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় কল কলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বংসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল

জিজ্ঞাসা করিয়াছ— "ভাল আছ ত ?" হয়ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয়ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যাছিল তা আর হয় না। যা যায়, তা আর আসেনা। যা ভালে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেশীর পর যুক্তবেশী কোথায় দেখিয়াছ ?

জ্মর গোবিদ্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময় ছই জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিক্য বৃঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্বনাশ হইত না।

গোবিন্দলাল স্থদেশে যাত্রা করিলে, নায়েব কৃষ্ণকাস্থের নিকট এক এতেলা পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অন্ত প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্থদেশে পৌছিবার চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকাস্থের নিকট নায়েবের পত্র পৌছিল। অমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। অমর তথনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগজ কালিতে পুরাইয়া, ছিঁ ড়িয়া ফেলিয়া, ঘণ্টা ছই চারি মধ্যে একখানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্রে মাতাকে লিখিলেন যে, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, ভবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া রুদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালই লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।" এই পত্র লিখিয়া, গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, অমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইত, তবে শ্রমরের পত্র পড়িয়াই বৃনিতে পারিত যে ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে শুমরের শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া স্বামীকে কিছু গালি দিলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির ক্রিলেন যে, আগামী কলা বেহারা পাকী লইয়া চাকর চাকরাণী শ্রমরকে আনিতে যাইবে। শ্রমরের পিতা, কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া, শুমরের পীড়ার কোন কথা না লিখিয়া, লিখিলেন যে, "শুমরের মাতা শত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন—শুমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।" দাস দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকাস্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এ দিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময়ে অমরকে পিতালয়ে পাঠান অকর্ত্তব্য। ও দিকে অমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া, চারি দিনের কড়ারে অমরকে পাঠাইয়া দিলেন। চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌছিলেন। শুনিলেন যে, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাঁহাকে আনিতে পান্ধী যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বৃথিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বৃথিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না ?"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জম্ম লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধু আনিবার জন্ম আর কোন উত্যোগ করিলেন না।

#### পঞ্বিংশতিত্য পরিচ্ছেদ

এইরপে ত্ই চারি দিন গেল। অমরকে কেহ আনিল না, জ্বমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, জ্বমরের বড় স্পর্জা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, জ্বমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শৃষ্ঠ-সৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। জ্বমরের অবিখাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। জ্বমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কালা আসিল। আবার চোথের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভূলিবার চেষ্টা করিলেন। ভূলিবার সাধ্য কি গুমুখ যায়, শ্বুতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মামুষ যায়, নাম থাকে।

শেষ তুর্ব্দু কি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভূলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। উপস্থাসে শুনা যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ভূত দিবারাত্রি উকি ঝুকি মারে, কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উকি ঝুকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চক্রস্থাের ছায়া আছে, চক্র পূর্য্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, মোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ক্রমরকে আপাততঃ ভূলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ ছৃঃখ ভূলা যায় না। অনেক কুচিকিংসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্ম উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্ম উৎকট

বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোহিণীর কথা প্রথমে শ্রতিমাত্র ছিল, পরে ছংখে পরিণত হইল। ছংখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুস্পর্ক্ষপরিবেঞ্জিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জক্ম অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ধাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছয়। বাদল হইয়াছে—বৃষ্টি কখনও কখনও জােরে আসিতেছে—কখনও মৃত্ হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গােবিন্দলাল অস্পষ্টরূপে দেখিলেন যে, এক জন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গােবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলাকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্গ্রস্ত হয়, ভাবিয়া, গােবিন্দলাল কিছু বাস্ত হইলেন। পুস্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গা ভূমি, আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

ত্রীলোকটি তাঁহার কথা স্পষ্ট ব্ঝিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। রৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কৃক্ষিস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের পুম্পোভান অভিমুখে চলিল। উভানদার উদ্ঘাটিত করিয়া উভানমধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে, মগুপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণি ?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন १

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন ?

রোহিণী সাহস পাইয়া মগুপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে ?"

- রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।
- গো। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জ্বিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ কথা রটাইল গু তোমরা জ্বমরের দোষ দাও কেন ?
  - রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁডাইয়া বলিব কি ?

গো। না। আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বৃঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।

#### ষড্বিংশ পরিচেছদ

রূপে মৃষ্ণ ? কে কার নয় ? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রদ্ধ তিটির রূপে মৃষ্ণ।
তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মৃষ্ণ। তাতে দোষ কি ? রূপ ত মোং র জ্ঞুই হইয়াছিল।
গোবিদ্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া,
পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের
আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিদ্দলালের অধঃপতন বড় ফ্রুত হইল

—কেন না, রূপতৃঞা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কাণে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল।
কৃষ্ণকান্ত হুংখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলম্ব ঘটিলে তাঁহার বড়
কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল, গোবিন্দলালকে কিছু অন্ধ্যোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি
কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নমন্দির ত্যাগ বারতে পারিতেন না। সেখানে
গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত, কিন্তু সর্বাদা তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত
থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড়
বন্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বৃঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল
—এ জীবনের সাগরসঙ্গম বৃঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে কথা বৃঝি বলা হটবে না। এক
দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকান্ত
মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্ত্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল
কিঞ্জিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ্ব কেমন আছেন ?" কৃষ্ণকান্ত
ক্রীণস্বরে বলিলেন, "আজি বড় ভাল নই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন ?"

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া

নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবাহ অতি ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে। গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একেবারে স্বয়ং বৈছের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈছা বিশ্বিত হইল গোবিন্দলাল বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ লইয়া আস্থান, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" বৈছা শশবাস্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন — কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈছাসহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কিছু শঙ্কা হইতেছে কি গু" বৈছা বলিলেন, "মন্ত্ব্যুশরীরে শঙ্কা কথন নাই গু"

কৃষ্ণকান্ত ব্ঝিলেন, বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ ?"

বৈশ্ব বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাং বলিতে পারিব।" বৈশ্ব ঔষধ মাড়িয়া দেবন জন্ম কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া একবার মাথায় স্পূর্শ করাইলেন। তাহার পর ঔষধটুকু সমুদায় পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈছা বিষয় হইল। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, "বিষয় হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।"

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেইই হরিনাম করিল না, কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিশ্বিত হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূহা। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, "আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।"

গোবিন্দলাল বালিসের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর।"

গোবিষ্ণলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, ''আমার আমলা মুহুরি ও দশ জন গ্রামস্থ ভদ্ধলোক ডাকাও।"
তথনই নাএব মুহুরি গোমস্তা কারকুনে, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়
ভট্টাচার্ষ্যে, ঘোষ বস্থু মিত্র দত্তে ঘর পুরিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত এক জন মুহুরিকে আজা করিলেন, "আমার উইল পড়।" মুহুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নুতন উইল লেখ।" মূহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব ?" কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যেমন আছে সব সেইরূপ, কেবল—" "কেবল কি ?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভাতৃপুত্রবধ্ ভ্রমরের নাম লেথ। ভ্রমরের অবর্তুমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অদ্ধাংশ পাইবে লেখ।"

সকলে নিস্তক হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ।

মুছরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দ্দকও নাই—ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ। সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিক্পাল মরিয়াছে, কেহ বলিল, পর্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। স্বতরাং অনেকেই তাঁহার জন্ম কাতর হইল।

সর্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকাস্তের মৃত্যুর পর দিনেই গোবিন্দলালের মাতা উল্যোগী হইয়া পুত্রবধ্কে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকাস্তের জন্ম কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দালের যখন প্রথম সাক্ষাং হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠ শৃশুরের জন্ম কাঁদিতেছে। গোবিন্দলানকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাক্সামার আশক। ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। ছই জনেই তাহা বুঝিল। ছই জনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকাল্পের প্রাক্ষ সম্পন্ন হইয়া যাক্—তাহার পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে। তাই তাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না; প্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।"

ভ্রমর, অতি কটে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া বালাপরিচিত দেবতা, কালী, তুর্গা, শিব, হরি স্মরণ করিয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল—দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল ; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আগ্রীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুমুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুণ লাগিয়াছে ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। জ্রমর কি হাসে না ? গোবিন্দলাক কি হাসে না ? হাসে, কিন্তু সে হাসি আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ হাসি আধ প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অর্দ্ধেক বলে, সংসার স্থময়, অর্দ্ধেক বলে, সুখের আকাজ্ঞা পুরিল না— সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই -- যে চাহনি দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, "এত রূপ!" -- যে চাহনি দেখিয়া গোবিদলাল ভাবিত, "এত গুণ।" সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে গোবিন্দলালের স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমত্ত চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, বৃঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবনে আমি সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,—যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ সংসার সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয় সম্বোধন আর নাই—সে "ভ্রমর," "ভোমরা", "ভোমর", "ভোম", "ভূমরি", "ভূমি" "ভূম", "ভোঁ ভোঁ"—দে সব নিত্য নৃতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, স্থ্যপূর্ণ সম্বোধন আর নাই। সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলেসোণা, কালোমাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে—সে প্রিয়দম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, ওলো,—সে

প্রিয়সস্থোধন আর নাই। সে মিছামিছি ভাকাডাকি আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না—এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা অর্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক নয়নে নয়নে, অধ্যয়ে অধ্যয় প্রাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কঠখর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল অমর একত্রিত থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—অমরকে ভাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয় "বড় গরমি," নয় "কে ডাকিতেছে," বলিয়া এক জন উঠিয়া যায়। সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোণায় দস্তার থাদ মিলাইয়াছে—কে স্বর্বাধা যন্তের ভার কাটিয়াছে।

আর সেই মধ্যাক্রবিকর প্রফুল্ল স্থান্যমধ্যে অন্ধকার হইরাছে। গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্ম ভাবিত রোহিণী,—অমর সে ঘোর, মহাঘোর অন্ধকারে, আলো করিবার জন্ম ভাবিত—যম! নিরাশ্রয়ের আগ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশৃন্তের প্রীতিস্থান তুমি, যম! চিত্তবিনোদন, তৃঃখবিনাশন, বিপদ্ভল্পন, দীনরঞ্জন তুমি যম! আশাশৃন্তের আশা, ভালবাসাশৃন্তের ভালবাসা, তুমি যম! অমরকে গ্রহণ কর, হে যম!

### অফাবিংশ পরিচেছদ

তার পর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি আদ্ধ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষ বলিল যে, হাঁ ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারিগণ মিত্রপক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি। মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬।/১২॥।

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল আদ্ধাধিকারী, আসিয়া আদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কাণ পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকী নামাবলীর আমদানি, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব, তস্য কুটুম্বের আমদানি। ছেলেগুলা মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল; মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাধায় লুচিভাজা ঘি মাথিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকী রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল, কেন না, কেবল অন্নব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁ ড়িতে কুলান যায় না; এত ঘতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহারা বলিতে আরস্ত করিল, আমার ঘোলটুকু ব্রাহ্মণের আশীর্কাদে দই হইয়া গিয়াছে।

কোনমতে আদ্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী—কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল আদ্ধিস্ত স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ ?"

ভ। কি १

গো। তোমার অদ্ধাংশ।

ভ। আমার, না তোমার ?

ংগা। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

জ। তাহা হইলেই তোমার।

গো। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

জ্ঞমরের বড়ই কালা আসিল, কিন্তু জ্ঞমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে ?"

গো। যাহাতে হুই পয়সা উপাৰ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব। ভা। সে কি ?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ত্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শশুরের নহে, আমার শশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা আজের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় ভোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যথন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তথন বিষয় তোমার, আমার নহে।

यि मि मिट मिट मिट पार्टि ।
 यि मि मिट पार्टि ।
 यि मि मिट मिट पार्टि ।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে १

ল। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি তোমার দাসাফুদাসী বই ত নই ?

ে গো। আজি কালি ও কথা সাজে না, ভ্রমর !

ন্ত্র। কি করিয়াছি ? আমি তোমা ভিন্ন এ জ্বগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বংসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বংসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বংসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রভিপালিত, তোমার খেলিবার পুরুল—আমার কি অপরাধ হইল ?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ত্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত-সহত্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্ববিপুতা, বিবশা, কাতরা, মৃথা, পদপ্রান্তে বিলুষ্টিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন তাবিতেছিল, "এ কালো! বোহিণী কত সুন্দরী! এর গুল আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, এ আশাশৃষ্ঠ, প্রয়োজনশৃষ্ঠ জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাগু যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে-ক্রমা কর! আমি বালিকা!

যিনি অনস্ত সুখহু:খের বিধাতা, অন্তর্ধামী, কাডরের বন্ধু, অবশ্রুই তিনি এ কথাগুলি গুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল বোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতির্ময়ী, অনস্তপ্রভাশালিনী প্রভাতশুক্রতারাক্মপিণী রূপতর্ক্তিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

অমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল ?"

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

#### উনত্রিংশ পরিচেছদ

"কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে ?"

এ কথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না—কিন্ত এই ঘটনার পর পলে প্রেল, মনে মনে ক্রিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ ?

গোবিন্দলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, অমরের কি অপরাধ ? অমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক প্রকার স্থির হইয়াছে। কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, অমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিখ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। যার জন্ম এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ। আমরা কুমতি সুমতির কথা পূর্বেব বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, "ভ্রমরের প্রথম এইটি অপরাধ, এই অবিশ্বাস।"

স্থমতি উত্তর করিল, "যে অবিশ্বাসের যোগ্যা, তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন ? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেইটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই কি তার এত দোষ !"

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়া-ছিল, তখন আমি নির্দ্ধোধী।

স্থমতি। ছদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না—দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ ?

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়।

স্মতি। দোষটা যে চোর বলে তার! যে চুরি করে তার কিছু নয়!

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝকড়ায় আমি পার্ব না। দেখ্না, ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল ? আমি বিদেশ থেকে আস্ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল ? সুমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কেরাগ না করিবে ?

কুমতি। সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি ?

স্থমতি। এ কথা কি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ ?

কুমতি। না।

সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর নিতাস্থ বালিকা, না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গাম ? সে সব কাজের কথা নহে—আসল রাগের কারণ কি বলিব ?

কুমতি। কি বল না?

স্থমতি। আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না।

কুমতি। এত কাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?

স্থমতি। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজু রোজে ফাটিতেছে বলিয়া কাল ছর্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই—আরও আছে!

কুমতি। আর কি গ

স্মতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত, দ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে—
বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া
দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্রশোধন জ্বন্ত
তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর
রাগিয়া উঠিয়াছ।

কুমতি। তা সতাই। আমি কি স্ত্রীর মাসহরা খাইব না কি ?

স্মতি। তোমার বিষয়, তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না ?

কুমতি। জীর দানে দিনপাত করিব ?

সুমতি। আরে বাপ রে! কি পুরুষসিংহ! ভবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকজমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না—তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমভি। জীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব ?

স্মৃতি। তবে আর কি করিবে ? গোলায় যাও।
কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি।
স্মৃতি। রোহিণী—সঙ্গে যাবে কি ?
তথন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল।

#### ত্রিংশ পরিচেছদ

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, ভবে ফুংকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধুর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সতুপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবৃদ্ধিস্থলভ অস্থাম্ম সতুপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধু বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বিশিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধুর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ হইল। তিনি একবারও অমুভব করিতে পারিলেন না যে. অমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষসম্ভাবনা দেখিয়া, কুষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্ম অমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূৰ্ অবস্থায় কতকটা লুপুবৃদ্ধি হইয়া, কতকটা আন্থচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়া ইহ-জীবন নির্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামিবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবস্থলভ পুত্রস্নেহবশতঃ এত দিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।

তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কতারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন সামার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর; এই সময় আমাকে কাশী গাঠাইয়া দাও।" গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" তুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিজনামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রেয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন হীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরপে প্রায় লক্ষ্ণ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন।

তথন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া অমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুরী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া অমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শাশুড়ীর পদপ্রান্থে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা— আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসারধর্মের কি বৃঝি ? মা—সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" অমর কিছুই বৃঝিল না— কেবল কাঁদিতে লাগিল।

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ্ সম্থা । শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্থামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন। ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, ''কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।'

्यानिकनान विनातन, ''विनारिक भाति ना। आमिरिक वर्ष देख्या नाहे।"

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মনে ভাবিল, "ভয় কি ? বিষ খাইব।"

তার পরে ন্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপন্থিত হইল। হরিন্তাগ্রাম হইতে কিছু দ্র শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেন পাইতে হইবে। শুভ যাত্রিক লগ্ন উপন্থিত—সকল প্রস্তুত। ভারে ভারে সিন্দুক, ভোরঙ্গ, বাক্স, বাক্স, বেগ, গাঁটির বাহকেরা বহিতে আরম্ভ করিল। দাস দাসী স্থবিমল খোতবন্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া, দরওয়াজার সন্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে লাগিল—তাহারা সঙ্গে যাইবে। ঘারবানেরা ছিটের জামার বন্ধক আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া, বাহকদিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জ্বস্থা কুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকারোহণ করিলেন; পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। শ

এ দিকে গোবিন্দলাল অক্সান্ত পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগৃহে রোক্ষণ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদনবিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিয়া, কেবল বলিলেন, "ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।"

ভ্রমর চকের জল মৃছিয়া বলিল, "মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে নাকি ?"

কথা যথন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তথন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার স্বরের স্থৈয়, গান্তীর্য্য, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিশ্বিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, "দেখ, তুমিই আমাকে শিথাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্মা, সত্যই একমাত্র স্থুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আঞ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

खभत । किन हेम्हा नाहे—छाहा विनया याहेरव ना कि १

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি ত তোমার দাসামুদাসী।

গো। আমার দাসামুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্রমর। তাহার জন্ম কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না!

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

জ্মর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "পড়।"

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। প্রমর, উচিত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে, আপনার সমৃদায় সম্পত্তি স্থামীকে দান করিতেছেন। তাহা রেজিষ্টারী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, ''তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব—

#### हेशात नकल আছে।

গো। থাকে থাক্। আমি চলিলাম।

ু ভ। কবে আসিবে ?

গো। আসিব না।

ত্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আত্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসামুদাসী—তোমার কথার ভিথারী—আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছানাই।

ভ্র। ধর্ম নাই কি १

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—ভ্রমর জোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কঠে বলিতে লাগিল, "তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—এক দিন আমার জন্ম তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকুত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায় ?— দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাং হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল হে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্ম কাঁদিরে। যদি এ কথা নিক্ষল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিণ্যা, ধর্ম মিথ্যা, ভ্রমর অস্কুটী। তুমি যাও, আমার ছাল নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্থামীর চরপে প্রণাম করিয়া গজেন্ত্রগমনে কক্ষান্তরে। গমন করিয়া দার ক্ষম করিল।

## একত্রিংশ পরিচেছদ

এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া স্তিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বিসিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। "আমার ননীর পুত্তলী, আমার কালালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত ? আমি ক্রপা কুৎসিতা, তোকে কেকুৎসিত বলিত ? তোর চেয়ে কে স্কর ? একবার দেখা দে বাপ্
—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না?—"

ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে উর্জমুখে, অথচ অফুট বাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিতে লাগিল, "কেহ আমাকে বলিয়া দাও—আমার কি দোষে, এই সতের বংসর মাত্র
বয়সে এমন অসম্ভব হুর্দদা ঘটিল; আমার পুত্র মরিয়াছে—আমায় স্বামী ত্যাগ করিল—
আমার সতের বংসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু
ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই —আর কিছু কামনা করিতে
শিধি নাই—আমি আজ এই সতের বংসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন?"

শ্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল—দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তথন মন্ত্র্যু আর কি করিবে—কেবল কাঁদিবে। ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধীরে ধীরে বহির্বাচীতে আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় বাক্ত, ঘাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে— ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল পুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না—এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাই হউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই।

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল ছই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন—"র্ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি," তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেক বার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লক্ষা করিল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি ? যখন মনে করিব, তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয় একটা স্থির করিবার বৃদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। তিনি চিস্তাকে বৰ্জন করিয়া—বহির্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অথে আরোহণপূর্বক কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হাদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

그렇게 살아 많이 되는 아니는 사람들이 가는 돈을 하게 하다 살아 없다.

# দ্বিতীয় খণ্ড

#### প্রথম পরিচেছদ

#### প্রথম বৎসর

হরিজাগ্রামের বাড়ীতে সংবাদ আসিল,—গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতি সঙ্গে, নির্বিদ্নে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল।

এক মাস গেল, তুই মাস গেল। পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে, গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া, অক্সত্ত গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে জমর গোপনে সর্বাদ রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিল। রোহিণী রাঁধে বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে। আর কিছুই সংবাদ নাই।ক্রমে এক দিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িভা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তার পর এক দিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলবোগ—-চিকিংসা নাই—রোহিণী আরোগ্য জন্ম তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বর গিয়াছে। একাই গিয়াছে—কে সঙ্গে যাইবে ?

এ দিকে তিন চারি মাস গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিত, এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন—সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ সংবাদও পাই না কেন ?

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল— আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান। শাশুড়ী লিখিলেন, তিনি গোবিন্দলালের সংবাদ পাইয়া থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানাস্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।

এ দিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল। আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না। ভ্রমর আর সহ্ সে কোথায় আছে জানি না। কোনও সংবাদ পাই না।" এইজপে প্রথম কমের কার্যান গেল। প্রথম বংসরের শেষে ভ্রমর রুগুশযায়ে শ্যুন করিলেন। অপথাজিতা কুল শুক্ ইয়া ইটিন।

# দ্বিতীয় পরিচেছদ

ভ্রমর রুগ্নযাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরেক দেখিতে আসিলেন। ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেষ দিই নাই—এখন দিব। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচন্ধারিংশং বংসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত তুই লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্থার দশা দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন—সেই শ্রামা স্থলরী, যাহার সর্বাবয়ব স্থললিতগঠন ছিল—এক্ষণে বিশুক্ষবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষ উভয়ে রোদন সংবরণ করিলে পর ভ্রমর বিলল, "বাবা, আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম কর্ম্ম করাও। আমি ছেলে মাছুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন ? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ত্রত নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে ? বাবা, তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন বা—যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বহির্ব্বাটীতে অনেককণ ধনিছে বেলিল করিলেন। কেবল রোদন নহে—সেই মর্মান্ডেদী হংথ মাধবীনাকের জারের কোলেজ করিলেন। কেবল রোদন ননে ভাবিতে লাগিলেন যে, "যে আয়ার করার উপর্ব্ধ আন্তর্ভার করিল ইল। মনে মনে ভাবিতে আগিলেন যে, "যে আয়ার করার উপর্ব্ধ আন্তর্ভার করে এখন কি জগতে কেই নাম্ভিক করে এখন কি জগতে কিই নাম্ভিক করিলেন বাদ্যান করে এখন কি জগতে কিই নাম্ভিক করিলেন বাদ্যান করে এখন কর

তার পরিবর্ত্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিবাণিও হইল। মাধবীনাথ তথন রক্তোংফুল্ললোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,"যে আমার ভ্রমরের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমি তাহার এমনই সর্ব্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সুস্থির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্থার কাছে গ্রিয়া বলিলেন,"মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় রুগ্ন; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়: এখন তমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক—"

ভ। এ শরীর কি আর সারিবে গ

মা। সারিবে মা—কি হইয়াছে ? তোমার একটু এখানে চিকিৎসা হইতেছে না— কেমন করিয়াই বা হইবে? শশুর নাই, শাশুড়ী নাই, কেহ কাছে নাই—কে চিকিৎসা করাইবে? ভূমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন ছুই দিন এখানে থাকিব—তাহার পরে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্সার নিকট হইতে বিদায় হইয়া মাধবীনাথ কন্সার কার্য্যকারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে ?" দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন গ

দেওয়ানজী। তাঁহার কোন সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সংবাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ সংবাদ পাইতে পারিব ?

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সংবাদ লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও কোন সংবাদ আইসে না। বাবুর একশে অক্তাতবাস।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্থার ছর্দ্দশা দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্ত্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেং ছুষ্টের দণ্ড হইবে না— স্তুমরও মরিবে। তাহারা একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র মুছিরা ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন যে, যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে না পারি, তবে রুথায় আমার পৌরুবের শ্লাঘা করি।

এইরপ স্থির সম্বন্ধ করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটি পোষ্ট আপিস ছিল; মাধবীনাথ বেত্রহন্তে, হেলিতে তুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমান্ত্রের মত, সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন।

ভাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাজ করিতেছিলেন। একটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপরে কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকটা জিউলির আটা, একটি নিক্তি, ডাকঘরের নোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার ওরফে পোষ্ট বাবু গন্তীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বাবু পান পনর টাকা, পিয়ন পায় ৭ টাকা। স্বভরাং পিয়ন মনে করে, সাত আনা আর পনর আনায় যে তফাৎ, বাবুর সঙ্গে আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাং নহে। কিন্তু বাবু মনে মনে জানেন যে, আমি একটা ডিপুটি—ও বেটা পিয়াদা—আমি উহার হর্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ—উহাতে আমাতে জমীন আশমান ফারাক। সেই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্মত, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ববদা সে গরিবকে তর্জন গর্জন করিয়া থাকেন—সেও সাত আনার ওল্পনে উত্তর দিয়া থাকে। বাবু আপাতভঃ চিঠি ওন্ধন করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঞ্জে আশী আনার ওজনে ভর্পনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রশাস্থমূর্তি সহাস্তবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভত্রলোক দেখিয়া, পোষ্ট মাষ্টার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সলে कठकि रक्ष कतिया, हाँ कतिया, চाहिया तहित्नन। ज्जात्माक्त ममानत कतिए इया, এমন কভকটা তাঁহার মনে উদয় হইল-কিন্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা তাঁহার শिक्षात मध्य नरह—चुळताः जाहा चित्रा छेठिल ना।

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর। সহাস্যবদনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ?" পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন, "হাঁ—ভু—ভূমি—আপনি ?"

মাধধীনাথ ঈষং হাস্য সংবরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম!"

তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন, "বস্থন।"

মাধৰীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন ;—পোষ্ট বাবু ত বলিলেন "বস্থন," কিন্তু তিনি বলেন কোথা—বাবু খোদ এক অভি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া আছেন—তাহা ভিন্ন আন আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোষ্ট মাষ্টার বাবুর সাত আনা, হরিদাস পিরাদা—একটা ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছে ড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "কি হে বাপু, কেমন আছ ? ভোমাকে দেখিয়াছি না ?"

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামুক সাজ দেখি—

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। বাবাজি মনে করিলেন—বাব্টা রকমসই বটে, চাহিলে কোন্ না চারি গণ্ডা বকশিষ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হু কার ভল্লাসে ধাবিত হইলেন।

মাধবীনাপ আদে তামাকু খান না—কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় করিবার জন্ম তামাকুর ফরমায়েস্ করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্ম আসা হইয়াছে।"

পোষ্ট মান্টার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অস্থা দিকে যেমন নির্বোধ হউন না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে স্চ্যগ্রবৃদ্ধি। বুঝিলেন যে, বাবৃটি কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন, "কি কথা মহাশয় "

মাধ। ব্রহ্মানন্দকে আপনি চিনেন গ

পোষ্ঠ। চিনি না-চিনি-ভাল চিনি না।

মাধ্বীনাথ বৃঝিলেন, অবতার নিজম্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন, "আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্তাদি আসিয়া থাকে ?"

পোষ্ট। আপনার সঙ্গে ত্রন্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই ?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছে আসিয়াছি।

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডিপুটি অভিধান শ্বরণপূর্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া ৰসিলেন, এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, "ডাকঘরের খবর আমাদের বলিভে বারণ আছে।" ইহা বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন।

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন, "ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্ম কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি—কিছু দিয়া যাল্যি—এখন যা যাজিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি—"

তখন, পোষ্ট বাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, "কি কন ?"

মা। কই এই, ব্রহ্মানশ্দের নামে কোন চিঠি পত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে ?

পো। আসে।

মা। কত দিন অস্তর ?

পোষ্ট। যে কথাটি বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন ; তবে নৃতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোষ্ট মাষ্টারকে কিছু দিয়া যান। কিন্তু তাহার চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেথ ছি—আমায় চেন কি ?"

পোষ্ট মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। তা আপনি যেই হউন না কেন—আমরা কি পোষ্ট আপিদের খবর যাকে তাকে বলি গু কে তুমি গু"

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার—বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে থবর রাথ ং

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল—মাধবী বাবুর নাম ও দোর্দ্ধিও প্রতাপ শুনিয়াছিলেন। পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। করিলে তোমায় কিছু দিব না—এক প্রসাও নহে। কিন্তু যদি না বল, মিছা বল, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব, তোমার ডাকঘর লুঠ করিব; আদালতে প্রমাণ করাইব যে তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারি টাকা অপহরণ করিয়াছ—কেমন, এখন বলিবে ?"

পোষ্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন—বলিলেন, "আগনি রাগ করেন কেন ? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না, বাজে লোক মনে করিয়াই ওর বলিয়াছিলাম—আপনি যথন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে ? পোষ্ট। প্রায় মাসে মাসে—ঠিক ঠাওর নাই। মা।, তবে রেজিষ্টরি হইয়াই চিঠি আসে ? পোষ্ট। হাঁ—প্রায় অনেক চিঠিই রেজিপ্টরি করা

মা। কোন্ আপিদ হইতে রেজিষ্টরি হইয়া আইদে ?

পোষ্ট। মনে নাই।

মাধবী। তোমার আপিদে একখানা করিয়া রসিদ থাকে না ?

পোষ্ট মাষ্টার রসিদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানি পড়িয়া বলিলেন, "প্রসাদপুর।"

"প্রসাদপুর কোন্ জেলা ? তোমাদের লিষ্টি দেখ।" পোষ্ট মাষ্টার কাঁপিতে কাঁপিতে ছাপান লিষ্টি দেখিয়া বলিল, "যশোর।"

মধ। দেখ, তবে আর কোথা কোথা হইতে রেঞ্জিষ্টরি চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রসিদ দেখ।

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীস্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে।
মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায় গ্রহণ
করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজির হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জম্মও
একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুলা যে, পোষ্ট বাবু তাহা আত্মসাং করিলেন।

## চতুর্থ পরিচেছদ

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধংপতনকাহিনী সকলই লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী গোবিন্দলাল এক স্থানেই গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন—জানিতেন যে রোহিণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহই নাই। অতএব যখন পোই আপিসে জানিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে ব্রেক্তিরি হইয়া চিঠি আসিতেছে—তখন ব্রিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাঁহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুরে কিস্থা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্ম তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। সব্ ইন্স্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একটি কন্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।

সব ্ইন্স্পেক্টর, মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন—ভয়ও করিতেন—পত্রপ্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কনষ্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধবীনাথ নিজাসিংহের হস্তে ছুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাপু হে—হিন্দি মিন্দি কইও না— যা বলি, তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া, লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমন ভাবে গাছতলায় দাঁড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।" নিজাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরম্পরে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, "মহাশয় আমার স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহারা ত কেহ নাই—আমার জ্ঞামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ্ আপদ্ পড়িলেই আমাদিগকেই দেখিতে হয়—তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

ব্হানিদের মুখ শুকাইল। বলিল, "বিপদ্ কি মহাশয় ?" মাধবীনাথ গান্তীরভাবে বলিলেন, "আপনি কিছু বিপদগ্রস্ত বটে।"

ত্র। কি বিপদ মহাশয়?

মা। বিপদ্সমূহ। পুলিসে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে, আপনার কাছে একখানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। "সে কি! আমার কাছে চোরা নোট।"

মাধবী। তোমার জানা, চোরা না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নোট দিয়াছে, তুমি না জানিয়া ভূলিয়া রাখিয়াছ।

ত্র। সে কি মহাশয়! আমাকে নোট কে দিবে ?

মাধবীনাথ তখন আওয়াজ ছোট করিয়া বলিলেন, "আমি সকলই জানিয়াছি— পুলিসেও জানিয়াছে! বাস্তবিক পুলিসের কাছেই এ সকল কথা শুনিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেথ এক জন পুলিসের কন্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে—আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।"

ু মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী কলধারী গুক্ষশাশ্র-শোভিত জ্বলধরসন্ধিভ কন্ষ্টেবলের কান্তমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল, "আপনি রক্ষা করুন।"

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্ কোন্ নম্বরের নোট পাইয়াছ, বল দেখি। পুলিসের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয়, তবে ভয় কি ? নম্বর বদলাইতে কভক্ষণ ? এবারকার প্রসাদপুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি—নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে? ভয় করে — কন্ষ্টেবল যে গাছতলায়।

মাধবীনাথ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।" মাধবীনাথের আদেশমত এক জন দারবান ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে, মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ত্রন্ধানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ নম্বরের নোট নছে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও। আমি কন্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

ব্ৰহ্মানন্দ মৃতদেহে প্ৰাণ পাইল। উৰ্দ্ধানে তথা হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্তাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিল— মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কন্তাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের এক জন বড় আত্মীয় ছিলেন।
নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বংসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—
পৈতৃক বিষয় আছে—কেবল একটু একটু গীতবাদ্যের অফুশীলন করেন। নিক্ষা বলিয়া
সর্বাদা পর্যাটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন।
অক্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে ?"

নিশা। কোথায় १

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন ?

मा। नौलकूठि किन्व।

ন। চল।

তথন বিহিত উভোগ করিয়া ছই বন্ধু ছই এক দিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

### পঞ্চম পরিচেছণ

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—ভীরে অশ্বর্থ কদম আম থজুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃহ্বদােভিত উপবনে কােকিল দয়েল পাপিয়া ভাকিতেছে। নিকটে প্রামনাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুন্ত বাজার প্রায় এক ক্রোন্ধ পথ দূর। এখানে মহুয়াসমাগমনাই দেখিয়া, নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বৃঝিয়া, পৃর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। একণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্ব্যা ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—তাহার আমীন তাগাদগীর নায়েব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকর্মাজিত ফলভোগ করিতেছেন। এক জন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রাম্তর্রিত রম্য অট্টালিকা ক্রেয় করিয়া, তাহা স্থাজিত করিয়াছিলেন। পুন্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দিতলক্ত বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু কতকগুলি স্কুচবিগহিত—অবর্ণনীয়। নির্মাল স্থাকামল আসনোপরি উপবেশন করিয়া এক জন শাক্রধারী মুসলমান একটা তমুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালন্ধার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বন্থ প্রাচীরবিলম্বী ছইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত ঘারপথে যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন।

তখুরার কাণ মৃচড়াইতে মৃচড়াইতে দাড়ীধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল।
যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান্ খ্যান্ ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল
—তখন তিনি দেই গুদ্ধ শাশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দল্ভ বিনির্গত
করিয়া, ব্যভত্পতি কঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে দে
তুষারধবল দল্ভগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল; এবং ভ্রমরক্ষ শাশ্রুরাশি
তাহার অন্ধুবর্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসন্থাড়িত
হইয়া সেই ব্যভত্পতি রবের সঙ্গে আপনার কোমল কঠ মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল—
তাহাতে সক্ষ মোটা আওয়াজে, সোনালি রূপালি রক্ম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতাস্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকুজ্জন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যুথী জাতি মল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুমুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচপ্রবিষ্ট রৌজের অপূর্ক্র মাধুরী, সেই রক্তক্ষটিকাদিনিন্মিত পূজাধারে ম্বিক্তস্ত কুমুমগুল্কের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রবাজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ আর সেই গায়কের বিশুদ্ধস্বসন্তক্তের ভ্য়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না, যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হাদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ কুর্তি হইতেছে।

এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ মুবতী রোহিণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তব্লা বেমুরা বলিল। ওস্তাদজীর তমুরার তার ছিঁ ড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল; গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদগৃহের দ্বারে এক জন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা ভাহাকে চিনি—সে নিশাকর দাস।

### ষষ্ঠ পরিচেছদ

ছিতল অট্টালিকার উপর তলে রোহিণীর বাস—তিনি হাপ প্রদানসীন্। নিম্নতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজনমধ্যে প্রায় কেহই কথঁনও গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না—স্থৃতরাং সেখানে বহির্বাটীর প্রয়োজন ছিল না। যদি কালে ভঙ্গে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর কাছে সংবাদ যাইত; বাবু নীচে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্ম নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিমতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, "কে আছ গা এখানে ?"
গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে ছই ভূত্য ছিল। মনুয়োর শব্দে ছই জনেই দ্বারের
নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিশ্বিত হইল। নিশাকরকে দেখিয়াই বিশেষ ভদ্রলোক
বলিয়া বোধ হইল—নিশাকরও বেশভূষা সম্বন্ধে একট্ জাঁক করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ
লোক কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই—দেখিয়া ভূত্যেরা প্রস্পর মুখ চাওয়াচাওই করিতে
লাগিল। সোণা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে খুঁজেন ?"

নিশা। তোমাদেরই। বাবুকে সংবাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোণা। কি নাম বলিব ?

निशा। नात्मत्र व्यादाक्रमेरे वा कि ? अक्षि उपलाक विषया विन्ध।

এখন, চাকরের। জানিত যে, কোন ভর্তলাকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাং করেন না—সেরপ স্বভাবই নয়। স্ত্রাং চাকরেরা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো বলিল, "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন—বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাং করেন না।"

নিশা। তবে তোমরা থাক—আমি বিনা সংবাদেই উপরে যাইতেছি।
চাকরেরা ফাঁপরে পড়িল। বলিল, "না মহাশয়, আমাদের চাকরী যাবে।"
নিশাকর তথন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "যে সংবাদ করিবে, তাহার এই
টাকা।"

সোণা ভাবিতে লাগিল—রূপো চিলের মত ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া উপরে সংবাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুপোছান আছে, তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সোণাকে বলিলেন, "আমি এ ফুলবাগানে বেড়াইতেছি—আপত্তি করিও না—যখন সংবাদ আসিবে, তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুর কাছে গেল, তখন বাবু কোন কার্য্যবশতঃ অনবসর ছিলেন, ভূত্য তাঁহাকে নিশাকরের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না। এ দিকে উন্থান ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর একবার উর্দ্ধি করিয়া দেখিলেন, ক প্রমা স্থান্দ্রী জ্ঞানেলায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে ? দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, এ দেশের লোক নয়। বেশভ্ষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে ? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরশা—কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ—আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো ? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়—সেখানকার স্বাইকে চিনি। ওর সঙ্গে হুটো কথা কইতে পাই না ? \* ক্ষতি কি —আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাস্থাতিনী হইব না।"

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমূথে উর্দ্ধৃষ্টি করাতে চারি চকু সন্মিলিত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্ত্তা হইল কি না, তাহা আমরা জানি না— জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্ত্তা হই থাকে।

এমত সময়ে রূপো বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে, একটি ভজলো সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছে ?"

কপো। তাহাজানিনা।

বাব। তানা জিজ্ঞাসা করে খবর দিতে মাসিয়াছিস্ কেন ?

রূপো দেখিল, বোকা বনিয়া যাই। উপস্থিত বৃদ্ধির সাহায্যে বলিল, "তা জিজ্ঞাফ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, বাবুর কাছেই বলিব।"

বাব বলিলেন, "তবে বল গিয়া, সাকাৎ হইবে না।"

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ছুক্তকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই করি ? আমি কেন্ আপনিই উপরে চলিয়া যাই না ?

এইরপ বিবেচনা করিয়া ভূত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিশাকর গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোণা রূপো কেছই নীচে নাই। তখন তিনি নিরুদ্বেগে সিঁড়িতে উঠিয়া, যেখানে গোনিন্দলাল, রোহিণী এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রূপো তাঁহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন।

গোবিন্দলাল বড় রুপ্ট ইইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?"

नि। आयात नाम तामविष्ठातौ (म।

গো। নিবাস ?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না। গো। আপনি কাকে খুঁজেন গ

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জ্বোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে, আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই। নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। ধমকে চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ চুকিয়া যায়।

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যদি ত্ই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। ছই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্যা ভ্রনর দাসী তাঁহার বিষয়গুলি প্রনী বিলি করিবেন।

দানেশ থাঁ গায়ক তখন তমুরায় নৃতন তার চড়াইতেছিল। সে এক হাতে তার. চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আফুল ধরিয়া বলিল, "এক বাত হয়া।"

নি। আমি তাহা পত্নী লইব।

দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, "দো বাত হুয়া।"

নি। আমি সে জন্ম আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খাঁ বলিল, "দো বাত ছোড়ুকে তিন বাত ছয়া।"

নি। ওস্তাদজী শুয়ার গুণচো না কি ?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমিকো বিদা দিজিয়ে।"

কিন্তু বাবুসাহেব তখন অম্বামনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না :

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না; পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। স্থতরাং আপনার অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার ঠিকানা জানিয়া, আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন না—বড় অন্তমনক্ষ! অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর !! প্রায় ছুই বংসর হইল!

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন। পুনরপি বলিলেন, "আপনার যদি মত হয়, তবে এক ছত্র লিখিয়া দিন যে, আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।"

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর ব্ঝিলেন, আবার বলিতে হইল। আবার সকল কথাগুলি বৃঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই যে মিধ্যা, তাহা পাঠক বৃঝিয়াছেন, কিন্তু

গোৰিস্পলাল ভাহা কিছুই ব্ৰেন নাই। পূৰ্বকার উপ্ৰভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অন্তমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয় ভাহা আনন । তাঁহার বাহাকে ইচ্ছা পত্তনী দিবেন, আমার বিধি নিষেধ নাই। আমিও কিছু লিখিব না। বোধ হয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, "কিছু গাও।"

দানেশ ঝাঁ প্রভুর আজা পাইয়া, আবার তমুরায় সূর বাঁধিয়া জিজ্ঞাদা করিল, "কি গাইব ?"

"যা খুসি।" বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তত্ব্বা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, "আজ আমি ক্রান্ত হইয়াছি।" তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গং সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থবোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোণা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল, সোণাকে বলিলেন, "আমি এখন একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দার রুদ্ধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়।
দার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া, তুই হাত মুখে দিয়া
কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্ম কাঁদিল, কি নিজের জন্ম কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় চুইই।

আমরা ত কালা বৈ গোবিন্দলালের অক্স উপায় দেখি না। ভ্রমরের জক্স কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। হরিজাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার কথা নাই। হরিজাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। কালা বৈ ত আর উপায় নাই।

### সপ্তম পরিচেদ

যথন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকৈ স্থুজাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র—শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল—সকলই কাণ পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে, পরদার পাশ হইতে একটি পটলচেরা চোক ভাঁকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিজাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গেলেই রোহিণী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙ্গুলের ইশারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল, "যা বলি তা পারবি ? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্লিশ দিব।"

রূপো মনে ভাবিল—আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—আজ ত দেখ্চি টাকা রোজকারের দিন। গরিব মান্নুষের ছই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিবেন, গাই পারিব। কি, আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর দক্ষে দক্ষে নামিয়। যা। উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেথানকার কোন সংবাদ আমি কখনও পাই না—তার জক্ষ কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের হুটো খবর জিজ্ঞাসা করবো। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে পান। আর কেহ না দেখিতে পায়। আমি একট্ নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি বস্তে না চায়, তবে কাকুতি মিনতি করিস!

রূপো বর্থ শিশের গন্ধ পাইয়াছে—যে আজ্ঞা বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নীচেয় আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বৃদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, থিল, কজা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

क्राला विनन, "ভाমाकू हेव्हा कतिरवन कि ?"

निना। वाव ७ मिलन ना, চाकरतत काष्ट्र श्रांव कि ?

রূপো। আজে তা নয়—একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে আসুন। রূপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা যাহা রোহিশী বলিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির অভি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাপু, ভোমার মুনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়াছেন, আমি তাঁর বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে ?"

রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মা ঠাকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি ? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মা ঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বল দেখি ?

রপেচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "এই মাঠের নাকখানে, ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্তে নাই, বাপ বল্তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে ছু ঘা লাঠি মারিবে।—অতএব এমন কাজে আমি নই। তোমার মাকে ব্যাইয়া বলিও যে আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মা ঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্ম বড়ই বাস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চ্লিলাম।"

রূপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাতছাড়া হয়। বলিল, "আচ্ছা, তা এখানে না বদেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না ?"

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। আদিবার সময় ভোমাদের কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে তুইটা বকুল গাছ দেখিয়া আদিয়াছি। চেন দে জায়গা ?

রূপো। চিন।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মা ঠাকুরাণী যদি সেইখানে

আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুরুর-মারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রূপো চাকর, রোহিণীর কাছে গিয়া নিশাকর যেমন যেমন বিলল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যথন মামুষে নিজে নিজের মনের ভাব ব্ঝিতে পারে না— আমরা কেমন করিয়া বলিব যে রোহিণীর মনের ভাব এই ? রোহিণী যে ব্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সংবাদ লইবার জন্ম দিখিদিগ্জ্ঞানশৃন্মা হইবে, এমন খবর আমরা রাখি না। বৃঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, নিশাকর রূপবান – পটলচেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্যমধ্যে নিশাকর এক জন মনুষ্যাছে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্ল ছিল যে, আমি গোৰিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা – আর এ আর এক কথা । বৃঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মূগ পাইলে কোন ব্যাধ ব্যাধব্যবসায় ইইয়া তাহাকে না শর্রবিদ্ধ कतिरव ?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কে নারী না ভাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে ? বাম্ব গোরু মারে,—সকল গোরু খার না। জ্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্ম। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্ম, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়—অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর-কাননে আসিয়া পডিয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জানি না, এই পাপীয়দীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল – কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে গাতোখান করিলেন।

## অফ্টম পরিচেছদ

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভোমরা বাব্র কাছে কত দিন আছ ?"

সোণা। এই—যত দিন এখানে এসেছেন তত দিন আছি।

নিশা। তবে অল্পদিনই ? পাও কি ?

সোণা। তিন টাকা মাহিয়ানা, খোরাক পোষাক।

নিশা। এত অল্প বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি ?

কথাটা শুনিয়া সোণা খানসামা গলিয়া গেল। বলিল, "কি করি, এখানে আর কোথায় চাকরি যোটে ?"

নিশা। চাকরির ভাবনা কি ? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই মাদে পাও।

সোণা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়্বে ?

(माना। मुनिव मन्म नय्, किन्छ मुनिव ठीकक्र विष् हातामञ्जाम।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির ত গ

সোণা। স্থির বৈ কি।

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কাজ। পারবে কি ?

সোণা। ভাল কাজ হয় ত পাব্ব না কেন?

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

্সোণা। তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কাজ নাই। তাতে আমি বভ রাজি।

নিশা। ঠাক্কণটি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাং করিবেন। বুঝেছ ? আমিও স্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে, ভোমার মুনিবের চোখ ফুটায়ে দিই। তুমি আস্তে আস্তে কথাটি ভোমার মুনিবকে জানিয়ে আসিতে পার ?

(माना। এখনি—ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখ,বে, ঠাক্রুণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখনি গিয়া ভোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে। তার পর আমার সঙ্গে যুটো।

"যে আজে" বলিয়া সোণা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে তুলিতে গজেঞ্জামনে চিত্রাভীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষর্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারি দিকে শৃগালকুরুরাদি বছবিধ রব করিতেছে। কোথাও দ্রবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈংশ্বরে শ্রামাবিষয় গায়িতেছে। তদ্তির সেই বিজন প্রাপ্তর মধ্যে কেনি শব্দ শোনা যাইতেছে না। নিশাকর সেই গীছ শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাভায়ননিংস্ত উচ্ছল দীপালোক দর্শন করিতেছেন। এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি নুশংস! এক জন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কোশল করিতেছি! অথবা নুশংসভাই বা কি ণু ছ্ষ্টের দমন অবশ্রুই কর্ত্ব্য। যথন বন্ধুর কন্সার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার ক্রিয়াছি, তথন অবশ্র কর্ত্ব্য। যথন বন্ধুর কন্সার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার ক্রিয়াছি, তথন অবশ্র করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রপ্রমান নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোত্রের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন ণু বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সন্ধোচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে ণু আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি.

"হয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

এইরপ চিন্তা করিতে করিতে, রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে স্থনিশ্চিত করিবার জন্ম নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা ?"

রোহণীও নিশ্চয়কে স্থানিকত করিবার জন্য বলিল, "তুমি কে ?" নিশাকর বলিল, "আমি রাক্ষিয়ারী।" রোহিনী বলিল, "আমি রোহিনী।" নিশা। এত রাজি হলো কেন ? রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আস্তে পারি নে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কট হয়েছে।

নিশা। কট হোক্ না হোক্, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে। বোহিণী। আমি যদি ভূলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন ? এক জনকে ভূলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভূলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে কে আদিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞানা করিল, "কে রে ?"

গস্কীর স্বরে কে উত্তর করিল, "তোমার যম।"

রোহিণী চিনিল যে গোবিন্দলাল। তথন আসন্ন বিপদ্ বৃঝিয়া চারি দিক্ অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতিবিকম্পিতস্বরে বিশ্বল, "ছাড়! ছাড়! আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি, এই বাবুকে না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাক । কেই স্থান অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিশ্বিতা হইয়া বলিল, "কৈ, কেহ কোথাও নাই যে!"

গোবিন্দলাল বলিল, "এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এন।" রোহিণী বিষয়চিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

### নবম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃতাবর্গকে নিষেধ করিলেন, "কেহ উপরে আসিও না।"

ওস্তাদজী বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভ্তে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীম্রোভোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দ-লাল মৃত্যুরে বলিল, "রোহিণী!"

রোহিণী বলিল, "কেন।"

গো। ভোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে।

রো। কি ?

গো। তুমি আমার কে?

त्ता। (कर निर्, या पिन शारा तार्थन एक पिन पानी। निरुत्त (कर नरे।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার স্থায় ঐশ্বর্যা, রাজার অধিক সম্পদ্, অকলন্ধ চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্মা, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসা হইলাম ? তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য এমর,—জগতে অতুল, চিন্ধায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, ছঃখে অমৃত, যে অমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম ?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর ছঃখ ক্রেন্ধের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গোবिन्मनान वनिरनन, "রোহিণী, দাড়াও।"

রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে কি ?

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতর স্বরে বলিল, "এখন আর না মরিতে চাহিব কেন ? কপালে যা ছিল, তা হলো।"

গো। তবে দাঁডাও। নভিও না।

(ताहिनी मां ज़ाहेश त्रहिल।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন। পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত।

পিস্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "কেমন, মরিতে পারিবে ?"

রোহিণী ভাবিতে লাগিল। যে দিন অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ভূবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভূলিল। সে হুঃখ নাই, স্থুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল, "মরিব কেন গুনা হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইহাকে কখমও ভূলিব না,কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন গুইহাকে যে মনে ভাবিব, হুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের স্থুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক স্থুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন গু"

রোহিশী বলিল, "মরিব না, মারেও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিন্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।
রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স,
নৃতন স্থ। আমি আর ভোমায় দেখা দিব না, আর ভোমার পথে আসিব না। এখনই
যাইতেছি। আমায় মারিও না!"

গোবিন্দলালের পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল। তার পর বড় শব্দ, তার পর সব অন্ধকার! রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি জ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপা প্রভৃতি ভূত্যবর্গ দেখিতে আসিল। দেখিল, বালকনখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবং রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই!

### দশম পরিচেছদ

### দ্বিতীয় বৎসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সোভাগ্যবশতঃ থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত স্থরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বান্ধিয়া ছাঁদিয়া গোরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া, চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তথন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী ? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। এক রাত্রি এক দিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায় কত দূর গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে ? কেহ ভাঁহাকে দেখে নাই। কোন্ দিকে পলাইয়াছেন, কেহ জানে না। তাঁহার নাম পর্যান্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই; সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ থেকে আসিয়াছিলেন, তাহা ভ্তোরা পর্যান্তও জানিত না। দারগা কিছু দিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোন

অন্তুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ নামে এক জন মুদক্ষ ডিটেক্টিব্ ইন্স্পেক্টর প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর অন্সন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ী তল্লাসীতে পাইলেন। তদ্বারা তিনি গোবিন্দলালের প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি কন্ত স্বীকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিজাগ্রাম পর্যান্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হরিজাগ্রামে যান নাই, স্কুতরাং ফিচেল খা সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ দিকে নিশাকর দাস সে করাল কালসমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের নিকট স্থপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন, "কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনি হইতে পারে।" ইহার পরিণাম কি ঘটে, জানিবার জন্ম উভয়ে প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে, চুনিলাল দত্ত আপন স্থাকৈ খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন; ভয় গোবিন্দলালের জন্ম; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন, দারোগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিম্ব হইয়া, তথাচ অত্যম্ভ বিষয়ভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

# তৃতীয় বৎসর

ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না, তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ তুংখ এই যে, মরিবার উপষ্কু সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে মরিল না, বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক, ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কত্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার

জ্যেষ্ঠা কন্সা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভূগিনী যামিনী বলিতেছিল, "এখন তিনি কেন হলুদুগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন নাং তা হলে বোধ হয় কোন আপদ থাকিবে না।"

ভ। আপদ্থাকিবে না কিসে?

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলাল বাবু, তাহা ত কেহ জানে না।

ভ্রমর। গুন নাই কি যে, হলুদগাঁয়েও পুলিদের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিযাছিল ? তবে আর জানে না কি প্রকারে ?

যামিনী। তা না হয় জানিল।—তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া রসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন, পুলিস টাকার বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "সে প্রামর্শ তাঁহাকে কে দেয় ? কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে প্রামর্শ দিব। বাবা একবার তাঁর সন্ধান করিয়া ঠিকানা করিয়া-ছিলেন—আর একবার সন্ধান করিতে পারেন কি ?"

যামিনী। পুলিসের লোক কত সন্ধানী—তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়া যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন ? কিন্তু আমার বোধ হয়, গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদগাঁয়ে আসিয়া বসিবেন। প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হলুদগাঁয়ে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তিনিই যে সেই প্রসাদপুরের বাবু, এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। এই জন্ম বোধ হয়, এত দিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন, এমন ভরদা করা যায়।

ভ্র। আমার কোন ভরসা নাই।

যা। যদি আসেন।

ত্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আস্থন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজ্জে তাঁহার হরিজাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ্ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায়, ভগিনি! তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কি জানি, তিনি কোন্ দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন ? যদি আমলাকৈ অবিশাস করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন ? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন। ভ। আমার এই রোগ। কবে মরি, কবে বাঁচি—আমি সেখানে কার ভা≝ায়ে থাকিব ? যা। বল যদি, না হয়, আমরা কেছ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তবা।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদর্গায়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন ভোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন ভোমরা দেখা দিও।"

या। कि विश्वन खमत १

अभन्न कांनिए कांनिए विनन, "यनि जिनि आरमन ?"

যা। সে আবার বিপদ্ কি ভ্রমর ? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে
—আফ্রাদের কথা আর কি আছে ?

ल। बास्नाम मिनि । बास्नारमत कथा बामात बात कि बारह ।

শ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই ৰুঝিল না। শুমরের মন্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। শুমর মানদ চলে, ধূমময় চিত্রবং, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, শুমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

### দ্বাদশ পরিচেছদ

#### পঞ্চম বৎসর

শ্রমর আবার শশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসল না। কোন সংবাদও আসল না। এইরপে তৃতীয় বংসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসল না। তার পর চতুর্থ বংসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানি কাশি রোগ—নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর—বৃথি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।

তার পর পঞ্চম বংসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বংসরে একটা বড় ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিতাগ্রামে সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীরন্দাবনে বাস করিতেছিল—সেইথান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সংবাদ ভ্রমর শুনিলেন। জনরবের স্ত্র এই। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি জেলে চলিলাম—আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্ম অর্থ বায় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়দমত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসি যাইতে না হয়, এই ভিকা। জনরবে এ কথা বাড়ীতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি, এ কথা প্রকাশ করিও না।" দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কম্মার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, তাঁহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির ক্রিয়া দিয়া সঞ্জলনয়নেবলিলেন, "বাবা এখন যা ক্রিতে হয় কর।—দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।"

মাধবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! নিশ্চন্ত থাকিও—আমি আজই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, তোমার আটচল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব—আর আমার জামাইকে দেশে আনিব।"

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে, প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইনস্পেক্টর ফিচেল খাঁ মোকদমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপো সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে ছিল—রূপা কোন, দেশে গিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এইরূপ ত্রবস্থা দেখিয়া নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে গোবিন্দলাল ওরকে চুনিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়াছেন—আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী—স্থশাসন জন্ম সর্বাদা গবর্ণমেন্টের ছারা প্রশংসিত হইয়া থাকেন—তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশনের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ যশোহরে পৌছিলেন, তখন গোবিন্দলাল জেলে পচিতেছিলেন। মাধবীনাথ পৌছিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

তিনি সাক্ষীদিণের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদিণের বাড়ী গেলেন। তাহাদিগকে

বলিলেন, "বাপু! মাজিট্রেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ, তা বলিয়াছ। এখন জজ সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ পাঁচ শত টাকা নগদ ল্ও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাঁচ শত দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাপ হলফের দায়ে মারা যাইব যে।"

মাধবীনাথ বলিলেন, "ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করাইব যে, ফিচেল খাঁ তোমাদিগের মারপিট করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে মিখ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে।"

<sup>'</sup> সাক্ষীরা চতুর্দিশ পুরুষ মধ্যে কখনও হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

সেশনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাটগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলালুকে চেন ?"

সাক্ষী। কই-না-মনেত হয় না।

উকীল। কখনও দেখিয়াছ ?

माकी। ना।

উকীল। রোহিণীকে চিনিতে?

সাক্ষী। কোন্রোহিণী?

উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিতে যে ছিল ?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখনও প্রসাদপুরের কুঠিতে যাই নাই।

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে ?

সাক্ষী। শুনিতেছি আত্মহত্যা হইয়াছে।

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান ?

সাক্ষী। কিছুনা।

উকীল তথন, সাক্ষী, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এই মকল কথা বলিয়াছিলে ?"

সাক্ষী। হাঁ, বলিয়াছিলাম।

छेकौल। यि किছू जान ना, তবে কেন विनशाहित्ल ?

সাকী। মারের চোটে। ফিচেল থা মারিরা আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই। এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল। ছই চারি দিন পূর্বের সহোদর আতার সঙ্গে জ্বমী লইরা কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অমানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর মারপিটের দাগ বলিয়া জ্জু সাহেবকে দেখাইল।

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও ঐরপ বিলিল। সে পিঠে রাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আদিয়াচিল—হাজার টাকার জক্ত সব পারা যায়—তাহা জজ্ঞ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরপ গুজরাইল। তখন জ্বজ্ব সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল থাঁর প্রতি অত্যন্ত অসম্ভন্ত হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জম্ম মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উপদেশ করিলেন।

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরপ সপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিশ্বিত হইতে-ছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তৃখনই সকল বৃঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলর পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কাণে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়াঁ, মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চারি পাঁচ দিন তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

#### ষষ্ঠ বৎসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন, গোবিন্দলাল থালাস হইয়াছে কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জক্ম কাঁদিল তাহা বলিতে পারি না।

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেই নাই। গিয়া শুনিলেন যে, অট্টালিকায় তাঁহার যে সকল জন্যসামগ্রী ছিল, ভাষা কতক পাঁচ জনে স্টিনা লইয়া পিয়াছিল—অবনিষ্ঠ লাওয়ারেল বলিয়া বিজ্ঞা হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে—ভাষারও কনাট চৌকাট পর্যাত বার ভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রান্ধপুরের বাজারে ছুই এক দির বাস করিয়া গোবিদ্যাল, বাড়ীর অবনিষ্ঠ ইট কাঠ জলের নামে এক ব্যক্তিকে বিজ্ঞা করিয়া আহা কিছু পাইলেন, ভাষা লইয়া কলিকাভায় গেলেন।

কলিকাভায় অভি গোপনে দামান্ত অবস্থায় গোৰিকালাল দিনবাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অভি অৱ টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বংসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন, ছয় বংসরের পর, গোবিকালাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একথানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি, কলম, কাগজ লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বদিলেন।
আমরা সভ্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন।
কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাঁচিয়া আছে তাহারই বা ঠিকানা কি ?
কাহাকে পত্র লিখিব ? তার পর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার
পত্র ফিরিয়া আসিবে ? তাহা হইলেই জানিব যে ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না। তার পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোধে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি কতি ইইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন,

"ভ্ৰমর !

ছয় বংসরের পর এ পামর আবার তোমার পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বংসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্ষস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—স্কুডরাং আমি অয়াভাবে মারা ঘাইতেছি।

"আমার যাইবার এক স্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইরাছে—বোধ হয় তাহা তুমি জান। স্বতরাং আমার আর স্থান নাই—অর নাই। শাইতে পাই না। যে ভোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরলারনিরত হইল, জীহত্যা পরিছে করিল, ভাহার আবার লজা কি ? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজা কি ? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি ভোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি ?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি !"

পত্র লিখিয়া সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পোঁছিল।

পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া ছার ক্ষম্ম করিল। তখন ভ্রমর, বিরলে বিসিয়া, নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার, তুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সে দিন ভ্রমর আর ছার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্ম তাহাকে ডাকিতে আসিল, তাহাদিগকে বলিল, "আমান জ্বর হইয়াছে—আহার করিব না।" ভ্রমরের সর্ববদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিজাশৃন্থ শযা। হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোখান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিন্তু স্থির—বিকারশ্না। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা প্রেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্রবার ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্যান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"দেবিকা" পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য ; অতএব লিখিলেন,

"প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ"

তার পর লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছি ড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজিষ্ট্রি অপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধা। তাহা এখনও বলবং।

"অতএব আপনি নির্বিল্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজসম্পত্তি দ্বল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

' আর এই পাঁচ বংসরে আমি অনেক টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন। ্ৰ টাকাৰ বধো বংকিকিং আমি মাজা কৰি। আই হাজাৰ টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজাৰ টাকায় গজাতীয়ে আমাৰ একটি ৰাড়ী প্ৰস্তুত কৰিব। পাঁচ হাজাৰ টাকায় আমাৰ জীবন নিৰ্বাহ হইবে।

"আপনার আসার জন্ম সকল বন্দোবন্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিঞালয়ে আইব। যত দিন না আমার নৃতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, তত দিন আমি পিতালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্ম আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

"আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল— কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বংসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর!

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, ''আমি হরিদ্রাপ্রামে যাইব না। যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমর উত্তর করিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে ভাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটি নিবেদন—বংসর বংসর যে উপস্বত্ত জমিতেছে—আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলে ভাল হয়। আমার জন্ম দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রছিলেন। উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভাল।

# চতুর্দ্দশ পরিচেছদ

#### সপ্তম বৎসর

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন হইতে ভ্রমরের সাংঘাতিব পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শ্যাশায়িনী হইলেন, আর শ্যাত্যা করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া নিকটে থাকিয়া নিক্ষল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিজাপ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ ক্ষুদ্ধা করিতে লাগিলেন। ারিক সিকিৎসা মানিল না। পৌষ মাস এইরপে গেল। মাখ মাসে ভ্রমর ইবর ব্যবহার বিশিল্পান করিলেন। উবর্ধেশন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন, "আর ইবর ব্যবহার করিলেন। উবর্ধেশন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন, "আর ইবর ব্যবহার করি না নিলি—সমূথে কান্তন মাস—কান্তন মাসের পূর্ণিমার রাত্তে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—ব্যম কান্তনের পূর্ণিমার রাত্তি পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে, পূর্ণিমার রাত্তি পার হই—ভবে আমার একটা অন্তরটিপনি দিতে ভ্লিস্ না। রোগে হউক্, অন্তরটিপনিতে হউক্—কান্তনের ক্যোৎসারাত্তে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।"

यामिनी कॅांपिन, किन्छ जमत जात थेयथ थारेन मा। थेयथ थारा मा, त्तारात मोन्डि नाहे —किन्छ जमत पिन श्रमूझिटिख हहेरा नातिन।

এত দিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল—ছয় বংসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।

যত দিন যাইতে লাগিল—অন্তিম কাল দিনে দিনে যত নিকট হুইতে লাগিল—অমর তত স্থির, প্রাফুল্ল, হাস্তামূর্তি। শেষে সেই ভয়ম্বর শেষ দিন উপস্থিত হইল। অমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কালা দেখিয়া বৃবিলেন, আজ বৃধি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণায়ও সেইরূপ অমুভূত করিলেন। তথন অমর যামিনীকে বলিলেন, "আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। জমর বলিল, "দিদি—আজ শেষ দিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে
—কথা রাখিও।"

यामिनी काँ पिएड नागिल-कथा कहिन ना।

ভ্রমর বলিকা, "আমার এক ভিক্লা; আজ কাঁদিও না।—আমি মরিলে পর কাঁদিও— আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ ভোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কইতে পারি, নির্বিন্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।"

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বদিল—কিন্তু অবক্লন্ধ বাঙ্গে আর কথা কহিতে

স্রমর বলিতে লাগিল, "আর একটি ভিক্লা—তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আদে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।"

ৰামিনী আর কভক্ষণ কারা রাখিবে ?

ক্রমে রাত্রি ছইতে লাগিল। স্ত্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, রাত্রি কি জ্যোৎসা ?" যামিনী জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, "দিব্য জ্যোৎসা উঠিয়াছে।" ্ৰ। ভবে ভাবেলাগুলি সৰ খুলিয়া নাও—আমি জ্যোৎসা লেখিয়া নরি। বেব দেখি, ঐ স্বাবেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না ?

সেই জানেলায় দাড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, প্রেকিন্সালের সজে কথোপকথন করিতেন। আজি সাত বংসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেল। বোলেন নাই।

আমিনী কটে সেই জানেলা থুলিয়া বলিল, "কই, এখানে ত ফুলৰাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর ছই-একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

শ্রমর বলিল, "দাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে-মেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসব দেখি নাই।"

অনেককণ জ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তার পর ভ্রমর বলিলেন, "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না, আজি আবার আমার ফুলশয্যা ?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। অমর বলিল, "কুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও—আজ আমার ফুলশয্যা।"

যামিনী তাহাই করিল। তথন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি ?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি, একটি বড় হৃঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলান, এক দিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাং হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলান, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাং হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন—মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম! এক দিনে, দিদি, সাত বংসরের হৃঃখ ভূলিতাম!

যামিনী বলিল, "দেখিবে ?" ভ্রমর যেন বিছ্যুৎ চমকিয়া উঠিল — বলিল, "কার কথা বলিতেছ ?"

শামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা ভোমার শীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া ভোমাকে একবার দেখিবার জন্ম তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌছিয়াছেন। ভোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ ভোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

শ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি ! ইহজমে আর একবার দেখি ! এই সময়ে আর একবার দেখা !"

যমিনী উঠিয়া গেল। অল্লুক্রণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পর নিজ শ্যাগুহে প্রবেশ করিলেন।

इक्रानरे काँपिए छिल। এक जन छ कथा करिए भातिल ना।

শ্রমর, স্বামীকে কাছে সাসিয়া নিছানায় বসিতে ইপ্সিত করিল।—গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। শ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল,—গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন শ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া, আশীর্জাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

### পঞ্চদশ পরিচেছদ

শ্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সংকার হইল। সংকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া অবধি, তিনি কাহারও সহিত কথা ক্রেন নাই।

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পর্নিন, যেমন সূর্য্য প্রত্যন্ত উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জ্বল হইল।—সরোবরে কৃষ্ণবারি কুজ বীচি বিক্ষেপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল; আকাশের কালো মেঘ শাদা হইল—ভ্রমর যেন মরে নাই। গোবিন্দলাল বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল ছই জন জীলোককে ভাল বাসিয়াছিলেন— সমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল-— সমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অভৃস্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। স্তমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, স্তমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্লেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিখাসনির্গত হলাহল, এ ধরস্তরিভাগুনিংসত সুধা নহে। বৃঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগ্র, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের স্থার গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, ে বিষ তাঁহার কণ্ঠেলাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদগীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তথ্য সেই পূর্বেপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রগয়স্থা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্বেরোগের ইষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্থৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর স্থাতিপাতে ভাসমান, তথ্যই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—অমং অস্তরে, রোহিণী বাহিরে। তথ্য ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তব্ ভ্রমর অস্তরে রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীল্প মরিল। যদি কেহ সে কথা না বৃঝিয়া থাকেন তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা ত রিয়া স্বেহময়ী অমরের কারে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত, "আমায় ক্ষমা কর— তামায় আবার স্থানপ্রপ্রান্তে স্থান দাও।" যদি বলিত, "আমার এমন গুণ নাই, যাহাতে আমায় ত্মি ক্ষমা করিতে পার, কিছ তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর," বুঝি ভাহা হইলে, অমা তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন না, রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্বেহময়ী;—রমণী ঈশবেব কীর্তিচরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাতা। স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া। আলে কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত ?

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অহস্কার—পুরুষ অহস্কারে পরিপূর্ণ কতকটা লক্ষা—ছ্ছৃতকারীর লক্ষাই দণ্ড। কতকটা ভয়—পাপ, সহজে পুণাের সম্মুশী হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রস হইতে পারিল না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশ ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।

কিন্তু তবু, সেই পুন:প্রজ্ঞলিত, ত্র্বার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মানে দানে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল। কে এমন হারাইয়াছে ? ভ্রমরও তৃঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও তৃঃ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের তৃংখ ময়্মুদেনে অসহ্য।—ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

শ্বব্যার রজনী শোহাইল—আবার প্র্যাবোধে কগং হাসিল। গোবিন্দলাক পুরু হাইকে বিকাশ্ত হাইলেন।—রোহিণীকে গোবিন্দলাল বহুতে বধ করিয়াছেন—ক্ষরকেও আছ শহুক্তে বধ করিয়াছেন। ভাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হুইলেন।

কামরা জানি না যে, সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। বোৰ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে ভাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—মুখে মন্থ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া।

মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না—মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না। বিনাবাক্যে মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া ভ্রমরের শ্যাগৃহতলম্ব সেই পুজোছানে গেলেন। যামিনী যথার্থই বলিয়াছেন, সেখানে আর পুজোছান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জঙ্গলে প্রিয়া গিয়াছে— তুই একটি অমর পুজারুক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্জমূতবং আছে— কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল—রৌজের অত্যন্ত তেজঃ হইল—গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিজ্ঞান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া বারুণী-পুছরণী-তটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জল বারিরাশি জ্বলিতেছিল—স্ত্রী পুরুষ বছসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান করিতেছিল—ছেলেরা কালো জলে ফাটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোকসমাগম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যেখানে বারুণীতীরে, তাঁহার সেই নানাপুপ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুম্পোছান ছিল, গোবিন্দলাল সেই দিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন, রেলিং ভালিয়া গিয়াছে—সেই লোহনির্দ্মিত বিচিত্র ঘারের পরিবর্ত্তে কঞ্চির বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্ম সকল সম্পত্তি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উল্পানের প্রতি কিছু মাত্র যঙ্গ করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন—ভ্রমর বলিয়াছিল, "আমি যমের বাড়ী চলিলাম—আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক। দিদি, পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল—তা আর কাহাকে দিয়া যাইব গ"

গোবিন্দল।ল দেখিলেন, কটক নাই—রেলিং পড়িয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া

গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লভারতন সকল ভাজিয়া পড়িয়া গিয়াছে—প্রান্তরমূর্তি দকল ছুই ভিন বতে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইভেছে—ভাছার উপর লভা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় দখায়মান আছে। প্রমোদভবনের ছাদ ভাজিয়া গিয়াছে; ঝিলমিল শাসি কে ভাজিয়া লইয়া গিয়াছে—মর্মারপ্রভার সকল কে হর্মাতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে—সের্মারপ্রভার ক্লে মা—ব্ঝি স্থ্বাভাসও আর বয় না।

একটা ভগ্ন প্রস্তরম্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্যাতেকে তাঁহার মন্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অফুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জ্বণং ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উল্লানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল - প্রত্যেক বৃক্ষকে লায়য় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল—আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল ? প্রতি শকে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখনও বোধ হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে—কখনও কোধ হইতে লাগিল রোহিণী কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে—বন্সধা বন্ধ, কীটপ্তক্স নড়িভেছে—বোধ হইল রাহিণী পলাইতেছে ৷ বাতাসে শাখা ছলিতেছে—বোধ হইল ভ্রমর নিশাস্ত্রাগ করিতেছে—দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিণী গান করিতেছে। জ্বণং ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।

বেলা ছই প্রহর—আড়াই প্রহর হইল—গোবিন্দলাল সেইখানে—সেই ভগ্নপুত্তল-পদত্তলে—সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর, সার্দ্ধ তিন প্রহর হইল— অস্নাত আনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে—ভ্রমর-রোহিণীময় অনল-ক্রতে। সন্ধ্যা হইল, তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই— চৈতক্স নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, স্তরাং, তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষর ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

জকন্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিন্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠন্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈংমরে যেন বলিতেছে,

#### "এইখানে !"

ৈ গোবিক্সলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে—কি ?"

यम अनिलन, त्राहिगी वलिए इ-

#### "এমনি সময়ে!"

গোবিন্দলাল কলে বলিলেন, "এইখানে, এমনি সময়ে কি রোহিণি ?"

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল, "এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে,

#### "আমি ডুবিয়াছিলাম !"

গোবিন্দলাল আপন মানসোদ্ত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ডুবিব ?" আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, "হাঁ, আইস। বিনয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত কর। মর।"

গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ধ, বেপমান হইল। তিনি মূর্চিছত ইইয়া সোপানশিলার উপরে পতিত হইলেন।

মুগ্গাবস্থায়, মানস চক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগস্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি সম্পূর্থ উদিত হইল।

স্রমরমূর্ত্তি বলিল, "মরিবে কেন ? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে ? আমার অপেকাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার হরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। হুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেন্তু আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বংসরের পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

#### পরিশিষ্ট

গোবিদ্দলালের সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনের শচীকান্ত প্রাপ্ত ইইল। শচীকান্ত বয়ংপ্রাপ্ত।

শচীকান্ত প্রত্যহ সেই ত্রষ্টশোভ কাননে— যেখানে আগে গোবিন্দলালের প্রমোদোগান ছিল—এখন নিবিড় জঙ্গল—সেইখানে বেড়াইতে আসিত।

শচীকাস্ত সেই হংখময়ী কাহিনা সবিস্তারে শুনিয়াছিল। প্রত্যাহ সেইখানে বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বিসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া আবার সেইখানে সেউতান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল—পুকরিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্দ্ধিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষপ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রক্ষিল ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস্ ও উইলো।—প্রমোদভবনের পরিবর্তে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দিরমধ্যে কোন দেব-দেবী স্থাপন করিল না। বহুল অর্থ-ব্যায় করিয়া ভ্রমবের একটি প্রতিমৃত্তি স্ব্বর্ণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরমধ্যে স্থাপন করিল। ম্বর্ণপ্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল,

#### "যে, সুখে তুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান হইবে, আমি তাহাকে এই স্বর্ণপ্রতিমা দান করিব।"

ভ্রমরের মৃত্যুর বার বংসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল।
শচীকান্ত সেইথানেই ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।"
শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া স্থবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল, "এই
ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্যফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দুর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধ্লি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্ম যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, ''আজ আমার দ্বাদশ বংসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবার জন্ম এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিল, "বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বিষয় সম্পত্তির অপেকাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেকাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেকাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায় ?"

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জক্ষ আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবং-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

সমাপ্ত

#### शार्ट छन

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ বঙ্গান্তের পৌর-দংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' আরম্ভ হয় । শৌর, মাঘ ও কাল্কনে নবম পরিচ্ছেদ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় । টেত্র-সংখ্যা বাহির করিয়া বৃদ্ধিমচন্দ্র সমম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রচার বন্ধ করিয়া দেন । অসম্পূর্ণ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নবম পরিচ্ছেদ পর্যান্ত বাহির হইয়া পড়িয়া থাকে । ১২৮৪ বঙ্গান্দের বৈশাধ হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পূনরায় বাহির হইতে থাকে । 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বৈশাথ হইতে আবার আরম্ভ হইয়া (দশম পরিচ্ছেদ হইতে) মাঘ-সংখ্যায় শেষ হয় । মোট ৪৬ ও পরিশিষ্ট—এই ৪৭ পরিচ্ছেদে উপক্রাস সমাপ্ত হয় । 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুস্তকাকারে বাহির হয় ১৮৭৮ গ্রীষ্টান্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭০ । পুস্তক ছই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রথম খণ্ডে ৩১ ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫ ও পরিশিষ্ট, মোট ৪৭ পরিচ্ছেদই থাকে । দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৮৮২ গ্রীষ্টান্দে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭১ । চতুর্থ সংস্করণই বৃদ্ধিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ, ইহা ১৮৯২ গ্রীষ্টান্দে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৬ । বর্ত্তমান সংস্করণ এই চতুর্থ সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছে । তৃতীয় সংস্করণের একথানি আখ্যাপত্রহীন বই দেখিয়াছি, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭২ । 'বঙ্গদর্শন' হইতে প্রথম সংস্করণের পুস্তকে পরিবর্ত্তন অত্যন্ত বেশী, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পার্থকিত কম নয় ।\* ঐ দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণেরও কিছু তফাং ঘটিয়াছে । আমরা প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের পাঠভেদ দিলাম ।

পু. ৩, পংক্তি ৭, "কুষ্ণকান্তকে জেঠা মহাশ্র বলিতেন।" কথাগুলির পূর্বে ছিল—কৃষ্ণকান্তর সলে একটু দূর সহন্ধ ছিল, এ জন্ম ব্যানন্দ

পৃ. ৮, পংক্তি ৬ হইতে পৃষ্ঠা ১০, তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ পর্যান্ত অংশটুকুর পরিবর্তে ছিল—

<sup>\* &</sup>quot; কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, বিভীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্জেকমাত্র সংশোধিত হইয়ামুক্তিত হইলে, আমাকে কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অতি দ্বে ধাইতে হইয়াছিল। অতএব অবনিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসক্ষতি থাকিতে পারে। ১০১১ই জার্চ [১২৯৩] শ্রীবহিমচন্দ্র শর্মণে বিষমচন্দ্র নিকট লিখিত পত্র।

এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটি স্ত্রীলোক তাঁছার সম্বাধে আদিলা দাঁজাইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিঞাসা করিলেন, "কে ও ?"

श्रीलाकि हुई इत्छ अकन धित्रम दनितन, "आमि त्यादिनी।"

বোহিণী ব্রহ্মানন্দের প্রাতৃষ্ণ । তাহার যৌবন পরিপূর্ণ—রপ উছলিয়া পড়িতেছে—শ্বডের হস্ত্র বোদকলায় পরিপূর্ণ। শে অল বয়নে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অন্থপথোগী অনেকগুলি দোষ ভাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধৃতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান থাইত, নির্জ্জন একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের ছজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।

পকান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল। রন্ধনে সে স্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘন্ট, দালনা, ইত্যাদিতে সিন্ধহন্ত; আবার আলপানা, থয়েরের গহনা, ফুলের থেলনা, ফুচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কল্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলঘন। পলীর মেয়ের। যেথানে লুকিয়ে চুরিন্নে গানের মজলিব করিত, রোহিণী সেথানে আথড়াধারী—টপ্পা, খ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, পাচালি, কবি, রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী "ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র" অনেক জানিত। স্বতরাং মেয়েমহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে বন্ধানন্দের বাটীতে থাকিত। বন্ধানন্দের গৃহ শৃক্ত; রোহিণী ভাঁহার ঘরের গৃহিণী ছিল।

দুই চারিট মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকার কাছে যে জন্ম আংসিয়াছিলেন, ভাহার কি ছইল ?"

हरनान विश्वशाभन अवः विश्वक हहेगा वनितन, "कि अन आंत्रिशहिनाम ?"

বোহিণী মৃত্ মৃত্ হাসিয়া বলিল, "সব ওনেছি। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।"

হরলাল বিশ্বিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি রোহিণিঃ?" পরে কহিলেন, "আশুর্গেই বা কি থ ডোমার অসাধ্য কর্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদলাইবে १<sup>৬</sup>

বো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

इत । स्वत् १ ७ त कि हाका जानाभी निष्ठ इत नाकि १

রো। সব।

হর। কেন, এত অবিখাস কেন ?

ব্যা। আপনিই বা আমায় অবিশাস করেন কেন ?

হর। কবে এটা পারবে १

রো। আজিকেই। রাত্র তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার দলে দাক্ষাৎ করিবেন। হরলাল বলিলেন, "ভাল," এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিয়া দিলেন। গৃঁ. ১২, পংক্তি ১৩-১৪, "আমি কি বুড় ছইয়াঁ বিহবল হইয়াছি !" কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল, "আমি কি এডই বুড় হইয়াছি !"

পৃ. ১২, পংক্তি ১৭, "রোহিনী তখন কৃষ্ণকান্তের" কথাগুলির পূর্বে ছিল—
রোহিনীর বে অভিপ্রায় ভাহা নিদ্ধ হইল। কৃষ্ণকান্তের উইল কোখায় আছে, ভাহা লানিয়া গেল।
পৃ. ১৩, ৮ম পংক্তির পূর্বে ছিল—

হরি তথন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বছবিলাসিনী স্থন্দরীকে কেবল হরিমাত্রপরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন। সেও রোহিণীর কৌশল! নহিলে বার খোলা থাকে না।
এলিকে

পূ. ১৩ হইতে পূ. ১৪ পঞ্চম পরিচ্ছেদটি নিম্নলিখিত মত ছিল—

স্থা স্থানীর প্রথম নিজ্রাভকে নয়নোন্মীলনবৎ, পৃথিবীমগুলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তথন ব্রমানন্দ ঘোষের কৃত্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হ্বলাল কথোপকথন করিতেছিল—থেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবরমধ্যে সর্প দম্পতী গ্রল উদ্গীণ করিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হতে।

हत्रनान वनिन, "जादः भद्र, आभारक উইनशानि नाख ना।"

(दाहिनी। तम कथा ७ विनियाण्डि, छेंडेनथानि श्रामात्र निकंग्र थाकित्व।

হরলাল তর্জন গর্জন করিয়া বলিলেন, "তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। এখন ও উইল
স্থামার।"

- রো। আপনারই রহিল, কিছু আমার কাছে থাকুক না কেন ? ইহা আর কাহারও হল্তে যাইবে না বা আর কেহ দেখিতে পাইবে না।
  - হর। তুমি স্ত্রীলোক—কোথায় রাখিবে কাহার হাতে পড়িবে, উভয়েই মারা যাইব।
- রো। আমি উইল এমত ছানে রাখিব বে, অন্তের কথা দুরে থাকুক, আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।
- হর। তোমার ইচ্ছা যে, তুমি ইহার ধারা আমাকে হস্তগত রাধ—না, কি গোবিন্দলালের ধারা অর্থ সংগ্রহ কর।
  - রো। গোবিন্দলালের মূথে আগুন! আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।
- ুরো। আমি তাঁহা হইলে কর্ত্তার নিকট এই উইল্থানি ফিরাইয়া দিব। আর বলিব যে, আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর কথায় করিয়াছি। তাহাতে বড় বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শুদ্র ভাগ; আমাকে থানায় ঘাইতে হয় আমি মহৎ সকে ঘাইব।

্ ছ হৰবাল কোধে কশিত কলেবর হুইয়া রোহিণীর হন্ত ধাৰণ করিলেন। এবং বলে উইবাধানি কাড়িছা লইবার উজোগ করিলেন। রোহিণী তথন উইল তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হয় আগনি উইল লইয়া বাউন। আমি কর্তার নিকট সমাদ দিই যে, তাহার উইল চুরি পিয়াছে—তিনি নৃত্ন উইল ক্কন।"

হরলাল পরান্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দ্বে নিশিপ্ত করিয়া কহিলেন, "তবে অধ্যণাতে বাও।" এই বলিয়া হরলাল সেম্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বোহিণী উইল লইয়া নিজালয়ে প্রবেশ করিল। পু. ১৬, পংক্তি ১৬, "বকুলের" স্থলে "নিম্বের" ছিল।

পৃ. ১৮, পংক্তি ২১, "রোহিণীর অনেক দোষ" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—
রোহিণী লোভী, বোহিণী চোর, তা বলিয়াছি—হরলালের টাকা লইয়া উইল চুবি করিল। রোহিণী
ব্যাপিকা, তাও বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি ইতরের স্থায় কথা বার্ত্তা কহিয়াছিল।

পৃ. ১৯, পংক্তি ৪, "এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে" এই অংশের পূর্বেছিল—

এখন, বোহিণী বড় মুখরা বলিয়া বিখ্যাত। খ্যাতিটি অংখাগ্য নহেঁ, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। ব্যাপিকা হইলেই আর এক অখ্যাতি, সভ্য হউক মিখ্যা হউক, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জোটে। রোহিণীর সেগুরুতর অখ্যাতিও ছিল। স্বতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রন্থবং তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন। কিছ

পূ. ১৯, পংক্তি ১৫, "মুখরার ক্যায় কথোপকথন করিয়াছিল" ইছার পরিবর্ত্তে ছিল—

ষতি ম্বণাযোগ্য ম্থবার আয় অনুগল কথোপকথন করিয়াছিল—কত হাসিয়াছিল, কত ঠাট্টা করিয়াছিল, কত অর্থপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়াছিল

পৃ. ১৯, পংক্তি ২৫, এই পংক্তির পূর্বেছল—

কি কথা রোহিণি ? উইল চুরি করিয়া যে গোবিন্দলালের সর্কনাশ করিয়াছ, ভাহার সঙ্গে আবার ভোমার কি কথা ?

পু. ২০, পংক্তি ২২-২৩, এই হুই পংক্তির পরিবর্ত্তে নিয়াংশ ছিল—

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে? টাকায় কত উপকার।

স্থ। তা, গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে এ হাজার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া দাও না ? ( N. B,—এই কথাটা স্থমতি বলিয়াছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, ভাহা নেথক ঠিক বলিতে পারেন না।)

কু। টাকা চায় কে ? আর গোবিন্দলাল উইল বদল হইয়াছে লানিতে পারিলে, টাকাই বা দিবে কেন ? উইল বে বদল হইয়াছে, ইহা আনিতে পারিলেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তথনই সে কৃষ্ণকাম্ভকে বলিবে, মহাশয়ের উইল বদল হইয়াছে—নৃতন উইল করুন। সে টাকা দিবে কেন ?

স্থ। ভাল, টাকাই কি এত প্রম পদার্থ ? কি হইবে টাকায় ? তোমার এত দিন ছাজার টাকা ছিল না, তাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছিল। হাজার টাকা কডদিন ঘাইবে ? হরলালের টাকা হবলালকে ফিরাইয়া দাও। আর কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

পৃ. ২৩, পংক্তি ১, "জ্ঞাল উইল চালান হইবে না।" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—
হরলালের বশীভূত হইয়া গোবিন্দলালকে দারিদ্রো নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্বস্ব হরলালকে দেওয়া হইতে
পাবে না—

পু. ২৩, পংক্তি ১১, "হরলালের লোভে" স্থলে "অর্থলোভে" ছিল।

পু. ২৩, পংক্তি ১৫, এই পংক্তির শেষে ছিল—

এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া, রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল।

হরি যথাকালে ক্লফ্রকাস্থের শয়নকক্ষের দার মৃক্ত করিয়া রাখিয়া যথেতিসত স্থানে স্থা**ন্সগদ্ধানে গ**মন করিল।

পূ. ২০, পংক্তি ২২-২০, "পুরী সুরক্ষিত ক্রদ্ধ হইত না" এই অংশের পরিবর্তে ছিল—

হরির কুপায় পথ সর্বত্র মুক্ত।

পু. ২৪, পংক্তি ১২-১৩, ''পাইলেন না ।···ভখন কৃষ্ণকান্ত" এই কথাগুলির পরিবর্তে "না পাইয়া" কথা তুইটি ছিল।

পু. ২৫, পংক্তি ২৭, "মন্দ কর্ম্ম করিতে" স্থলে "মন্দ অভিপ্রায়ে" ছিল।

পু, ৩০, পংক্তি ৫, "বিশেষ" স্থলে "বিশ্বাস" ছিল।

পু. ৩০, পংক্তি ১৯, "নহিলে আমি তোমার জন্মে মরিতে বদিব কেন ?" এই কথাগুলির পুর্বেষ ছিল—

বুঝি বিধাতা তোমাকে এত গুণেই গুণবান করিয়াছেন।

পু. ৩৪, পংক্তি ২৭, এই পংক্তির পর নিয়াংশ ছিল—

গোবিস্পান, অভ্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া ক্রকৃটি করিলেন। দেখিয়া, রোহিণী বলিন, "তাহা নহে। এ কার্ব্যের জন্ম তিনি আমাকে এক হাজার টাকা দিয়াছেন। নোট আজিও আমার ছরে আছে। আমা ছাড়িয়া দিন, আমি আনিয়া দেখাইতেছি।"

পৃ. ৩৫, পংক্তি ৪, "কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে !" এই অংশে: পূর্ব্বে ছিল—

আমি ভ ভোমায় কোন টাকা দিই নাই—ভবে

ুপূ. ৩৫, পংক্তি ৪-৫, "আমি ত কোন অমুরোধ করি নাই।" এই কথাগুলি ছিল না।

পু ৩৫, পংক্তি ৬-৭, "অমুরোধ করেন নাই" স্থলে "টাকা দেন নাই" ছিল।

পু. ৩৫, পংক্তি ১২, "আর কিছু বলিবেন না।" কথাগুলির পূর্বে "মেজ বাব্"—"
কথা ছইটি ছিল।

পৃ. ৩৫, পংক্তি ১৫, "একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি।" কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

আমায় সন্ধ্যা পৰ্যান্ত ছাড়িয়া দিন।

পৃ. ৩৫, পংক্তি ২০, "সমূজবং সে হৃদয়" কথা কয়টির পূর্বে ছিল— ভাষার হৃদয় সমূজ—

পৃ. ৩৫, পংক্তি ২২, ''আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন ?'' এই কথা-গুলির পরে ছিল—

আমার কথা শুন--- আগে বড়বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়া দাও--সেটাকা তোমার রাধা উচিত নছে। আমি সেটাকা তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিব। তার পর---

পু. ৩৫, পংক্তি ২৪, "তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।" এই অংশের পূর্বের্ব "তার পর," কথা হুইটি ছিল।

পৃ. ৩৬, পংক্তি ১৫, "ছাড়িবেন কেন !' কথা ছইটির পূর্ব্বে 'সহজে" কথাটি ছিল।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ২৩-২৪, "খুড়ার সঙ্গে তালিয়া, ঘরের" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—
ছরলালের দত্ত নোট বাহির করিয়া লইতে আসিল। ঘরে ছার রুদ্ধ করিয়া সিন্দুক হইতে নোট বাহির
ক্রিল। ধীরে ধীরে ছারের দিকে আসিতেছিল—কিছু গেল না।

- পৃ. ৩৮, পংক্তি ২৪, "মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া," এই কথা কয়টির পরে ছিল— নোটগুলির উপর গা রাখিয়া,
- পু. ৩৯, পংক্তি ৮, "কালামুখী রোহিণী উঠিয়া" কথাগুলির পরে ছিল—
- পৃ. ৩৯, পংক্তি ২১, "পুনর্বার উপস্থিত হইল।" ইহার পরিবর্ত্তে ছিল— নোট ফিরাইয়া দিল।
- পৃ. ৪১, পংক্তি ২০, "কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—" এই কথাগুলির পরে ছিল—

আমাকে আর দেখিতে না পায়।

পৃ. ৪২, পংক্তি ২৪, এই পংক্তির পূর্বেছল—

গোবিন্দলাল, হরলালের হাজার টাকা ভাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। লিথিয়া দিলেন, আপনি থে জন্ম রোহিণীকে টাকা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিতেছে।

- পৃ. ৪৩, পংক্তি ৭, "প্রতার গাছের **শ্রেণী" হলে "পুল্পর্ক্ষশ্রেণী"** ছিল।
- পু. ৪৪, পংক্তি ২১, এই পংক্তির পরে ছিল—

আজি গোবিন্দলালের পরীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিত্তল কি সোণা ব্ঝা ঘাইবে।

- পূ. ৪৫, পংক্তি ১, "গোবিন্দলাল জানিতেন," কথা ছইটির পরে ছিল— মাহাকে ডাক্তারেরা Sylvester's Method বলেন তদ্বারা নিশাস প্রশাস বাহির করান যাইতে পারে।
- পৃ. ৪৫, পংক্তি ১৩-১৪, "সেহৈ পারিব না মুনিমা!" ইহার স্থলে ছিল— তা হেবে না অবধড়!
- পৃ. ৪৫, প্:ক্তি ১৫-১৬, "শালগ্রামশিলা···করিতে পারিত" এই অংশের পরিবর্তে ছিল—

শানগ্রামের উপর পা দিতে বলিত, মানী মৃনিবের থাতিরে দিলে দিতে পারিত

- পৃ. ৢ৪৫, পংক্তি ১৬, "কট্কি" স্থলে "জগন্নেথে" ছিল। পংক্তি ২১, "ভদরক" কথাটি "ভদরক-অ" এইরূপ ছিল।
- পৃ. ৪৭, পংক্তি ১২, "তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর !" এই কথা কয়টির পরে ছিল→ আমার হৃদয় অবশ হইয়াছে—আমার প্রাণ গেল ! রোহিনীর পাপরূপে আমার হৃদয় ভরিয়া সিয়াছে

পু. ৫২, পংক্তি ২৮, "রটনাকৌশলময়ী কলম্বকলিতকণ্ঠা" কথা ছইটির স্থলে "রটনা-কৌশলপরকলম্বকলিতকণ্ঠ" ছিল।

পু. ৫৫, পংক্তি ১৮, "আমাদের পাঠিকারা" কথা ছইটির স্থলে "আমরা" এবং ১৯ পংক্তিতে "করিতেন" স্থলে "করিতাম" ছিল।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ১৪, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে।" এই কথা কয়টির পরে ছিল—
খতর শাত্তী আমার পীড়ার কথায় মনোযোগ করেন না। কোন চিকিৎসা পত্র করেন না—শীড়ার কথা
খীকারই করেন না।

পৃ. ৫৮. পংক্তি ১৬, "পীড়ার কথা বলিও না" এই কথাগুলির পরে ছিল— ভাহা হইলে আমাকে অনেক লাছনা ভোগ করিতে হইবে

পূ. ৫৯, পংক্তি ৩, "এত অবিশ্বাস!" কথা ছুইটির স্থলে ছিল—

শামি কেবল ভ্রমবের জন্ম এ ভূষায় দগ্ধ হুইডেছি, নিবারণ করি না। তবু ভ্রমবের এই ব্যবহার ?—এই

শবিশাদ।

পু. ৫৯, পংক্তি ৮, এই পংক্তির পরে ছিল—

গোবিদ্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মর্নে মনে বিখাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্ম, তাঁহার আপনার জন্মনহে। ধর্ম পরের স্থাথের জন্ম, আপনার চিত্তের নির্মালতা সাধন জন্মনহে। ধর্ম পরের স্থাথের জন্ম পরিত্র নির্মালতা সাধন জন্মনহে। ধর্মাচরণ ধর্মের জন্ম নহে। ইয়া ভ্রমনক ভ্রান্তি। যে পরিত্রতার জন্ম পরিত্র হইতে চাহে না, আদ্র কোন কারণে পরিত্র, দে বস্তুতঃ পরিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিটে বড় অধিক তক্ষাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধংপতন হইল।

পৃ. ৬১, পংক্তি ৪, "বুঝিয়া" কথাটির পরিবর্ত্তে "গোবিন্দলালের মূখে শুনিয়া" ছিল। পংক্তি ১০, "পুণ্যাত্মাও" স্থলে "পাপিষ্ঠ" ছিল।

পৃ. ৬২, পংক্তি ৬, "তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।—" কথা কয়টির পরে ছিল— মনে মনে দ্বির সংকল্প অস্তু ক্রম্ফকান্তকে সংহার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।

পু. ৬৪, পংক্তি ২৬, "ভোঁ ভোঁ," কথা ছইটি ছিল না।

পৃ. ৬৫, পংক্তি ৪, "দে কথা বলিবার" কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

ধে কথা অর্থেক মাত্র বলিতে হইড, আর অর্থেক না বলিতেই বুঝা যাইড, এখন দে কথা উঠিয়া গিয়াছে।

ধে কথা বলিবার

পু. ৬৭, পংক্তি ১৪, "ইচ্ছামত" স্থলে "যথেচ্ছা" ছিল।

- পৃ. ৬৭, পংক্তি ১৬, "কমা কর !" কথা ছইটির পর পুনরায় "ক্ষমা কর !" কথা ছইটি
- পু. ৬৭, পংক্তি ২৩-২৪, "চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

ষাবদেশে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

- পৃ. ৭৩, পংক্তি ১৭, ''দেবতা সাক্ষী" কথা ছাইটির পূর্ব্বে ছিল— একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব, ভ্রমর কোথায় ?
- পু. ৮০, পংক্তি ১৮, "নির্ফোধ" হলে "হনুমান" এবং পংক্তি ২২, "অবতার" স্থলে 'বাঙ্গাল" ছিল।
  - পু. ৮৪, পংক্তি ২১-২২, এই পংক্তি ছুইটির স্থলে ছিল—
  - মা। জিলা-জশ-শ-শ্র-
  - नि। जम्-भारत रकन ?
    - পু. ৮৬, পংক্তি ৪, "গায়কের" স্থলে "বৃদ্ধের" ছিল।
- পৃ. ৯৯, পংক্তি ২৫-২৬, "তাঁহার পত্নী অতি" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—
  তিনি তাং৷ আপন পত্নীর নিকট গোপনে বলিয়াছিলেন।
- পৃ. ১১০, পংক্তি ২০, "কালো মেঘ শাদা হইল—" কথাগুলির পরে ছিল—
  পৃথিবী আলোকের হর্বে হাসিয়া উঠিল—হেন কিছুই হয় নাই
  - পু. ১১৪, পংক্তি ১৬-২৮, এই পংক্তি কয়টির স্থলে ছিল —

গোবিন্দলাল উঠিলেন। উন্থান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোণান অবতরণ করিলেন। সোণান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া, বর্গীয় সিংহাসনার্কা জ্যোতির্ম্বী ভ্রমরের মৃত্তি মনে মনে কর্মনা করিতে করিতে তুব দিলেন।

- পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বংসর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবং দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।
- পৃ. ১১৫, পংক্তি ২, "ভাগিনেয় শচীকান্ত" কথা ছইটির পূর্ব্বে "অপ্রাপ্তবয়ঃ" কথাটি ছিল।

পু. ১১৫, পংক্তি ২-৩, "লচীকান্ত বয়ংপ্রাপ্ত।" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল— কয়েক বংগর পরে শচীকান্ত বয়ংপ্রাপ্ত হইলেন।

পু. ১১৫, পংক্তি ৪, "প্রত্যাহ সেই ভ্রষ্টশোভ" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

যধন মাহুব হইল, তথন সে

পৃ. ১১৫, পংক্তি ১৮ হইতে পৃ. ১১৬, শেষ পংক্তি পর্য্যস্ত ছিল না।

#### विक-मह्यायिक मः कर्मा

# রাজসিংহ

# विश्वमञ्स म्द्रीभाषाय

[ ১২৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত ]

#### সম্পাদক: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকাস্ত দাস

বক্লীস্থ-সাহিত্য-পরিষ্কি ২৪৩১, অপার সারক্লার রোড ক্লিকাডা বণীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইডে শ্রীমন্মধমোহন বস্থ কর্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ছই টাকা

শনিরশ্বন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক
মৃত্রিত

# ভূমিকা

#### 'রাজসিংহ'-রচনায় বঙ্কিমের উদ্দেশ্য

বিষ্কমচন্দ্র কি উদ্দেশ্যে 'রাজসিংহ' লেখেন, তাহা তিনি নিজেই এই কথাগুলিতে বলিয়া দিয়াছেন, "ব্যায়ামের অভাবে মন্থয়ের সর্ববাঙ্গ ত্র্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরাজ-সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বেক কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাছ। উদাহরণ-স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। অখন বাহুবলমাত্র আমার প্রতিপাছ, তখন উপস্থাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।"

'রাজসিংহে'র আরস্তেই গ্রন্থকার বলিতেছেন, "আমি পূর্ব্বে কথন ঐতিহাসিক উপক্যাস লিখি নাই। তুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপক্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপক্যাস লিখিলাম।" বিষম ঐতিহাসিক উপক্যাসকে যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে যদি 'সীতারাম' বাদ যায়, তবে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'কেও বাদ দিতে হইবে।

আবার বৃদ্ধিম নিজেই এই পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই শ্রেণীর উপস্থাসে মূল ঘটনা এবং অধিকাংশ ব্যক্তিগণ (নাম বদলাইয়া বা না বদলাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতে আসে যায় না) এবং অনেক কথাবার্ত্তা ও চরিত্রের গুণ দোবগুলি নিছক জ্ঞাত ইতিহাস হইতে লওয়া; এবং সেই সত্য ভিত্তি বা কাঠামোর উপর গ্রন্থকার নিজ কল্পনার বলে কতকগুলি কথাবার্ত্তা ও ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্ধ ঘটনা (যাহাকে episodes বলা যায়) এবং নায়ক-নায়িকা ও গার্হস্থাজীবনের সাধারণ দৈনন্দিন দৃশুগুলি অতিরিক্ত স্টি করিয়া দিয়াছেন।

বিশ্বিম বলিতেছেন, "সে কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে…রাজ্বসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপস্থাসভূক্ত করিতে হয়।…য়ুল ঘটনা অর্থাং যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রস্ত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়াদিতে হইয়াছে। উরঙ্গজেব, রাজ্বসিংহ, জেব-উল্লিসা, উদিপুরী, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেমন আছে, সেইক্রপ রাখা গিয়াছে। তবে ইহাদের সম্বন্ধ যে

সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপস্থানে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' হইতে 'রাজসিংহে'র এইটি প্রথম পার্থক্য, এবং ইহা গ্রন্থকার-কর্তৃক স্বীকৃত। দিতীয় পার্থক্য যে কি, তাহা এই সংক্ষরণের 'আনন্দ-মঠে'র আমার রচিত ভূমিকায় দেখাইয়াছি—"'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'র মধ্যে যে অমৃতরস আছে, তাহা ক্রতা প্রতিহাসিক কোন উপস্থাসে পাওয়া যায় না । ক্রই গ্রন্থগুলিতে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে, আত্মসংযম ও ধর্ম-অমুশীলনের ফলে মানব-চিত্ত ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর নৈতিক সোপানে উঠিতে থাকে, অবশেষে এই সবকর্মযোগীরা আর পার্থিব রক্তমাংসের নরনারী থাকে না, নরদেহে। দেবতা বা বোধিসত্বে পরিণত হইয়া যায়।"

অভএব 'রাজসিংহে' ইতিহাসের সভ্যের উপরই প্রধানতঃ জোর দিতে হইবে, ইহা বিদ্ধিমর অভিপ্রায় ছিল। দেখা যাউক, ইহাতে তিনি কত দূর সফল হইয়াছেন। তিনি যখন 'রাজসিংহ' রচনা করেন, তখন "রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল", তাহার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা অসম্ভব ছিল। এজন্ম ইতিহাস-প্রিয় ক্ষিম তঃখ করিয়াছেন— "রাজপুতগণের বীর্যা [মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেকা] অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন স্থপরিচিত নহে। পর্কৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, ভাহা দ্বির করা তঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা অত্যম্ভ স্বজাতিপক্ষপাতী; হিন্দুদ্বেষক। পরজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না—স্বজাতিপক্ষপাত নাই, এমন নহে। মন্থবী নামে একজন বিনিসীয় চিকিৎসক মোগলদিগের সময়ে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। তিনিও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কক্র নামা এক জন পান্সি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন জাতীয় ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা, তাহার মীমাংসা তঃসাধ্য। অস্ততঃ এ কার্যা বিশেষ পরিশ্রমসাপেক।"

#### আওরংজীবের রাজপুত-যুদ্ধের ঐতিহাসিক উপকরণ উদ্ধার

কিন্তু আজ এরূপ তৃঃখ করিবার কারণ নাই। বিষ্কিমের পর এই অর্দ্ধ শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে যে সব ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফলে এই রাজপুড-মুঘল সংঘর্ষের ইতিহাস একমাত্র সমসাময়িক বর্ণনা হইতে বেমন বিভ্ত ও বিশ্বস্থ ভাবে রচনা করা বায়, এমন আর কোন বুণের ভারত-ইতিহাসে সম্ভব নহে। এমন এই সব ন্তন উপাদান ও তাহার মূল্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার পর, আমি এই মহামুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিদ্ধম কর্মনার বেগে সভ্যকে অভিক্রম করেন নাই, সভ্যকে জীবস্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।

বৃদ্ধিন জানিতেন, শুধু টডের 'রাজস্থান' ( যাহার ভিন্তি ততোধিক ভীষণ কল্পনাপ্রিয় ডাউ সাহেবের মুখল ইতিহাস ), ফারসীজ্ঞানহীন অর্থ এবং মানুচী, এই জিন লেখক হইতেই তাঁহার ইতিহাস লওয়া, আর বর্ণনার জন্ম বর্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহার মধ্যে অর্থ আবার "বেশির ভাগ কথা মানুচী হইতে লইয়াছি" (Hist. Fragments, ed. of 1805, p. 169) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার পক্ষে বিবিধ শ্রেণীর বিবরণ বিবিধ ভাষায় আজ পাওয়া যায়। ইহার সবগুলিই প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী, অর্থাৎ প্রভ্যক্ষদ্রষ্টার কাহিনী এবং সরকারী রিপোর্ট ও চিঠিপত্র এবং ইহাদের সংখ্যাও অগণ্য।

প্রথম, আওরংজীবের পুত্র মৃহম্মদ আকবরের লিখিত সমস্ত ফারসী চিঠি; এগুলিতে ঐ মহাযুদ্দের প্রধান অংশটি উজ্জ্ঞল হইয়া উঠে। 'আদাব্-ই-আলম্গীরী' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে এগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বয়ং আওরংজীব রাজসিংহকে যে সব ফারসী পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে যেগুলি এখনও উদয়পুরে রক্ষিত আছে, তাহা কবিরাজ শ্রামলদাসকৃত 'বীরবিনোদ' নামক হিন্দী গ্রান্থের ২য় খণ্ডে ছাপা হইয়াছে।

দ্বিতীয়, হাতে লেখা দৈনিক সংবাদপত্র, নাম "আখ্বারাং-ই-দর্বার-ই-মুয়াল্লা" (ফারসী)। প্রত্যহ বাদশাহী দরবারে কি কি ঘটনা ঘটিল, শহর প্রদেশ বা অভিযান হইতে যে সব রিপোর্ট বাদশাহের নিকট পৌছিল, তাহার মধ্যে যেগুলি প্রকাশ্ত দরবারে পড়া হইল—তাহা, বাদশাহের উক্তি, এবং অক্সান্ত সরকারী হুকুম (ঠিক আমাদের গভর্পমেন্ট গেজেটের মত), এ সব শুনিয়া করদ রাজাদের নিযুক্ত লেখকগণ (নাম ওয়াকেয়ানবিস) তাহা তৎক্ষণাৎ লিখিয়া সাত দিন বা পনের দিন পরে পরে সেগুলি নিজ প্রভুর নিকট পাঠাইত। জয়পুরের রাজশেরেস্তায় এই সব আখ্বারাৎ রক্ষিত হইয়াছে, এই যুদ্ধের তিন বংসরের কাগজ প্রায় হাজার পাতা হইবে। এগুলি হইতে অত্যন্ত খাঁটি, সমসাময়িক এবং এত কাল পর্যায়্ত অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত সংবাদ পাওয়া যায়।

তৃতীয়, আওরংজীবের সরকারী ইতিহাস, নাম "মা'সির-ই-আলম্গীরী", ঐ বাদশাহের প্রিয় শিষ্য এবং সেকেটারী (মুরীদ্-ই-খাস্, মুলী) ইনায়েংউল্লা খাঁর আদেশে এবং সরকারী দপ্তরখানার সব কাগজপত্র (বিশেষতঃ ওয়াকেয়া বা রিপোর্ট) দেখিয়া, বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী সাকী মুস্তাদ খাঁ কর্ত্বক রচিত। ইহাতে আওরংজীবের কার্য্য, চরিত্র ও উক্তিসম্বদ্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শত্রুর উক্তি বা বাজার গুজব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তাঁহার স্বীকৃত রাজনীতি ও মত বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে।

চতুর্থ, ঈশ্বরদাস নাগর নামক একজন গুজরাতী ব্রাহ্মণ (বিখ্যাত প্রাচীন রাজধানী আনহিলওয়ারা পট্টননিবাসী) ঠিক এই সময় মাড়োয়ারে মুঘলদের অধীনে আমলার কাজ করিতেন; তাঁহার ফারসী ভাষায় রচিত ইতিহাস, হিন্দুর লেখা বলিয়া অপূর্ব্ব
মূল্যবান্।

পঞ্চম, ভিনিশীয় ভ্রমণকারী নিকোলো মামূচীর স্থানি বিবরণ, নাম Storia do Mogor অর্থাৎ 'মুঘলদের ইতিহাস' (ইতালীয়, পোতু গীজ ও ফরাসী ভাষায় লিখিত)। ইহার হস্তালিপি হইতে কক্র (Catrou) নামক এক জন জেস্থাট্ পাজী চুরি করিয়া, ফরাসী ভাষায় সংক্ষিপ্ত অথচ অক্স উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত এক ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৭০৫ এবং ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে, ছুই খণ্ডে)। ইহাই অর্মের, টডের এবং বঙ্কিমের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কিন্তু আসল গ্রান্থের বিশুদ্ধ ও অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা-সম্থালিত ইংরাজী অনুবাদ, উইলিয়ম আর্ভিন সাহেব ১৯০৭ এবং ১৯০৮ সালে চারি ভলুমে ছাপিয়াছেন।

রাজস্থানী হিন্দী অর্থাৎ ডিঙ্গল ভাষায় 'রাজবিলাস' নামক কাব্য (মান-কবিকৃত)
মহারাণা রাজসিংহের প্রশস্তি মাত্র। তেমনই, রাজসমুদ্র নামক কৃত্রিম হুদের তীরে ২৫
খানা বৃহৎ প্রস্তরকলকে খোদা "রাজপ্রশস্তি মহাকাব্য" (সংস্কৃতে) এই মহারাণার কীর্ত্তি
ঘোষণা করিতেছে। ফলতঃ রাজস্থানী ভাষায় এই মহাযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস একখানাও
পাওয়া যায় নাই। বন্ধিম রাজপুত কবিদের বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার স্থায়বিচারশক্তিরই প্রমাণ দিয়াছেন।

#### 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক ভুল

এই সকল উপাদান হইতে বিচারপূর্বক তথ্য লইয়া 'রাজসিংহে' বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাটির প্রকৃত ইতিহাস পরে দিতেছি। তাহার পূর্বে এই গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক ভূল দেখাইয়া দিব, যদিও এগুলি উপস্থাসের পক্ষে মারাত্মক নহে; কারণ, বৃদ্ধিম নিজেই বুলিয়াছেন যে, "উপস্থাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

- (১) ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ। "আওরংজীবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম—যোধপুররাজকন্তা"। এই বাদশাহ কোন যোধপুর-রাজকন্তাকে বিবাহ করেন নাই; তাঁহার একমাত্র হিন্দু পদ্মীর নাম "নবাব-বাঈ", কাশ্মীর প্রদেশের রাজাউর শহরের কুজ রাজার কন্তা। ইহারই পুত্র শাহ আলম পরে বাহাদুর শাহ নাম লইয়া দিল্লীর সম্রাট্ হন। নবাব-বাঈকে মুসলমান করিয়া তাহার পর আওরংজীবের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। আকবরের পর বাদশাহী মহলে কোন হিন্দু মহিষী হিন্দু আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের মুসলমান হইয়া থাকিতে এবং মৃত্যুর পর কবরে আশ্রয় পাইতে হইত। এমন কি, যখন আওরংজীবের পুত্র আজম শাহের সঙ্গে বিবাহের জন্ম বিজ্ঞাপুরী রাজকন্তা শহরবাণু বেগমকে আনয়ন করা হইল, ভাহাকে ছয় মাস ধরিয়া ধর্মশিক্ষা দিয়া, শিয়া হইতে স্থলী করিয়া, তাহার পর বিবাহকার্য্য সম্পন্ধ করা হয়।
- (২) ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ। "পিসী-ভাইঝি (অর্থাৎ রৌশনারা এবং জ্বেব-উন্নিসা) উভয়ে অনেক স্থলেই মদনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন।" কিন্তু যে মামুচী হইতে এই সংবাদ লওয়া হইয়াছে, তাহার গ্রন্থে জ্বেব-উন্নিসার চরিত্রে কোন কলঙ্কপাত করা হয় নাই, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ফখর-উন্নিসার উপর এই তুর্নাম দেওয়া ইইয়াছে। (Storia do Mogor, Irvine's trans., ii. 35.)
- (৩) ৮ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ এবং ৭ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ,—আওরংজীব মহারাণার সৈক্ত কর্তৃক ঘেরাও হইয়া এক দিন অনাহারে কাটাইলেন, উদিপুরী বেগম বন্দিনী হইবার পর রাণা তাঁহাকে মুক্তি দিলেন।

টডের এই বিবরণ সত্য নহে, এবং জ্ঞাত ইতিহাসের অস্থান্থ ঘটনা হইতে অসম্ভব প্রমাণ হয়। বাদশাহী সৈক্ষদল মেবারে অনেক বার ঘেরাও হয় এবং আহারের অভাবে এবং রাজপুতদের ভয়ে আড়ান্ট হইয়া থাকে—এ কথা সত্য, এবং ফারসী ইতিহাস হইতে প্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু স্বয়ং বাদশাহ নহে। তবে কুচ করিবার সময় কখন কখন তাঁহার নিজ রক্ষীদলের মধ্যেও রসদ আনা রাজপুতেরা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলতঃ টড, হসন আলি খাঁর বিষুক্ত দলের (detachment) এবং শাহজাদা আকবরের নিজ সৈক্ষবিভাগের বিপদ্ ও ভয়ভীতিকে বাদশাহের নিজদলের উপর চাপাইয়াছেন। আমার History of Aurangzib, vol iii. pp. 840, 379তে এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে।

প্রতিহাসিক সভ্যের অক্সান্ত করেকটি ছোট খাট ব্যতিক্রম এই প্রয়ে আছে, তাহা
এখানে উল্লেখ করিব না। জার, সেই যুগের এবং দেশের পক্ষে অসম্ভব কয়েকটি ঘটনাও
আহে বৰীক্রনাথ যাহাকে "রীভিমত নভেল" নাম দিয়া উপহাস করিয়াছেন, সেই শ্রেণীর
বর্ণনা; তাহার আলোচনা করিবার এ স্থান নহে।

### রূপনগরের সত্য রাজকুমারী

HAT KENDELLER

পুর্বে জ্বয়পুর-রাজ্ঞা, পশ্চিমে যোধপুর, এবং দক্ষিণে বাদশাহী আজমীর সুবা, এই তিনটিতে ঘেরা একটি কুজ রাজপুত রাজ্য আছে, তাহার নাম কৃষ্ণগড়, এবং ইহার বর্তমান রাজধানীও "কিষণগড়" শহর। এই রাজ্যের উত্তর ভাগে রূপনগর নামে একটি নগর আছে, স্তরাং "রপনগরের রাজকুমারী" বলিতে কিষণগড়ের রাজক্যাই বুঝায়। এই দেশের রাজা রূপসিংহ রাঠোর দারা শুকোর পক্ষে সাম্গড়ের যুদ্ধক্তেত্র (২৯ যে ১৬৫৮) প্রাণত্যাগ করিলে,\* তাঁহার পুত্র মানসিংহ রাজা হন, এবং চিরজীবন মুঘলদের বাধ্য থাকেন। এ যুদ্ধে বিজয়ী আওরংজীব রূপসিংহের জ্যেষ্ঠা কন্সা চারুমতীকে বিবাহ করিবার জম্ম দাবি করিলেন, মাহাতে মৃত শত্রুর বংশ যথেষ্ট লজ্জিত ও অপমানিত হয়। কিন্তু মানিনী চারুমতী কুলপুরোহিতের হাত দিয়া মহারাণা রাজসিংহের নিকট নিজ বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন, এবং রাজসিংহও সদলবলে প্রকাণ্ড "ব্রাণ্ট" অর্থাৎ ব্র্যাত্রীদের শোভাযাত্রা সঙ্গে লইয়া কিমণগড়ে গিয়া চারুমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। আওরংজীব প্রতিশোধের ইচ্ছা আপাততঃ চাপিয়া রাখিয়া, মহারাণার ছইটি পরগণা কাড়িয়া লইয়া হরিসিংহ দেবলিয়াকে তাহা দান করিলেন। এই ছকুমের বিরুদ্ধে রাজসিংহ বাদশাহকে যে দরখাস্ত করেন, তাহাতে তিনি বলেন, "আমি যে বাদশাহের অনুমতি না লইয়া বিবাহের জন্ম কিষণগড় গিয়াছিলাম, তাহাতে বাদশাহের প্রতি উদ্ধতা দেখানো হইয়াছে, এরূপ আপনি লিখিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের সঙ্গে রাজপুতের সম্বন্ধ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে,

<sup>\*</sup> এই যুদ্ধে রূপিসিংহ ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, উন্মুক্ত তরবারির জোরে পথ পরিষ্কার করিয়া আওরংজীবের হাতীর কাছে আসিয়া হাওদার দড়ি কাটিবার চেটা করিলেন, যেন হাওদাস্থদ্ধ আওরংজীব মাটিতে পড়িয়া যান। শেষে হাতীর পায়ে কোপ মারিতে লাগিলেন। শাহজাদার রক্ষিগণ তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিল, যদিও আওরংজীব চেঁচাইতে লাগিলেন, "এমন সাহনী বীরকে জীবস্ত বন্দী কর, প্রাণে মারিও না।"

ইহাতে যে কোন মানা হইবে, এরপ আমি করনা করি নাই। এক আমি বাদশাহের অমুমতির অপেকা করি নাই, এবং আদশাহী রাজ্যে (অর্থাৎ বরাৎ বাভায়াতের পথে আজমীর স্থাতে) কোন প্রকার উপত্তব করি নাই।" ইত্যাদি (মূল কারদী পত্ত, 'বীরবিনোদ,' ২য় খণ্ড, ৪৪০-৪৪১ পৃষ্ঠা)। রূপিসিংহের মৃত্যুর প্রায় চারি বংসর পরে তাঁহার দিতীয় কন্তার সহিত আওরংজীবের পুত্র মুয়জ্জম ওরফে শাহ আলমের বিবাহ হয় (২৬ জানুয়ারি ১৬৬২)।

'রাজ্ঞসিংহ' উপস্থাসের বিষয় যে বড় ঘটনাটি, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ এইরূপ—

#### মাড়োয়ারে আগুন জুলিল

যোধপুরের মহারাজা যশোবস্ত সিংহ আওরংজীবের সর্ব্বপ্রধান হিন্দু সেনাপতি ছিলেন এবং বড় প্রদেশের স্থবাদারীও করেন। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর আফ্যানিস্থানের জম্রুদ গিরি-সঙ্কটের ফৌজ্বদারের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময় তাঁহার মৃত্যু হইল। অপর সর্কোচ্চ হিন্দু মনস্বদার, আম্বেরের রাজা জয়সিংহ, ইহার এগারো বংসর আগে মারা গিয়াছিলেন, স্কুতরাং এখন হিন্দুস্থান একেবারে হিন্দুনেতা-শৃষ্ঠ হইল। যশোবন্তের মৃত্যু-সংবাদ দিল্লীতে পাইবামাত্র আওরংজীব মাড়োয়ার রাজ্য খাস করিয়। মুঘল-শাসনে আনিলেন, মুসলমান ফৌজদার, কিলাদার, কোতোয়াল ও আমিন পাঠাইয়া যোধপুর শহর দখল করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে (১ জানুয়ারি ১৬৭১) স্বয়ং বাদশাহ আজমীর রওনা হইলেন, যেন মাড়োয়ারের সীমানায় বসিয়া সেখানকার রাজপুতদের ভীত ও নিশ্চল করিয়া রাখিতে পারেন। মাড়োয়ারেন রাঠোরেরা সম্ম রাজাকে হারাইয়াছে, তাহাদের রাজ-পরিবার, সৈঞ্চদল এবং স্বজ্বাতীয় নেতারা তথনও আফঘানিস্থান হইতে ফেরে নাই, সেখানে মুঘল-শক্তি দ্বারা ঘেরা ছিল। স্মৃতরাং রাঠোরেরা কোনই বাধা দিতে পারিল না; আওরংজীবের হকুম অনুসারে এক প্রকাণ্ড সৈতাদল খাঁ জহান বাহাদূরের নেতৃত্বে ( ৭ ফেব্রুয়ারি ) মাড়োয়ারে ঢুকিয়া, সব মন্দির ধ্বংস করিয়া, রাজধানীর তোষাধানা খুলিয়া এবং ছর্সের মাটি খুঁড়িয়া যশোবস্তের সমস্ত সম্পত্তি লুঠ করিতে লাগিল। (ইহা আওর্ংজীবের সরকারী ঐতিহাসিক মুস্তাদ খার কথা; মাসির, ফারসী মূল, ১৭২ পৃষ্ঠা )।

যশোবস্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পাঁচ জন রাণী তাঁহার চিতায় সহমরণ করেন। অপর ছুই জন অন্তঃসত্বা ছিলেন, তাঁহারা দেশে ফিরিবার পথে লাহোর পৌছিয়া, প্রত্যেকে এক একটি পুত্রসম্ভান প্রসব করেন (১০ ফেব্রুয়ারি ১৬৭৯), তাহাদের নাম অজিত সিংহ ও দলমন্থন। এই দ্বিতীয় শিশুটি কয়েক দিন পরে মারা গেল। কিন্তু আওরংজ্ঞীব অজিতকে তাঁহার শত শত বর্ষব্যাপী পিতৃপুরুষদের অজিত রাজ্য দিলেন না, এবং যখন অজিত মাতা সহ দিল্লী পৌছিলেন, তখন বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, শিশু রাঠোর-রাজকুমারকে নিজ হারেম মহলে আনিয়া রাখিতে হইবে এবং বড় হইবার পর তাঁহাকে মনসব ও রাজপদ দেওয়া যাইবে। অজিত যদি মুসলমান হন, তবে তিনি মাড়োয়ার রাজ্য পাইতে পারেন, এরপও বলা হইল ( হুস্থা-ই-দিলক্ষা, হস্তলিপি, পৃ. ১৬৪)।

রাঠোর-প্রধানগণ এই প্রস্তাব শুনিয়া মর্মাহত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের নেতা তুর্গাদাস ( এবং তাঁহার যোগ্য সহকারী সোনঙ্গ ) অসাধারণ বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত শিশু রাষ্ট্রপতিকে শত্রুর রাজধানীর মধ্যে শত্রুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া মাড়োয়ারে লইয়া গেলেন। ১৫ই জুলাই আওরংজীব দিল্লীর কোতোয়ালের অধীনে বাদশাহী গার্ড সৈক্তদল পাঠাইয়া অজিত ও রাণীদের বন্দী করিবার চেষ্টা করিলেন। 'রাঠোরদের রণকৌশল এইরূপ হইল—বাদশাহী সৈক্ত রাণীদের শিবির ঘেরাও করিলে, রঘুনাথ ভাটি নামক যোধপুরী সামস্ত এক শত যোদ্ধা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন, আর যেই সম্মুখের মুঘল সৈক্ত পিছু হটিল, সেই অবসরে ছুর্গাদাস, রাণী ছুই জনকে পুরুষ-বেশ পরাইয়া ঘোড়ায় চড়াইয়া অজিতকে লইয়া অবশিষ্ট রাঠোর সৈম্মসহ যোধপুরের পথে ছুটিলেন। রঘুনাথ ও তাঁহার সঙ্গিণ দেড় ঘণ্টাকাল মুঘলদের, রোখ্ করিয়া রাখিয়া সকলে নিহত হইলেন। কিন্তু ততক্ষণে তুর্গাদাসের দল পাঁচ ক্রোশ পথ আগাইয়াছে। আবার যখন মুঘলেরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে কাছে আসিয়া পৌছিল, তখন রণছোড়দাস যোধা তাহাদের দেড ঘণ্টা ঠেকাইয়া রাখিয়া প্রাণ দিলেন। তিনবার এইরূপ রাঠোর-আত্মবিসর্জন ঘটিল। অবশেষে মুঘল-দৈক্ত ক্লান্ত হইয়া এই বুথা ও মারাত্মক পশ্চাদ্ধাবন ছাড়িয়া দিয়া দিল্লীতে ফিরিল, অজিত ও রাণীসহ তুর্গাদাস মাড়োয়ারে পৌছিলেন (২৩ জুলাই)। আওরংজীবের অপচেষ্টা পশু হইল: আবার রাজা ও নেতাকে দেশে পাইয়া রাঠোরেরা মাথা খাড়া করিল, রাজপুতানার স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হইল, এই আগুন ত্রিশ বংসর জ্ঞলিয়া দিল্লীর বাদশাহী ধ্বংস করিল, আওরংজীবের মৃত্যুর পর অজিত সিংহ পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া তৎপুত্র বাহাত্বর শাহ কর্ত্বক স্বীকৃত হইলেন (১৭০৯)।

ইতিমধ্যে প্রথমে রাঠোর জাতিকে অসহায়, নিশ্চল এবং কিংকর্ত্তব্যবিমৃঢ় দেখিয়া আওরংজীব আজমীর হইতে দিল্লী ফিরিয়াছিলেন (২ এপ্রিল ১৬৭৯) এবং সেই দিনই

অমুসলমানদের উপর জিজিয়া কর আবার চাপাইয়া দিলেন। উদার-চরিত্র বাদশাহ আকবর শত বংসর পূর্বেষ এই কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। মাড়োয়ার হইতে মন্দির ভাঙ্গিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া দিল্লী আনা হইল, এবং বাদশাহের হুকুমে ভাহা দিল্লী-হুর্গের প্রাঙ্গণে এবং শহরের জমা মসজিদের সিঁড়ির নীচে ফেলিয়া রাখা হইল, "যে সকলে ভাহা পদদলিভ করিতে থাকিবে" (মাসির, ফারসী মূল, ১৭৫ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু অজিত সিংহের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ফলে রাজনৈতিক চিত্রপটি একেবারে উপ্টাইয়া গেল। রাষ্ট্রনেতা পাইয়া মাড়োয়ার জাগিয়াছে জানিয়া, বাদশাহ তৎক্ষণাং (১৭ আগষ্ট) এক প্রবল সৈম্বদল সেই দেশে পাঠাইলেন এবং তাহার হুই সপ্তাহ পরে স্বয়ং দিল্লী ছাড়িয়া আজমীরে গেলেন। চার্রি দিক্ হইতে ভিন্ন ভিন্ন নিজ সৈম্বদল ডাকিয়া আনিয়া, আজমীরকে নিজের হেডকোয়াটার্স করিয়া, আওরংজীব যুদ্ধ লুঠ হত্যা ও অগ্নিকাও মাড়োয়ারের উপর ঢালিয়া দিলেন। পুছরত্রদের নিকট এক মহাযুদ্ধে রাজপুত দেশরক্ষিগণ তিন দিন যুঝিয়া নিঃশেব হইয়া গেল। "যেমন মেঘ পৃথিবীর উপর জলধারা ঢালিয়া দেয়, তেমনই আওরংজীব এই দেশের উপর বর্বর সৈত্য বর্ষণ করিলেন মাড়োয়ারের সব বড় শহর লুট হইল, মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে মসজিদ গড়া হইল।" মাড়োয়ার দেশকে ঠিক মুঘল-সাম্রাজ্যের এক সুবার মত ঘোষণা করিয়া, কয়েকটি ফৌজদারীতে (অর্থাৎ সব্-ভিভিশনে) বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেকটির উপর এক-এক জন মুঘল শাসনকর্তা রাখা হইল।

#### আগুন মেবারে ছড়াইয়া পড়িল

4

যখন এইরূপে মাড়োয়ার রসাতলে গেল, তখন আওরংজীব মেবারের বিরুদ্ধে লাগিলেন। মহারাণা রাজসিংহের রাজা হইতে জিজিয়া করের দাবি করিয়া পাঠানো হইল। আর অজিত সিংহের মাতা, মহারাণার ভাইঝি, অজিতকে রক্ষা করিবার জন্ম রাজসিংহের শরণ লুইলেন। রাণা আত্মরক্ষার জন্ম যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন।

আজমীর হইতে পুর ও মগুল পরগণা হইয়া সোজা দক্ষিণে চিতোর তুর্গ পর্যান্ত প্রায় সমতলভূমির উপর দিয়া পথ। আর, চিতোর হইতে পশ্চিমে উদয়পুরে যাইতে হইলে মধ্যে দেবারী গিরিসঙ্কট পড়ে। ফলতঃ মেবারের কেন্দ্রস্থলটা প্রায় গোলাকার, কতকগুলি গিরিশ্রেণীর দ্বারা চারি দিকে ঘেরা। এই কেন্দ্রের মধ্যস্থলে উদয়পুর, গিরিপ্রাচীর ভেদ করিয়া পূর্বভার দেবারী, উত্তরভার রাজসমূত হুত্র, এবং পশ্চিমভার দেবসূরী-ঝিলওয়ারা গিরিসভট, যাহার নিকটে রাণাদের শেষ আশ্রয় গোগুণ্ডা এবং কমলমীর (বিশুদ্ধ নাম শিক্ষালগড়") অবস্থিত। এই পশ্চিম দিকের সীমানায় আরাবলী পর্ব্বত উত্তর-দক্ষিণ কর্মলা হইয়া বিশ্বত, যাহার পূর্বদিকে মেবার, পশ্চিম দিকে মাড়োয়ার রাজ্য।

আওরংজীবের অগণ্য সুসজ্জিত অখারোহী সৈক্ত এবং ফিরিক্সী গোলন্দাজের চালিত অভি উৎকৃষ্ট নবীন কামানগুলির সামনে সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার মত শক্তি রাজপ্তদের ছিল না। সেজক্ত রাজসিংহ লোহার বড় বড় দরজা ও কাঠের খুঁটা ছারা দেবারী গিরিরক্ত বন্ধ করিলেন, সমস্ত প্রজাদের সমতল দেশ হইতে উঠাইয়া লইয়া পাহাড়ে আশ্রেয় দিলেন, এমন কি, রাজধানী উদয়পুর পর্যাস্ত জনমানবশৃক্ত করিয়া রাখিয়া গেলেন।

আওরংজীব স্থয়ং প্রথম আক্রমণ করিলেন; নবেম্বর ১৬৭৯-এর শেষদিন আজমীর ত্যাগ করিয়া উদয়পুরের দিকে অভিযান চালাইলেন; ৪ জামুয়ারি ১৬৮০ মুঘল সৈশ্য জনশৃষ্য দেবারী-গিরিসঙ্কট দখল করিল, এবং তাহার কয়েক দিন পরে নির্কিবাদে উদয়পুরে প্রবেশ করিল। মহারাণা তথন সসৈন্যে উদয়পুরের উত্তর-পশ্চিমে আরাবলী পর্কতিক্রোড়ে গোগুণ্ডা-কমলমীর প্রদেশে লুক্কায়িত। উদয়পুর হইতে বাদশাহ, সৈয়দ হসন আলি থাকে একদল সৈশ্যসহ এই পর্কতিমধ্যে পাঠাইলেন, এবং তিনি অতি দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত এই আহার্যাপৃষ্য অজ্ঞাত শত্রু অঞ্চলে নিজকে বাঁচাইয়া এক যুদ্ধে মহারাণাকে হারাইয়া তাঁহার শিবির ও পথে রসদ লুঠ করিলেন। এই বিজ্যুকালে উদয়পুরে ১৭০টি ও চিতোরে ৬৩টি মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। তাহার পর মেবার-পত্রন স্থাসপায় ভাবিয়া বাদশাহ আজমীরে ফিরিয়া গেলেন, পুত্র আকবরকে চিতোরে ঘাটি করিয়া সৈশ্য সহিত মেবার-দমনের জন্ম রাথিয়া গেলেন; উদয়পুরে মুঘল থানা রহিল না ( মার্চ্চ মাসের শেষ।)

ইহাই রাজসিংহের রণকোশল দেখাইবার স্থোগ হইল। কেন্দ্রনায় আরাবলী পর্বতশৃঙ্গ হইতে তিনি ইচ্ছামত পূর্বে দিকে নামিয়া অতি সহজে মেবারের মুঘল থানা ও রসদ লুঠিতেন, অথবা পশ্চিমে নামিয়া মাড়োয়ারে বিক্ষিপ্ত বাদশাহী ফোজ আক্রমণ করিতেন। অথচ বাদশাহের পক্ষে মেবার হইতে মাড়োয়ারে সহায়ক সৈত্য পাঠাইতে হইলে এক ত্রিকোণের ছুই দিক্ ঘুরিয়া যাইতে হইত, তাহাতে অনেক সময় লাগিত। তাহার উপর সমস্ত দেশবাসিগণ মুঘলদের শক্র, গোপনে মহারাণার লোকদের সাহায্য করিত, শক্রর সংবাদ দিত, রসদ জোগাইত। আকবর ২২ বংসর বয়স্ক যুবক, বিলাসী রাজপুত্র, যুদ্ধে অকর্মণ্য, আর তাঁহার অধীনে মাত্র বারো হাজার সেনা, তাহা দিয়া অভবড়

প্রকাণ দেশ রক্ষা করা অসম্ভব। বিক্লিপ্ত মুখল থানা( অর্থাৎ ঘাটি )গুলির কুল রক্ষীদল রাজপুত আক্রমণে উদ্বান্ত, কথন কথন পলারিজ, এবং সর্বদা ভীত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িত। বাদশাহ আজ্রমীরে ফিরিয়া খাইবার পর হইভেই এপ্রিল মাসে রাজপুতদের আক্রমণ ছিগুণ বেগে আরম্ভ হইল এবং খুব সকলতা লাভ করিল। বাদশাহী সৈম্ভমধ্যে এমন ভয় সঞ্চার করিল যে, কোন সেনানায়ক থানার ভার লইতে সম্মত হয় না, সকলেই সদরে থাকিয়া প্রাণ বাঁচাইতে চায়; সৈত্যগণ কোন গিরিসঙ্কটের মুখে পোঁছিয়া ভিতরে চুকিতে সাহস করে না, সমতল স্থানে বসিয়া থাকে, কেন্দ্র হইতে যে সৈত্যদল বিযুক্ত (ডিটাচমেন্ট) করিয়া পাঠানো হইল, তাহারা কিছু দূর কুচ করিয়া গিয়া আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিতে লাগিল। (শাহজাদা আকবর, পিতাকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে এ সব কথা লওয়া)।

#### রাজপুতদের হাতে যুঘল সৈন্মের লাঞ্ছনা

এর পর ষয়ং আকবরের পালা আদিল। মে মাসের মাঝামাঝি এক রাজিতে
মহারাণার দৈশুদল কাঁকি দিয়া চিতোর ছর্গের নীচে আকবরের শিবিরে চুকিয়া কতকগুলি
মুঘলকে হতাহত করিল, জব্যসামগ্রী লুঠ করিল। মহারাণা নিজে পর্বত হইতে নামিয়া
বেদনোর জেলা আক্রমণ করিয়া, আকবরের আজমীরে পলাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।
আর ঐ মাসের শেষে মহারাণা আকবরকে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া প্রভৃত লোকহানি
করিলেন। তাহার কিছু দিন্ পরে রাজপুতেরা দশ হাজার শশুবাহী বলদ সহ এক বঞ্চারার
দলকে শাহজাদার শিবিরে রসদ আনিবার পথে কনী করিয়া সব লুঠিয়া লইল। রাজসিংহের
জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমসিংহ আর এক দল সৈশু লইয়া দেশয়য় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যেখানে
শক্র ছর্বল দেখেন, সেখানেই পড়িয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলেন। রাণার দেওয়ান
দয়ালদাস, বাণিয়া হইলেও, সৈশ্র লইয়া অপর অপর অঞ্চলে মুঘল-ধ্বংসকাজে লাগিয়া
রহিলেন। আকবর লজ্জায় অবনত ও হতভম্ব হইয়া পিতাকে লিখিলেন—

"ঘূণিত কাফিরদের আশ্চর্যাজনক পরিশ্রম ও কার্যাতংপরতার ফলে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তজ্জ্য আমি যে লজ্জা ও মনংকষ্ট পাইতেছি, তাহার অনুমাত্র আমার বাক্য ও জ্ঞানের অল্লতাবশতঃ প্রকাশ করা যায়। আমি কার্যাক্ষেত্রে মাত্র 'এক ছুই তিন' পাঠ করিতেছি এবং বিষয়বৃদ্ধির বিভালয়ে আমার শুধু অক্ষর পরিচয় হইতেছে। আমি সর্কবিধ-অজ্ঞ (হেচ্মদান্); এই সমস্ত দোষ আমার স্বাভাবিক ছুর্কলতা ও অনভিজ্ঞতার ফলে

ঘটিয়াছে। স্বন্ধাল্লাতালা, ভবিশ্বতে আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সাবধানতা ও সতর্কতা হইতে লেশমাত্র অন্থবা করিব না। ঈশ্বরেচ্ছায় ও আপনার অনুগ্রহে হতভাগ্য শক্ত নিজ কর্ম্মের উপযুক্ত শান্তি পাইবে।" [আদাব-ই-আলম্গীরী, আমার হস্তলিপি, ২৭০খ পৃষ্ঠা]

আওরজীব রাগে আকবরকে ভর্ণনা করিয়া চিতোর জেলা হইতে মাড়োয়ারে বদলি করিয়া পাঠাইলেন, চিতোরের ভার দ্বিতীয় পুত্র আজম্ শাহকে (বন্ধিমের "আজীম" নামটা ভূল) দিলেন। আজম্ ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলার স্থবাদার ছিলেন, পিতার আহ্বানে সেখান হইতে ক্রেতবেগে রাজপুতানায় আসিয়া পীছিয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়াজ্জম্ (অর্থাৎ শাহ আলম), আনাদের পরিচিত নিকোলো মালুচী-সহ দাক্ষিণাত্য হইতে পিতার নিকট পৌছেন, তিনি উত্তর দিক্ হইতে মেবার আক্রমণে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই তুই ভাইয়ের চেষ্টাই বিফল হইল।

কনিষ্ঠ শাহজাদা আকবরের মাড়োয়ার অভিযানও বাদশাহের পক্ষে ততোধিক হানিজনক হইল। তিনি কোনক্রমে আরাবলী পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম দিকে গোদোবার জেলায় পৌছিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, দেবস্থরী গিরিরদ্ধ দিয়া মেবার আক্রমণের कान एक्टोरे कतिराम ना। रेटात छल कात्रण जिन मात्र भरत প্রকাশ হয়। তুর্গাদাস রাঠোর ও মহারাণা রাজসিংহ গোপনে দৃত পাঠাইয়া শাহজাদাকে বলিলেন,—"আপনার পিতা মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে দূচসংশ্বর। রাজপুতদের সাহায্যে আপনার পূর্ব্বপিতৃগণ এই সাম্রাজ্য গড়িয়াছিলেন। আপনি যদি নিজ বংশপরস্পরার সম্পত্তি অক্ষুর রাখিতে চান, তবে রাঠোর এবং শিশোদিয়া, এই ছই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু জাতির সমস্ত বীরগণ আপনাকে সমর্থন করিবে, তাহাদের নেতা হইয়া যুদ্ধ করিয়া আওরংজীবের রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়া অতি সহজ্ঞেই আপনি নিজে বাদশাহ হইতে পারিবেন।" এই ষড়্যন্ত্র চলিতে লাগিল, ইতিমধ্যে ২২ অক্টোবর ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহ রোগে মারা গেলেন, এবং বারো দিবস অশোচের পর তাঁহার পুত্র জয়সিংহ মহারাণার সিংহাসনে বসিলেন। তথন ষভ্যন্তটি পাকা করা হইল। অবশেষে জামুয়ারি ১৬৮১ সালে আকবর নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করিয়া শিবিরে সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন, এবং আওরংজীবকে আক্রমণ করিবার জন্ম মাড়োয়ার হইতে আজ্লমীর রওনা হইলেন। তাঁহার এই চেষ্টা কিরপে বিফল হইল এবং হতভাগ্য শाহজাদাকে মহারাষ্ট্র দেশে ও পরে পারস্তে জীবনের সমস্ত অবশিষ্ট অংশ কাটাইতে হইল. ভাহা আমার "হিষ্টি অব আওরংজীবে" বর্ণনা করিয়াছি: সে সব ঘটনা 'রাজসিংহ' উপক্যাসের সময়-সীমার বাহিরে।

এইরূপে আওরংজীবের রাজপুতানা-আক্রমণ ব্যর্থ হইল, এবং এই রাজনৈতিক ছন্ধর্ম ও ধর্মান্ধতার ফলে পরবর্ত্তী শতাব্দীতে "সোনার দিল্লী" সাম্রাজ্যও ধ্বংস হইল।

#### আওরংজীবের প্রকৃত চরিত্র

এখন দেখা যাউক, বিষ্কমচন্দ্র তাঁহার এই উপস্থাসখানিতে নায়কের প্রতিদ্বন্দী আওরংজীবের চরিত্র অন্ধনে ঐতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম করিয়াছেন কি ? আওরংজীব যে ,গোঁড়া সুন্নী এবং ধর্মের নামে হিন্দু ও শিয়াদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইয়া লাগিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহারই সরকারী ফারসী ইতিহাস ও সংবাদ-চিঠি হইতে তারিখ ও পৃষ্ঠাসহ উদ্দৃত করিয়া আমার ইংরাজী ইতিহাস প্রস্থে দিয়াছি। সেই যুগের মুসলমান-জগৎ তাঁহার কার্যকলাপ কি ভাবে দেখিত, তাহার কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি।

(১) পারস্থের রাজা দ্বিতীয় শাহ আব্বাস তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে)—

"আঁ খিলাফং-মাব্ পেদর্-গীরীরা আলম্গীরী নাম্ নেহাদা—ও আজ্ কুশ তনে বিরাদরান্ ∙ খাতির্জমা কর্ন ∙ ইত্যাদি"—অর্থাং

তুমি নিজকে আলমগীর (জগৎ-জয়ী) নাম দিয়াছ, কিন্তু শুধু নিজ পিতাকে পরাজয় করিয়াছ (পেদর্-গীর্), এবং পৈতৃক জমি ও ধনের স্থায় অংশীদার নিজ প্রাতাদের খুন করিয়া মনের শান্তি লাভ করিয়াছ! রাজার কর্ত্তব্য প্রজারঞ্জন, স্থায়বিচার এবং দানশীলতা ভ্যাগ করিয়া তুমি সেই সব [শঠ] লোকের সঙ্গ লইয়া লিপ্ত থাক, যাহারা মন্ত্রপড়া ও শয়তানী জাহুগরীকে ঈশ্বর-জ্ঞান এবং সত্যের ব্যাখ্যা বলিয়া নাম দেয়! অতএব তুমি প্রত্যেক কাজেই মন্থুত্ব হারাইয়া কেবল চালাকি ও কাঁকির জ্ঞারে বাজি জিতিয়াছ। ভোমার রাজ্যে ছ্রন্ত লোকদের (বিশেষতঃ শিবাজীর) দমন করা ভোমার সাধ্যের অতীত। অর্থাভাবে ও সেনাদের পরাজয়ে তুমি অসহায় হইয়া পড়িয়াছ। খোদা ও ইমামগণের আশীর্কাদে, পীড়িতকে উদ্ধার করাই আমার প্রকৃতি; আমার পিতৃপুরুষণণ জগতের রাজাদের শরণের স্থল ছিলেন, যেমন হুমায়ুন বাদশাহের। তুমি হুমায়ুনের উত্তরাধিকারী, তুমি বিপদে পড়িয়াছ, এখন আমার অভিপ্রায় যে, আমি প্রকাণ্ড সৈম্ভদল লইয়া হিন্দুস্থানে যাইব এবং আমার তরবারির তেজে ভোমার রাজ্যের গোলযোগ থামাইয়া দিব"!!! ( মূল ফারসী পত্র ফয়াজ্-উল্-কাওয়াণীন, হস্তলিপি, ৪৯৬-৪৯৯ পৃষ্ঠা )।

(২) খাইবর-পাদের উত্তর দিকে খটক্-বংশের সন্ধার খৃষ্তাল্ থা প্রয়ুছ ভারার প্রে আওরংশীরকে থিকার দিয়া গাহিয়াছিলেন—

"সে নিজ পিতার ঘরে এমন ছঃখ আনিয়া দিয়াছে যে, আরব্য ও পারত্ত তাহার কার্যা দেখিয়া ভাতিত। আদমের বংশধরদের মধ্যে কে এমন ছড্ডের কথা ভনিয়াছে ?" (Afghan Poetry in the 17th century, tr. by Biddulph, p. 54.)

#### পিতা-পুত্রে

(৩) আর সবচেয়ে বেশী মারাত্মক আওরংজীবের প্রিয় পুত্র আকবরের উক্তি। বিজ্ঞোহের পর এই শাহজ্ঞাদা পিতাকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মকায় গিয়া স্বকৃত তৃষ্ধের অন্তুতাপ করিয়া শেষ জীবন কাটাইতে আহ্বান করিয়া লিখিতেছেন—

"সত্য সত্যই আমার এই (পিতৃজোহের) পথে পথপ্রদর্শক ও গুরু (মুর্শিদ ব হাদী) আপনিই। এ পথকে কিরূপে হুর্ভাগ্যপ্রদ বলিয়াছেন (অর্থাৎ ইহার পূর্বের আমাকে যে উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে ) । · · ·

"আজ তিন বংসর ধরিয়া হিন্দুস্থানের বাদশাহ স্বয়ং, তাঁহার সন্ত্রান্ত পুত্রগণ, নামজাদা উজীরগণ, এবং উচ্চ ওমরাহগণ রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হতভম্ব হইয়াছে, এখনও কোন ফল লাভ করে নাই। আর, কেনই বা এমন না হইবে ? যেহেতু আপনার রাজত্বকালে মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা নাই, ওমরাহদের উপর বিশ্বাস নাই, সৈম্প্রগণ দরিত্র, লেখকশ্রেণী বেকার, বণিকেরা পুঁজিহীন, এবং রায়ংগণ পদদলিত। দাক্ষিণাত্যের মত প্রশস্ত এবং ভূতলে স্বর্গস্বরূপ দেশ পাহাড় ও মরুভূমির মত বিন্তু ও উজাড় হইয়া গিয়াছে। তিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হুই বিপদ্ পড়িয়াছে,—শহরে শহরে জিজিয়া আদায় আর মাঠে মাঠে শক্রদের প্রাধান্ত । আপনার সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসনভার এবং রাজনৈতিক প্রামর্শনানের কাজ কাহার হাতে দিয়াছেন ? শ্রমিক লোক, নাচ লোক, পাজি, জোলা, তাঁতী, সাবান-ফেরীওয়ালা, দর্জি—এই শ্রেণীর সব কর্মচারী হইয়াছে। তাহারা প্রতারণার চোকা বগলে করিয়া, শয়তানের কাঁস অর্থাং জপের মালা হাতে লইয়া, কতকগুলি কোরাণী প্রচলিত্ত বাণী ও নীতি উপদেশ (রওরায়েং ব মসায়েল্) জিহ্বাতে আওড়াইতে থাকে; আর আপনি এই সব লোককে জেব্রিল ও আস্রাফিলের মত সহচর বন্ধু ও উপদেষ্টা বলিয়া মনে করিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। এই সব জুয়াচোরেরা এই স্বযোগে

নমুনা দেখায়, গম আর মাল দিবার সময় দেয় যব, শহরতকে বলে খাস আর খাসকে দেখায় পাহাড় বলিয়া। (পছ)

বা-দৌর্-ই-শাহ আলমনীর ঘাজী।
তদা সাব্ন-ফরোশান্ সদর্ব কাজী।
বৃদ্ জোলাহা ব বাফিন্দারা নাজ।
কে দর্ই বজম্ মালিক্ পর্নিদ্ হম্রাজ।
আরাজিল্রা শুদা আঁ দস্ত্গাহী।
কে ফাজিল্ বর্ দরশ জ্য়েদ্ পনাহী। ইত্যাদি অর্থাৎ
রাজা মোদের শাহ আলমনীর ঘাজী।
তার রাজ্যে হয়েছে সাবান-ওয়ালারা সদর আর কাজী।
ভোর বাজ্যে তাতির হ'ল কি গরবের চোট।
যে এই ভোজে প্রভু হলেন মোদের একজোট।
ছোট লোক পেয়েছে এমন শক্তি ও বিষয়।
যে তাদের দ্বারে পণ্ডিতও খোঁজে আপ্রয়।
এমন ভীষণ রাজ্য হ'তে মোদের বাঁচান খোল।
যেখানে আরবী ঘোড়াকে লাখি মারে গাধা। \* \* \* \*

"যখন আমি এই সব ত্রবস্থা দেখিলাম এবং আপনার চরিত্র সংশোধন হইবার কোন
সম্ভাবনা নাই বুঝিলাম, তখন রাজকীয় আত্মসম্মান আমাকে বাধ্য করিল যে, আমি নিজেই
হিন্দুস্থানের মূলুককে অত্যাচার ও অশান্তির খড়কাঁটা হইতে সাফ করিয়া দিই। [ অতএব
আমার এই বিজোহী অভিযান !!!] · আহা, কি সুখের বিষয় হইবে, যদি ভগবান আপনাকে
এমন সুবুদ্ধি দেন যে, আপনি রাজ্যভার আপনার এই অধনতম পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া
এবং স্বয়ং পুণ্য তীর্থ চুইটির (অর্থাৎ মক্কা ও মদিনার) যাত্রী হইয়া, এই ব্যবহার দ্বারা
জগৎকে নিজ গুণ্গান করিতে ইচ্ছুক করেন।

"আপনি এপর্যান্ত সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন রাজ্য ও ছনিয়ার বস্তু লাভ করিতে, যাহা স্বপ্ন অপেক্ষাও অধিক অবিশ্বাসনীয় এবং ছায়া অপেক্ষাও অধিক অস্থায়ী। এখন সময় আসিয়াছে আপনার পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্ম; আপনি যৌবনকালে এই নশ্বর ইহজগতের প্রলোভনে নিজ পিতা ও ভ্রাতাগণের সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার জন্ম প্রায়শ্চিত করুন। (পদ্ম)

# বয়স হল আশীর উপর, ঘুমাছ এখনও। এই ক'টা দিনের বেশী আর পাবে না কো ॥

"আপনার পত্রে আমাকে [ পিতৃভক্তি সম্বন্ধে ] অনেক উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু মাফ করিবেন, যদি বলি—( পছ )

> বাপকে তুমি করেছিলে কত ভাল কাজ যে ছেলের কাছে চাচ্ছ সেবা আজ ? ওহে সাধু, উপদেশ দিচ্ছ অত মানবকে নিজকে শিখাও যাহা তুমি বলছ অপরকে।"

[ মূল ফারসী হস্তলিপি, লগুনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারের MS. No. 71, কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির হস্তলিপি F. 56, এবং লিথো "জহুর-উল্-ইন্শা"।

কি ছংখের বিষয় যে, পুত্রবরের এই সব রসাল পত্র বন্ধিমের পরে আবিন্ধার হইয়াছে, নচেং তিনি "রাজসিংহ"কে কত নবীন রঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া যাইতেন। দীনবন্ধু এগুলি পাইলে আরও একখানি অমর নাটক লিখিতেন। ধীরভাবে সেই যুগের সত্য ঐতিহাসিক উপাদান আলোচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আওরংজীবের কতকগুলি গুণ ছিল বটে, কিন্তু দোষগুলি ততোধিক এবং দেশের পক্ষে, মানবের পক্ষে, স্বজাতির পক্ষে মারাত্মক। ঠিক এইরূপ একজন ধর্মান্ধ ওন্মায়াদ খলিফার চরিত্র ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এক কথায় আঁকিয়াছেন, আওরংজীবের পক্ষে সে কথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে:—"The throne of an active and able prince was degraded by the useless and pernicious virtues of a bigot." (Gibbon's Decline and Fall, ch. 52.) 'রাজসিংহে' বিদ্যাচন্দ্র এই চিরসভাই দৃষ্টান্ত দারা প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি এই গ্রন্থে প্রকৃত ইতিহাসকে লক্ষন নাই, অজ্ঞ ধর্মান্ধতা দ্বারা লেশমাত্রও প্রণোদিত হন নাই।

শ্রীযত্নাথ সরকার

# ভূমিকা

#### (সম্পাদকীয়)

১২৮১ বঙ্গান্দের মাঘ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্র লিশ্বিয়াছিলেন—

ভারতবর্ষীয়দিপের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কডকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রশীড়িত হইয়া, কডকটা আদৌ দক্ষাঞ্জাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জয়ে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবায়কম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশাস। এজয় তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্ন্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্ত্তিই বির্ত করিয়াছেন। যেখানে ময়য়কীন্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে ময়য়গণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবতায়গৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। ময়য় কেহ নহে, য়য়য় কোন কার্য্যেই কর্তানহে, অতএব য়য়য়েরর প্রকৃত কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। ত

—'विविध श्रवस', পরিষৎ সংস্করণ, পৃ. ७०२

বিষ্কিমচন্দ্র ভারতীয় চরিত্রের এই কলক ক্ষালনের জন্ম উপস্থানে এবং প্রবন্ধে মান্থ্যের কীর্ত্তিকেই বড় করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; 'বঙ্গদর্শনে'র এই প্রবন্ধের পর হইতেই তাঁহাকে এই কার্য্যে সমধিক যন্থবান্ দেখি। ইহার পূর্ব্বে 'ত্র্গেশনন্দিনী', 'কপালকুগুলা', 'নৃণালিনী' এবং 'চল্লুশেখরে' এই উদ্দেশ্যে অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করিয়া থাকিলেও ঐতিহাসিক মান্থ্যকে সর্বপ্রথম জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা 'রাজসিংহে'ই প্রকাশ পায়। ১২৮৪ বঙ্গান্দের চৈত্র সংখ্যা হইতে ১২৮৫ বঙ্গান্দের ভাত্র পর্য্যস্ত ক্রমান্বয়ে ছয় সংখ্যা ধরিয়া ইহা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়; কিন্তু গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই। সম্পূর্ণ উপস্থাস ১২৮৮ বঙ্গান্দে প্রথম প্রকাশিত হয় (কলিকাতার জনসন প্রেস, প্রকাশক—রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৮৩, উনবিংশ পরিচ্ছেদ)।

বিষ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত মনোবৃত্তি হইতে শুধু যে মামুষ রাজসিংহেরই জয় ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা নয়, তিনি সমগ্র হিন্দুসমাজের আরাধ্য শ্রীকৃত্তেরও মানবীয় মহিমা পুশামুপুশারূপে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে', এই কারণে তাঁহাকে শ্রীকৃত্তের গোঁড়া ভক্তদের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার মতবাদ বর্জন বা পরিবর্ত্তন করেন নাই।

'কৃষ্ণচরিত্র' বিষমচন্দ্রের এই মতবাদের চরম পরিণতি; তিনি **উত্তিকানের ইতিহাসের** ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রারম্ভে সত্যকারের ইতিহাসের আত্রয় উহাকে নাধ্য ছেইয়াই গ্রহণ করিতে হইয়াছে; রাজসিংহকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইছে হয় নাই। তিনি প্রথমে এই রাজপুত-মোগল সভ্বর্ষের একটি সামান্ত ঘটনা স্বাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে চতুর্থ সংস্করণে (১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্দে, পৃ. ৪৩৪) ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চতুর্থ সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" তিনি স্বয়ং লিধিয়াছেন—

পূর্ব্ব সংস্করণে যে কৃত্র ঘটনাটি অবলম্বন করা গিয়াছিল, তন্থারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।
রাজসিংহের সন্ধে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপস্থাসভূক্ত করিতে হয় ।
তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্থাস লিখি নাই। ছর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্থাস বলা যাই ছত পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্থাস লিখিলাম।…

এবং ইহাই শেষ। মতবাদের কথা বলিলাম। ইতিহাসের দিক্ দিয়া তিনি কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহার বিচার সার্ শ্রীযুক্ত যত্নাথ সরকার তাঁহার ভূমিকায় করিয়াছেন।

বিষ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'রাজসিংহ' লইয়া সবিশেষ আলোচনা হয় নাই। ১৮৯৪ প্রীপ্তান্দের ৮ এপ্রিল বন্ধিমের মৃত্যু হয়, 'রাজসিংহ'র পরিবর্জিত চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় ১৮৯৩ সনের আগপ্ত মাসে, তৎপূর্বে ইহা "কুল্র কথা" বা ছোট গল্প মাত্র ছিল, বিশেষ আলোচনার বস্তু ছিল না। 'বঙ্গদর্শনে', প্রথম সংস্করণে, দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৯২, পৃ.৯০) এবং তৃতীয় সংস্করণে 'রাজসিংহ' কুলাবয়ব ছিল; কোনও চরিত্রই বিকাশলাভ করে নাই। পরবর্ত্তী কালেও 'রাজসিংহ' লইয়া খুব বেশী সাহিত্যিক আলোচনা হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার (বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-মাস) 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীজ্রনাথের "রাজসিংহ" (পৃ. ৪০২-৪১৬) প্রবন্ধটিই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবন্দে অনেক আলোচনা হইয়াছে, সেগুলির উল্লেখ নিম্প্রয়োজন।

বৃদ্ধিমচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের মধ্যে 'রাজসিংহে'র সামাশ্য উল্লেখ করিয়াছেন ঞ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়। তাঁহার "বৃদ্ধিমবাবুর প্রসঙ্গ" ১৩০১ সালের 'সাধনা'য় (প্রাবণ, পৃ. ২৩৩-২৫২) প্রকাশিত হয়। তাহার এক স্থলে আছে (পৃ. ২৩৫)—

···কলিকাতায় প্রায় তৃই বংসর পরে [ ১২৮৫-১২৮৮ সাল ] বঙ্কিম বাবৃর সঙ্গে দেখা হয়, তথন তাঁর বাস। বছবান্ধারে। আমি প্রিয় স্কৃৎ বাবৃ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে মাইতার। "উদ্জাল-প্রেম প্রেম প্রেম বাব্ চল্লবের মুখোপাধারের সলে এক দিন সিয়াহিলাম।
"রাজনিংহ" তাহার কিছু দিন আগে বন্ধপন্ন ক্রমণঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া নিয়াহিল।
চল্লপেশ্ব বাব্ জিজানা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করা হইজেছে না কেন? বহিম রার্ তাঁর কোন বহুর
নাম করিয়া বলিলেন, "এঁরা বলেন, আমার হুই চরিজ্ঞালিতে এখনকার ছেলে পুলে মাটি হইতেছে।
তাই আর ভাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইছে। করে না।" চল্লপেশ্ব বাব্তে এবং আমাতে
এক্যোগে বলিলাম, মাণিকলালের মত ২০টা ভাকাতের চিত্র দেশের সমূধে ধরিলে উপকার ভিন্ন
অপ্রকার হুইবে না। এই কথায় বহিম বাব্ কি ভাবিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিছ ইহার আর
দিন পরে রাজসিংহের প্রথম সংখ্রণ বাহির হুইল।

রবীজ্রনাথ 'রাজসিংহে'র ক্ষুদ্র সংস্করণ পড়েন নাই, একেবারেই পরিণত বয়সে পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ পড়িয়াছিলেন; পড়িয়া তাঁহার যাহা মনে হইয়াছিল, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে তাহা অক্ষয় হইয়া আছে। 'সাধনা'য় প্রথম প্রকাশিত সেই প্রবন্ধ তাঁহার 'আধুনিক-সাহিত্য' পুস্তকে কিছু পরিবর্জ্জিত হইয়া মুক্তিত হইয়াছে। সেই বর্জ্জিত অংশ হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

রাজিসিংহের মধ্যে অপরূপ রহস্ত অবশুই কিছু আছে, তাহার সন্ধানের ভার আমি বিজ্ঞ সমালোচকদের উপর রাখিয়া দিলাম। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি, আমার হৃদরে যে সাহিত্যরস-পিণাসা আছে, এ গ্রন্থ পাঠে তাহার কডটা পরিতৃপ্তি হইল।…

আমি নিজেকে জেরা করিয়া অবশেষে একটা নৃতন উপমা প্রাপ্ত হইয়ছি। শাহিত্যবণবদ্ধভূমে কোন মহারথী ভীমের মত গদাযুদ্ধ করেন, আবার কেহ বা সব্যসাচী অর্চ্ছনের মত কোদণ্ডে
ক্ষিপ্রহন্ত। কেহ বা প্রকাণ্ড ভার লইয়া পাঠকের মন্তকের উপর নিপাতিত করেন, কেহ বা মূহর্ত্তের
মধ্যে পুচ্ছবান্ অসংখ্য লঘু শরসমূহে উক্ত নিরুপায় নিঃসহায় িক্তর একেবারে মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া
কেলেন।

সাহিত্য-কুরুক্তেত্রে বঙ্কিম বাবু সেই মহাবীর অর্জুন। তাঁহার নিবুদেগামী শরজাল দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ছুটিতেছে—তাহারা অত্যন্ত লঘু, কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে মূহর্ত্ত কাল বিলম্ব করে না।

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক্ল-সাহিত্য' হইতেই 'রাজসিংহ' সম্পর্কে তাঁহার মূল প্রশস্তি-অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

পর্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্বারগুলা পাগলের মত ছুটতে আরম্ভ করে, তথন মনে হয়, তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে—মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অন্ধিত করিতে পাব্লে না। কিছু দ্ব তাহাদের পশ্চাতে অন্ধ্যরণ করিলে দেখা যায়, নির্বারগুলা নদী হইতেছে—ক্রমেই গভীরতের হইয়া ক্রমেই প্রশস্তত্ব হইয়া পর্বত ভাঙিয়া পথ

কাটিয়া জয়ধ্বনি করিরা মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমৃদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্কে ভাষার আর বিশ্রাম নাই।

বাজাসিংহেও তাই। তাহার এক একটি থণ্ড এক একটি নির্মারের মত ক্রুত ছুটিয়া চলিরাছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধনি—তাহার পর ষষ্ঠ থণ্ডে দেখি, ধ্বনি গন্তীর, প্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি, কতক বা নদীর প্রোত, কতক বা সমূদ্রের তরল, কতক বা জ্যোঘ পরিণামের মেঘগন্তীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রনিমগ্র ছদয়ের স্থগভীর ক্রন্সনোচ্ছাস, কতক-বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেথানে নৃত্য অতিশয় ক্রন্স, ক্রন্সন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পিয়াছে।

পরবর্তী কালে শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৩২৭) পুস্তকে ( পৃ. ২৯৮-৩০৭) ও শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যে উপস্থাসের ধারা' (১৯৩৯) পুস্তকে ( পৃ. ১৪২-১৫২ ) 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাও উল্লেখযোগ্য। 'রাজসিংহ'র কোনও ভাষায় কোনও অনুবাদ হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

## ব্রাজসিংহ

পুনঃপ্রণীত

[১৮৯০ খ্রীষ্টান্দে মৃদ্রিত চতুর্থ সংস্করণ হইতে]



# চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

রাজদিংহের পূর্ব্ব তিন সংস্করণে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন করা ইইয়ছিল, তাহা একটা অতি শুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার একটি ক্লুল্র অংশ মাত্র। মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কথা, হিন্দুদিগের সঙ্গে মোগলের বিবাদ। মোগলের প্রতিদ্বন্দী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা সকলেই জানে। রাজপুতগণের বীর্য্য অধিকতর ইইলেও, এদেশে তেমন স্থপরিচিত নহে। তাহা স্থপরিচিত করিবার যথার্থ উপায়, ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিদ্ধ। প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা হংসাধ্য। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী; হিন্দুদ্বেষক। হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন—বিশেষতঃ মুসলমানদিগের চিরশক্র রাজপুতদিগের কথা। রাজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না—স্বজাতিপক্ষপাত নাই, এমন নহে। মনুষী নামে একজন বিনিসীয় চিকিৎসক মোগল-দিগের সময়ে ভারতবর্ধে বাস করিয়াছিলেন। তিনিও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কক্র নামা এক জন পাজি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন জাতীয় ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিত্যা, তাহার মীমাংসা তুঃসাধ্য। অস্ততঃ এ কার্য্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক।

ইতিহাসের উদ্দেশ্য কথন কথন উপস্থাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপস্থাসলেখক, সর্বব্র সত্যের শৃদ্ধলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অতিইসিদ্ধি জন্ম কল্পনার আশ্রম লইতে পারেন। তবে, সকল স্থানে উপস্থাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই প্রান্থে আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এই নিষেধবাক্য খাটে না। এক্ষণে বুঝাইতেছি, এই উদ্দেশ্য কি।

"ভারতকলক" নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে। এই টুনবিংশ শতান্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্নু দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মহুয়োর সর্কাঙ্গ তুর্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ সামাজ্যে হিন্দুর বাহুবল পুপু হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বেক কখনও পুপু হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপান্ত। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীয়

অপেকাও রাজপুত বাছবলে বলবান্ ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে রাজকীয় অক্সান্ত গুলে তাঁহারা নিকৃষ্ট ছিলেন।

যখন বাছবল মাত্র আমার প্রতিপাত, তথন উপস্থাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। উপস্থাসে সে কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে, রাজসিংহের পূর্ব্ব সংস্করণে যে কুজ ঘটনাট অবলম্বন করা গিয়াছিল, তদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধাহয় না। রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহামুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপস্থাসভৃক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া প্রছের্ন কলেবর এত বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ উপস্থাসের প্রপ্রাসিকতা রক্ষা করিবার জন্ম কয়নাপ্রস্ত অনেক বিষয়ই প্রস্থমধ্যে সয়িবেশিত করিতে হয়য়াছে।

স্থুল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রস্থত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। উরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব্-উল্লিসা, উদিপুরী, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপস্থাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।

ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কোন্টি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আমি সে বিচার বড় করি নাই। ছই একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। রূপনগরের রাজকন্যা সম্বন্ধে যে স্থুল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা টডের গ্রন্থে আছে, কিন্তু অমের গ্রন্থে নাই। আর উদিপুরী সম্বন্ধে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা অমের গ্রন্থে আছে, কিন্তু টডের গ্রন্থে নাই। আমি উভয় ঘটনাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। রক্সমধ্যে প্রকৃত্ত্বেব যে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা লিখিয়াছি, অম গ্রন্থেশ লেখেন। কিন্তু টডের গ্রন্থে শাহজাদা সম্বন্ধে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি এখানে অমের অম্বন্ধী হইয়াছি। এইরূপ অনেক আছে।

কথিত আছে, নৃত্যগীত কেহ না করিতে পারে, এমন আদেশ ওরঙ্গজ্বে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অন্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল, এ উপস্থাসে এইরপ লিখিয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।

ওরক্সজেব নিজে মছাপান করিতেন না, কিন্তু ইহার পিতা ও পিতামহ, খুল্লতাত এবং সভোদর প্রভতি অতিশয় মছাপ ছিলেন। তাঁহার পৌরাঙ্গনাগণও যে মছাপায়িনী ছিল,

# **एक्ट्र मः इतानत विकाशन**

তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কেই ছদি এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে লে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপস্থাস লিখি নাই। তুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপস্থাস বলা যাইতে পারে না। এই
প্রথম ঐতিহাসিক উপস্থাস লিখিলাম। এপর্যান্ত ঐতিহাসিক উপস্থাসপ্রণয়নে কোন লেখকই
সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

ভাষা সম্বন্ধেও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। এখন লেখকেরা বা ভাষাসমালোচকেরা ছই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্ব্বত্র সংস্কৃতামুষায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে স্পণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃতব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং কল স্থানে তাঁহাদের অমুমোদনে প্রস্তুত্ব নহি। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্বোধনে "ভগবন্" "প্রভো" "যামিন্" "রাজকুমারি" "পিতঃ" প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি "তথা" এবং "তথায়," উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। "সাসৈন্তে" এবং "সসৈত্য" ছই-ই লিখিয়াছি—একটু অর্থ প্রভেদে। কিন্তু "গোপিনী" "সশরীরে উপস্থিত," এরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণনির্দ্ধেশের এ স্থান নহে। সময়ান্তরে তাহা করিব ইচ্ছা আছে।

**बीविक्रमहत्त्र हर्द्वालाशा**ग्र

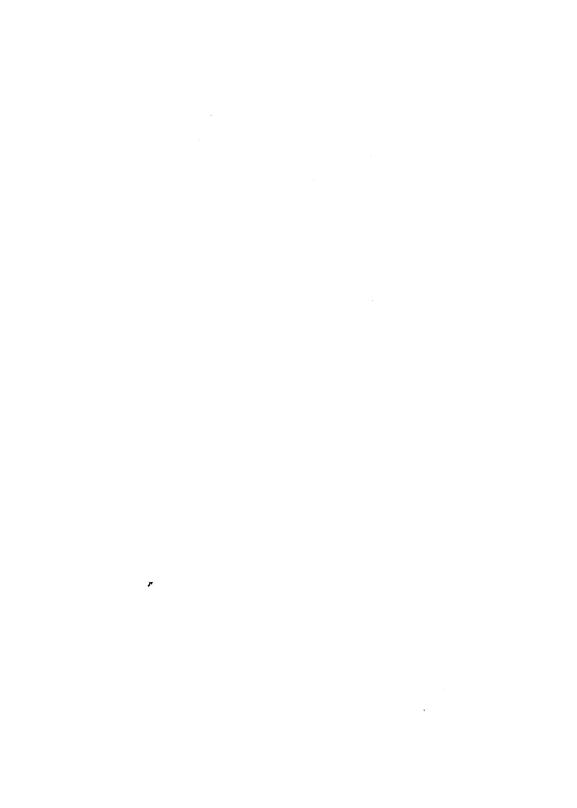

# প্রথম খণ্ড

# চিত্রে চরণ

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## তস্বীরওয়ালী

রাজস্থানের পার্ববত্যপ্রাদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুত্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুত্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুত্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে।

সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজ্যনী; ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় স্থশোভিত। গালিচার অন্তকরণে শেত-কৃষ্ণপ্রস্তররঞ্জিত হর্দ্ম্যতল; শেতপ্রস্তরনির্দ্মিত নানা বর্ণের রম্বরাজিতে রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর; তথন তাজমহল ও ময়্রতক্তের অন্তকরণই প্রসিদ্ধ, সেই অন্তকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাতরের অসম্ভব পক্ষী সকল, অসম্ভব রকমে, অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফ্লের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক, দশ জন কি পনর জন। নানা রঙের বস্ত্রের বাহার; নানাবিধ রত্নের অলঙ্কারের বাহার; নানাবিধ উজ্জ্বল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি,—কেহ মৃল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকালী, কেহ নবদুর্ব্বাদলশ্রামা,—খনিজ রম্বরাশিকে উপহসিত করিতেছে। কেহ তামূল চর্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে—কেহ বা নাকের বড় বড় মতিদার নথ ছলাইয়া ভীমসিংহের পছমিনী রাণীর উপাখ্যান বলিতেছেন, কেহ বা কাণের হীরকজড়িত কর্ণভূষা ছলাইয়া পরনিন্দায় মজলিষ

জাঁকাইতেছেন। অধিকাংশই যুবতী; হাসি টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে—একট্ট রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে।

মুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কওকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তিদস্তনির্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি; প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল; মুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার ভস্বীর আয়ি ?"

প্রাচীনা বলিল, "এ শাহজাঁহা বাদশাহের তস্বীর।"

যুবতী বলিল, "দুর মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুর দাদার দাড়ি।" আর এক জন বলিল, "সে কি লো ? ঠাকুর দাদার নাম দিয়া ঢাকিস্ কেন ? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল, "এ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়াছিল—সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, "এখানা জাহাঁাগীর বাদশাহের ছবি।"

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল, "ইহার দাম কত ?"

প্রাচীনা বড় দাম হাঁকিল।

রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ত গেল ছবির দাম। আসল মানুষ্টা মুরজাঁহা বেগম কতকে কিনিয়াছিল ?"

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল; বলিল, "বিনামূল্যে।"

রসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।"

আবার একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, "হাসিতে মা, তস্বীর কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন, তবে আমি তস্বীর দেখাইব। আর তাঁরই জন্ম এ সকল আনিয়াছি।"

তখন সাত জন সাত দিক্ হইতে বলিল, "ওগো, আমি রাজকুমারী। ও আয়ি বৃড়ী, আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। অকস্মাৎ হাসির ধ্ম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল একটু থামিল—কেবল তাকাতাকি, জাঁচাআঁচি এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিহ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রাস্তে একটু ভালা ভালা হাসি। চিত্রস্থামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্ম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একথানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্বনোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্মিতপ্রায় প্রতিমা পানে চাহিয়া রহিল—কি স্থলর! বুড়ী বয়োদোষে একট চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত প্রস্তরের বর্ণ নহে; নিজ্জীবের এমন স্থলর বর্ণ হয় না। পাতর দ্রে থাকুক, কুস্থমেও এ চারুবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃত্ব মৃত্ হাসিতেছে। পুত্ল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ ব্ঝি পুত্ল নয়—ঐ অতিদীর্ঘ ক্ষেতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষ্ময় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

ু বুড়ী অবাক্ হইল—এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল—কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমণীমগুলীর মুখপানে চাহিয়া বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হাঁ গা, তোমরা বল না গা ?"

এক স্থলরী হাসি রাখিতে পারিল না—রসের উৎস উছলিয়া উঠিল—হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল—যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিশায়বিহ্বলা বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

তথন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, কাঁদিস্ কেন গো ?"

তথন বুড়ী বৃঝিল যে, এটা গড়া পুতৃল নহে। আদত মামুষ—রাজমহিষী বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তথন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে— এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

# দ্বিতীয় পরিচেছদ

#### চিত্ৰদলন

এই ভুবনমোহিনী স্থুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্রবিক্তেত্রী প্রণত হইল, রূপনগরের রাজার কন্থা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রক্ষ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সধীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্থ্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা ?"

স্থীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তস্বীর বেচিতে আসিয়াছেন।" চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন ?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দোধ কি ? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তস্বীর আনিয়া দেখাইতেছিল—তাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে শাহজাঁহা বাদশাহ, কি জাহাঁগীর বাদশাহের তস্বীর কি নাই ?"

র্দ্ধা কহিল, "থাক্বে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর একখানা নিতে নাই? আপনারা নিবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তস্বীর সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তস্বীরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আক্বর বাদশাহ, জাহাঁগীর, শাহজহাঁ, মুরজহাঁ, মুরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুট্ম, ঘরে ঢের তস্বীর আছে। হিন্দুরাজার তস্বীর আছে ?"

"অভাব কি ?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তথন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই, পদন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পদন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবস্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রেয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল—দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে ?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন ? এমন কাহার তস্বীর যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের ছ্য্মনের ছবি। রাজকুমারী। কার তস্বীর ?

বৃড়ী। (সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তস্বীর লইব।"

'তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিক্ষারিত হইল। এক জন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ। দেখিবার যোগ্য বটে।"

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহে— তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা স্থায়ে পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনাফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! যদি বীরের তস্বীর লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে ?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুশ্রীর হাতে দিল। রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা !"

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলম্গীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া এক জন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া রূদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, "এসো, একটু আমোদ করা যাক্।"

ুরঙ্গপ্রিয়া বয়স্থাগণ বলিল, "কি আমোদ বল! বল!"

রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলম্গীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। স্বাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভালে দেখি।" ভরে স্থীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। এক জন বলিল, "অমন কথা মূখে আনিও না, কুমারীজী! কাক পক্ষীতে শুনিলেও, রূপনান্ত বর গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটিতে রাখিলেন, "কে নাতি মারিবি মার্।"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্মাল নামী এক জন বয়স্তা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"

চক্তলকুমারী ধীরে ধীরে অলস্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চক্তলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

"कि मर्खनाम । कि कतिरल।" विलया मशीगं भिट्याला।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।" তার পর নির্মালের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্মাল। ছেলেদের সাধ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না । আমি কি কখন জীবস্ত ওরঙ্গজেবের মুখে এইরপ—"

নির্মাল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন, কথাটা সমাপ্ত হইল না—কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এমন প্রাণসংহারক কথাবার্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে! এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবীরের মূল্য আসিয়া পৌছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা উদ্ধিশাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্মাল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহার হাতে একটি আশরফি দিয়া বলিল, "আয়ি বুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটিক নাই—এখনও উহার ছেলে বয়স।"

বুড়ী আশরফিটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বল্তে হয় মা! আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি ?"

নির্মাল সম্ভষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### চিত্রবিচারণ

পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন। নির্মালকুমারী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া চঞ্চল বলিল, "নির্মাল! ইহার মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ?"

নির্মাল বলিল, "যাহাকে আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিত্র ত তুমি পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ।"

চঞ্চল। ওরঙ্গজেবকে!

নির্মাল। আশ্চর্য্য হইলে যে १

চঞ্চল। বদজাতের ধাড়ি যে ? অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জম্মে নাই ?

নির্মাল। বদ্জাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম ? আমি একদিন না একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব ইচ্ছা আছে।

**ठक्षन। गूजनमान (य ?** 

নির্মাল। আমার হাতে পডিলে ওরঙ্গজেবও হিন্দু হবে।

চঞ্চল। তুমি মর।

নির্মাল। কিছুমাত্র আপত্তি নাই—কিন্তু ঐ একখানা কার ছবি তুমি পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছ, দে খবরটা লইয়া তবে মরিব।

চঞ্চলকুমারী তখন আর পাঁচখানা চিত্রের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে করস্থ চিত্রখানি মিশাইয়া দিয়া বলিল, "কোন্ ছবি আবার পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম ? মান্ত্র্যের একটা কলঙ্ক দিতে পারিলেই কি হয় ? কোন্ ছবিখানা পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম ?"

নির্মাল হাসিয়া বলিল, "একখানা তস্বীর দেখিতেছিলে, তার আর কলঙ্ক কি? রাজকুমারি, তুমি রাগ করিলে বলিয়া আমার কাছে ধরা পড়িলে। কার এমন কপাল প্রসন্ধ, তস্বীরগুলা দেখিলে আমি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।"

ুচঞ্চলকুমারী। আকব্বর শাহের।

নির্মল। আককারের নামে রাজপুতনী ঝাড়ু মারে। তা ত নহেই।

এই বলিয়া নির্মালকুমারী তস্বীরের গোছা হাতে লইয়া খুঁজিতে লাগিল। বলিল, "তুমি যেখানি দেখিতেছিলে, তাহার উল্টা পিঠে একটা কালো দাগ আছে দেখিয়াছি।"

সেই চিহ্ন ধরিয়া, নির্মালকুমারী একখানা ছবি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিল, বলিল, "এইখানি।"

চঞ্চলকুমারী রাগ করিয়া ছবিখানা ফেলিয়া দিল। বলিল, "তোর আর কিছু কাজ নেই, তাই তুই লোককে জালাতন করিতে আরম্ভ করেছিস্। তুই দূর হ।"

নির্মাল। দূর হব না। তা, রাজকুঙার! এ বুড়ার ছবিতে দেখিবার তুমি এত কি পেয়েছ গ

চঞ্চল দ বুড়ো! তোর কি চোখ গিয়েছে না কি ?

নির্মাল চঞ্চলকে জ্বালাইতেছিল, চঞ্চলের রাগ দেখিয়া টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। নির্মাল বড় স্থানরী, মধুর সরস হাসিতে তাহার সৌন্দর্য্য বড় খুলিল। নির্মাল হাসিয়া বলিল, "তা ছবিতে বুড়া না দেখাক্—লোকে বলে, মহারাণা রাজসিংহের বয়স অনেক হয়েছে। তাঁর ছই পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে।"

চঞ্চল। ও কি রাজসিংহের ছবি ? তা অত কে জানে স্থি ?

নির্মাল। কাল কিনেছ—আজ কিছু জান না স্থি ? তা মামুষ্টার বয়সও হয়েছে, এমন যে খুব স্থপুরুষ, তাও নয়। তবে দেখিতেছিলে কি ?

५११म ।

গৌরী সম্বে ভদমভার, পিয়ারী সম্বে কালা। শচী সম্বে সহস্রলোচন, বীর সম্বে বীরবালা॥

গঞ্চাগৰ্জন শভুজটপর, ধরণী বৈঠত বাস্থকীফণ্মে। পবন হোয়ত অগুন-স্থা, বীর ভজত যুবতী মন্মে॥

নির্মাল। এখন, তুমি দেখিতেছি, আপনি মরিবার জন্ম ফাঁদ পাতিলে। রাজসিংহকে ভজিলে, রাজসিংহকে কি কখন পাইতে পারিবে ?

চঞ্চল। পাইবার জন্ম কি ভজে ? তুমি কি পাইবার জন্ম প্রক্লেবে বাদশাহকে অভিযাত ?

নির্মাল। আমি উরঙ্গজেবকে ভজিয়াছি, যেমন বেড়াল ইন্দুর ভজে। আমি যদি উরঙ্গজেবকে না পাই, তা নয় আমার বেড়ালখেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল। তোমারও কি তাই ?

চঞ্চল। আমারও না হয়, সংসারের খেলাটা এ জ্ঞাের মত রহিয়া গেল।

নির্মাল। বল কি রাজকুঙার ? ছবি দেখিয়া কি এত হয় ?

চঞল। কিলে কি হয়, তা তুমি আমি কি জানি? কি হইয়াছে, তাই কি জানি?

স্মামরাও তাই বলি। চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা ত বলিতে পারি না। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা ত জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি ? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল ? তা আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বৃষ্ধিব বা বৃষ্ধাইব ?

চঞ্চলকুমারীর মন যাই হোক্, মনের আগুনে এখন ফুঁ দিয়া সে ভাল করে নাই। কেন না, সম্মুখে বড় বিপদ্। কিন্তু সে সকল বিপদের কথা বলিতে আমাদের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

## চতুর্থ পরিচেছদ

#### বুড়ী বড় সতর্ক

যে বুড়ী ছবি বেচিয়াছিল, সে ফুরিয়া বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী আগ্রা। সে চিত্রগুলি দেশে বিদেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে আগ্রা গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি নির্মালকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয়, বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সেকথা প্রকাশ করিবার জন্ম বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তখন বুড়ীর মন কাজে কাজেই কথাটি

বলিবার জন্ম বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও হুরস্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার, সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না—রাত্রিতে নিজা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুদ্র আহার করিতে বসিল—বুড়ী ছেলের সান্কির উপর একটু রসাল কাবাব তুলিয়া দিয়া বলিল, "থা! বাবাজান! খা খা লেও। যৈসা কাবাব রূপনগরসে আনেকে বক্ত এক রোজ বানা থা—ওর কভী নেহিন্ বনা।"

ছেলে খাইতে খাইতে বলিল, "আম্মাজী! রূপনগরকা যো কেস্সা আপ্ ফরমায়েঙ্গে বোলী ধী।"

মা বলিল, "চুপ্! বহ বাত্ মূহ্মে মং লও বাপ্জান্। মেয়্নে কিয়া বোলী থী ? থেয়াল্মে বোলী থী শায়েদ্।"

বুড়ী এখন ভূলিয়া গিয়াছিল যে, পূর্ব্বে এক সময়ে চঞ্চলকুমারীর কথাটা তাহার উদরমধ্যে অত্যন্ত দংশন আরম্ভ করায়, তিনি পুত্রের সাক্ষাতে একটু উঃ আঃ করিয়াছিলেন। এবারকার উত্তর শুনিয়া ছেলে বলিল, "চুপ রহেঙ্গে কাহে মাজী ? যৈসা কিয়া বাত্ হোগী ?"

মা। শুন্নেকা মাফিক বাত্ নেহিন্ বাপ্জান্!

ছেলে। তব্রহনে দিজিয়ে।

মা। ঔর কুছ্ নেহিন্, রূপনগরওয়ালী কুমারীন্কি বাত্।

ছেলে। বহ क्रमातीन् वड़ा थूव् खूत्रकः ? याह रेग्नमा श्रीमा वाड्?

মা। সোনেহিন্—বাঁদীকি বড়া দেমাগ। ইয়া আল্লা! মেয়নে কিয়া বোল্ চুকা! ছেলে। কাঁহা রূপনগর গড়, কাঁহা ওঁহাকা রাজকুমারীন্কি দেমাগ—ইয়ে বাত্

আপ্কা বোলনাই কিয়া জক্লর্—হামারা শুননাই কিয়া জক্লর ?

মা। স্রেফ্ দেমাগ বাপ্জান্! লোগুনি বাদ্শাহে আলম্কো নেহিন্ মান্তী!

ছেলে। वान्भारः आनम्का भानि मिरे राशी ?

মা। গালি—বাপ্জান্! উস্সে ভী জবর কুছ!

ছেলে। উস্সে ভী জবর! কিয়া হো সক্তা? বাদশাহ আলম্কো ওর মার সক্তা নাই! ছেলে। মার্সে ভী জবর ?

মা। वाপ्छान्- वेत পूছिও মং- মেয়্নে উস্কী নিমক্ খাইন্।

ছেলে। নিমক খায়ে হো! কিস্তরে মা ?

মা। আশরফি দিন্।

ছেলে। কাহে মাজী ?

মা। উস্কী গুনাহ্কে বাত কিসিকা পাস্ বোল্না মনাদেব নেহিন্, এস্ লিয়ে।

ছেলে। আচ্ছা বাত হৈ। মুক্কো একঠো আশরফি বথ শিশ্ ফর্মাইয়ে।

মা। কাহে রে বেটা ?

ছেলে। নেহিন্ত মুঝ্কো বোল দিজিয়ে বাজ্ঠো কিয়া হৈ ?

মা। বাত্ ঔর কিয়া, বাদশাহকা তস্বীর—তোবা! তোবা! বাত্ঠো আব্হী নিকলী থী!

ছেলে। তস্বীর ভাঙ্গালা ?

মা। আরে বেটা, লাথ্সে ভাঙ্গু ভালা। তোবা। মেয়নে নিমকহারামী কর্ চুকা। ছেলে। নিমকহারামী কিয়া হৈ ইস্মে,—তোম্মা, মেয়নে বেটা। হামরা বোলনেসে নিমকহারামী কিয়া হৈ ?

মা। দেখিও বাপ্জান্, কিস্ইকো বলিও মং।
ছেলে। আপ্খাতেরজমা রহিয়ে—কিস্ইকা পাস্ নেহিন্ বোলেঙ্গে।
তথন বুড়ী বিলক্ষণ রসরঞ্জিত করিয়া চিত্রদলনের বাাপারটা সমস্ত বলিল।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

#### দরিয়া বিবি

বৃড়ীর পুজের নাম খিজির সেথ। সে তস্বীর আঁকিত। দিল্লীতে তাহার দোকান।
মার কাছে ছই দিন থাকিয়া, সে দিল্লী গেল। দিল্লীতে তাহার এক বিবি ছিল। সেই
দোকানেই থাকিত। বিবির নাম ফতেমা। খিজির, মার কাছে রূপনগরের কথা যাহা
শুনিয়াছিল, তাহা সমস্তই ফতেমার কাছে বলিল। সমস্ত কথা বলিয়া, খিজির ফতেমাকে
বলিল যে, "তুমি এখনই দ্রিয়া বিবির কাছে যাও। এই সংবাদ বেগম সাহেবাকে বেচিয়া
আসিতে বলিও। কিছু পাওয়া যাইবে।"

দরিয়া বিবি, পাশের বাড়ীতেই বাস করে। ঘরের পিছন দিয়া যাওয়া যায়। অতএব ফতেমা বিবি, বেপরদা না হইয়াও, দরিয়া বিবির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খিজির বা ফতেমার বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু দরিয়া বিবির বিশেষ পরিচয় চাহি। দরিয়া বিবির আসল নাম, দরীর-উন্নিসা কি এমনই একটা কিছু, কিন্তু সে নাম ধরিয়া কেহ ডাকিত না—দরিয়া বিবি বলিয়াই ডাকিত। তার বাপ মা ছিল না, কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী আর একটা বুড়ী ফুফু, কি খালা, কি এমনই একটা কি ছিল। বাড়ীতে পুরুষমান্ত্র কেহ বাস করিত না। দরিয়া বিবির বয়স সতের বৎসরের বেশী নহে—তাহাতে আবার কিছু খর্বাকার, পনের বছরের বেশী দেখাইত না। দরিয়া বিবি বড় স্কুন্দরী, ফুটস্ত ফুলের মত, সর্ববদা প্রফুল্ল।

দরিয়া বিবির ভগিনী অতি উত্তম সূর্মা ও আতর প্রস্তুত করিতে পারিত। তাহাই বিক্রয় করিয়া তাহাদের দিনপাত হইত। আপনারা একা বা দোলা করিয়া বড়মামুষের বাড়ী গিয়া বেচিয়া আসিত। তুঃখী মানুষ, রাত্রি হইলে পদব্রজেও যাইত। বাদশাহের অস্তঃপুরে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না—বাহিরের দ্রীলোকেরও না—কিন্তু দরিয়া বিবির সেখানে যাইবারও উপায় ছিল। তাহা পরে বলিতেছি।

ফতেমা আসিয়া দরিয়া বিবিকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ বলিল, এবং বলিয়া দিল যে, ঐ সংবাদ বিক্রেয় করিয়া অর্থ আনিতে হইবে।

দরিয়া বিবি বলিল, "রঙ্মহালের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে—পরওয়ানাখানা কোথায় ?"

ফতেমা বলিল, "তোমারই কাছে আছে।" দরিয়া বিবি তখন পেটারা খুলিয়া একখানা কাগজ বাহির করিল। তাহা উপ্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "এইখানা বটে।" দরিয়া বিবি তখন কিছু স্থরমা লইয়া ও পরওয়ানা লইয়া বাহির হইল।

# দ্বিতীয় খণ্ড

## নন্দ্রনে নরক

## প্রথম পরিচেছদ

## অদৃষ্টগণনা

জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত সৈকত-পুলিন-মধ্যবাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকৃলে নগরী-গণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী, প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবং জ্বলিতেছে—সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদিপ্রস্তরনির্দ্মিত মিনার গুম্বজ্ব, উর্দ্ধে উথিত হইয়া চল্রালোকের রিশ্মরাদি প্রতিক্ষলিত করিতেছে। অতিদ্রে কৃতবমিনারের বৃহচ্চূড়া, ধূমময় উচ্চস্তস্তবং দেখা যাইতেছিল, নিকটে জুম্মা মস্জীদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চল্রালোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা; বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্পবিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিক্জন-পরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর গোলাবের স্থান্ধ, গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বছজাতীয় বাত্যের নির্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলঙ্কারশিক্ষিত,—এই সমস্ত একত্রিত হইয়া, নরকে নন্দনকাননের ছায়ার স্থায় অভূত প্রকার মোহ জ্মাইতেছে। ফুলের ছড়াছড়ি, আতর গোলাবের ছড়াছড়ি,—নর্তকীর নৃপুরনির্কণ, ায়িকার কণ্ঠে সপ্তস্থরের আরোহণ অবরোহণ, বাত্যের ঘটা, কমনায়কামিনীকরতলকলিত তালের চটচটা; মত্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষব্ছিপ্রবাহ; খিচড়ী পোলাওয়ের রাশি রাশি; বিকট, কপট, মধুর, চতুর, চতুর্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, দোলার বাহকের বীভংস ধ্বনি, হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, এক্কার ঝন্মনি—শকটের ঘান্ঘানানি।

নগরের মধ্যে বড় গুল্জার, চাঁদনী চৌক। সেখানে রাজপুত বা তুর্কী অশ্বারাট হইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে। জগতে যাহা কিছু মূল্যবান্, তাহা দোকান সকলে থবে থবে সাজান আছে। কোথাও নর্ত্তকী রাস্তায় লোক জমাইয়া, সারঙ্গের স্থবে নাচিতেছে গায়িতেছে; কোথাও বাজ্জিকর বাজি করিতেছে, প্রত্যেকের নিকট শত শত দর্শক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছে। সকলের অপেক্ষা জনতা "জ্যোতিষী"দিগের কাছে। মোগল বাদশাহদিগের সময়ে জ্যোতির্বিণ্গণের যেরূপ আদ্য ছিল, এমন বোধ হয়, আর কখনও হয় নাই। হিন্দু মুসলমানে তাঁহাদের তুল্য আদর করিতেন। মোগল বাদশাহেরা জ্যোতিষ শাল্কের অতিশয় বশীভূত ছিলেন; তাঁহাদিগেল গণনা না জানিয়া অনেক সময়ে অতি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে ওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকব্বর রাজবিজোহী হইয়াছিলেন। প্রকাশ হাজার রাজপুত সেনা তাঁহার সহায় ছিল ; ওরঙ্গজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল, কিন্তু জোভির্বিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকব্দর সৈম্মধাত্রায় বিলম্ব করিলেন, ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব কৌশল করিয়া ভাঁহার চেষ্টা নিক্ষল করিলেন।

দিল্লীর চাঁদনী চৌকে, জ্যোতিষিগণ রাজপথে আসন পাতিয়া, পুথি পাঁজি লইয়া, মাথায় উফীষ বাঁধিয়া বদিয়া আছেন—শত শত স্ত্রীপুরুষ আপন আপন অদৃষ্ট গণাইবার জন্ম তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে ; পরদানিশীন বিবিরাও মুড়ী সুড়ী দিয়া যাইতে সঙ্কোচ করেন নাই। এক জন জ্যোতিযীর আসনের চারি পাশে বড় জনতা। তাহার বাহিরে এক জন অবগুঠনবতী যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোতিষীর কাছে ঘাইবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস করিয়া জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—ইতস্ততঃ দেখিতেছে। এমন সময়ে সেই স্থান দিয়া, এক জন অশ্বারোহী পুরুষ যাইতেছিল।

অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। দেখিয়া আহেলে বিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সুঞ্জী, মোগলের ভিতরও এরপ সুঞ্জী পুরুষ ছলভি। তাঁছার বেশভ্ষার অভিশয় পারিপাট্য। দেখিয়া এক জন বিশেষ সম্ভ্রাস্ত লোক বলিয়া বোধ হয়। অশ্বও সম্ভ্রাস্তবংশীয়।

জনতার জন্ম অশ্বারোহী অতি মন্দভাবে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। যে যুবতী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই, নিকটে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইল। বলিল, "থা সাহেব—মবারক সাহেব—মবারক।"

মবারক—অখারোহীর ঐ নাম—জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ?" যুবতী বলিল, "ইয়া আল্লা! আর কি চিনিতেও পার না ?" মবারক বলিল, "দরিয়া ?" मतिया विनम, "को।" মবা। তুমি এখানে কেন ?

দরিয়া। কেন, আমি ত সকল জায়গায় যাই। তোমার ত নিষেধ নাই। তুমি

মবা। আমি কেন বারণ করিব ? তুমি আমার কে ? তার পর মৃত্তর স্বরে মবারক বলিল, "কিছু চাই কি ?"

দরিয়া কাণে আঙ্কুল দিয়া বলিল, "তোবা! ভোমার টাকা আমার হারাম! আমরা আতর করিতে জানি।"

মবা। তবে আমাকে পাকড়া করিলে কেন ?

पतिशा। नाम, তবে विभव।

, মবারক ঘোড়া হইতে নামিল। বলিল, "এখন বল।"

দরিয়া বলিল, "এই ভিড়ের ভিতর এক জন জ্যোতিষী বসিয়া আছেন। ইনি নৃতন আসিয়াছেন। ইহার মত জ্যোতির্বিদ্ কখন নাকি আসে নাই। ইহার কাছে ভোমাকে তোমার কেস্মৎ গণাইতে হইবে।"

মবা। আমার কেস্মৎ জানিয়া তোমার কি হইবে ? তোমার গণাও।

দরিয়া। আমার কেস্মৎ আমি জানিতে চাহি না। না গণাইয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছি। তোমার কেস্মৎ জানাই আমার দরকার।

এই বলিয়া দরিয়া, মবারকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া ঘাইবার উপক্রম করিল। মবারক বলিল, "আমার ঘোড়া ধরে কে ?"

গোটাকত ছেলে রাজপথে দাঁড়াইয়া লাড্ডু খাইতেছিল। মবারক বলিল, "তোমরা কেহ এক লহমা আমার ঘোড়াটা ধরিয়া রাখ। আমি আসিয়া, তোমাদের আরও লাড্ডু দিব।"

এই বলিবামাত্র ছুই তিনটা ছেলে আসিয়া ঘোড়া ধরিল। একটা প্রায় নয়—দে ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল। মবারক তাহাকে মারিতে গেলেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন ইইল না—ঘোড়া একবার পিছনের পা উচু করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল। তাহাকে ভূমিশয্যাগত দেখিয়া, অপর বালকেরা তাহার হাতের লাড্ডু কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিল। তখন মবারক নিশ্চিন্ত হইয়া অদৃষ্ট গণাইতে গেলেন।

মবারককে দেখিয়া অপর লোক সকল পথ ছাড়িয়া দিল। দরিয়া বিবি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। জ্যোতিষীর কাছে মবারক হাত পাতিয়া দিলেন। জ্যোতিষী অনেক দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "আপনি গিয়া বিবাহ করুন।" পশ্চাং হইতে, ভিড়ের ভিতর লুকাইয়া দরিয়া বিবি বলিল, "করিয়াছে।"

ब्जाि विषेत्र विषय । "(क ७ कथा विषय ?"

মুবারক বলিলেন, "ও একটা পাগলী। আপনি বলিতে পারেন, আমার কি রকম विवाह हहेरव "

জ্যোতিয়ী বলিল, "আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।" भवातक विनन, "छारा रहेल कि रहेर्त ?" क्यां जिसी छेखत कतिल, "जारा स्टेरल, जाभनात शूर भगवृक्षि स्टेरत।" ভিড়ের ভিতর হইতে দরিয়া বিবি বলিল, "আর মৃত্যু।" **ब्ला**िकरी दिनन, "त्क ७ ?" মবা। সেই পাগলী।

জ্যোতিষী। পাগলী নয়। ও বোধ হয় মহুষ্য নয়। আমি আর আপনার হাত (मिथिव ना।

মবারক কিছু বুঝিতে পারিলেন ন। জ্যোতিষীকে কিছু দিয়া, ভিড়ের ভিতর দরিয়ার অবেষণ করিলেন। কিছুতেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন কিছু বিষয়ভাবে, অখে আরোহণপূর্বক, ছুর্গাভিমুখে চলিলেন। বলা বাছল্য, বালকেরা কিছু माष्ड्र পारेम।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### জেব-উল্লিস

দরিয়ার সংবাদবিক্রয়ের কি হইল ? সংবাদবিক্রয় আবার কি ? কাহাকেই বা বিক্রেয় করিবে ? সে কথাটা বুঝাইবার জন্ম, মোগলসমাটের অবরোধের কিছু পরিচয় দিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় মহিলার। রাজ্যশাসনে স্থদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে, কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ বা কাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে স্থদক। মোগলসম্রাট্দিগের কন্তাগণ এ বিষয়ে বড কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতিবিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের তুই ভগিনী, জাঁহানারা

পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের অম্বর্জী হইয়া কার্য্যে সফল ও বশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈবিদী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততােহধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয়পরিতৃত্তির জন্ম অসংখ্য লোক তাঁহার অমৃগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্যাটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুবিত করিতে পারিলাম না।

রৌশধারা পিতৃষেধিণী, উরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং স্থদক্ষ ছিলেন, এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার স্থায় বিচারপৃষ্ঠ, বাধাশৃষ্ঠ এবং তৃপ্তিশৃষ্ঠ ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যত ও অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার রাজ্য অপহরণে উরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশধারা তাঁহার প্রধান সহায়। উরঙ্গজেবও রৌশধারার বড় বাধ্য ছিলেন। উরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশধারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।

কিন্ত রৌশয়ারার ত্রদৃষ্টক্রমে তাঁহার একজন মহাশক্তিশালিনী প্রতিদ্বন্দিনী তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা ত্ইটির সঙ্গে বন্দী ভ্রাতৃপুত্রদ্বমের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা জেব-উন্নিসা \* বিবাহ করিলেন না। পিতৃষসাদিগের স্থায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পিসী ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই, মদনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। স্থতরাং ভাইঝি পিসীকে বিনষ্ট করিবার সম্বল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিরত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, রৌশহারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্যা হইলেন, জেব-উল্লিসা ভাঁহার পদম্য্যাদা ও ভাঁহার পদানতগণকে পাইলেন।

পদমর্য্যাদার কথা বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। বাদশাহের অস্কঃপুরে বোজা ভিন্ন কোন পুরুষ প্রবেশ করিত না, অস্ততঃ করিবার নিয়ম ছিল না। অস্কঃপুরে পাহারার কাজের জন্ম একটা স্ত্রীসেনা নিযুক্ত ছিল। যেমন হিন্দুরাজগণ যবনীগণকে প্রতিহারে নিযুক্ত করিতেন, মোগল বাদশাহেরাও তাই করিতেন। তাতারজাতীয়া স্ক্রেরীগণ মোগলসম্রাটের অবরোধে প্রহরিণী ছিলেন। এই স্ত্রীসৈন্মের একজন নায়িকা ছিলেন। তিনি সেনাপতির স্থানীয়া। তাঁহার পদ উচ্চ পদ বলিয়া গণ্য, এবং বেতন ও সম্মান তদমুযায়ী। এই পদে রৌশালারা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহসা অপার্থিব অন্ধকারে অস্তর্হিত

<sup>\*</sup> মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উল্লিসা বা জয়েব্-উল্লিসা নামে পরিচিতা। পাত্রি কক্র বলেন, ইহার নাম ফথর-উল্লিসা।

হইলে জেব-উন্নিসা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইতেন, তিনি রাজাস্তঃপুরের সর্ববিষয়ের কর্ত্রী হইতেন। স্কুতরাং জেব-উন্নিসা রঙ্মহালের∗ সর্বকর্ত্রী ছিলেন। সকলেই তাঁহার অধীন, প্রতিহারিগণ, খোজারা, বাঁদীরা, দৌবারিকগণ, বাহকগণ, পাচকগণ, সকলেই তাঁর অধীন। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে মহাল মধ্যে আসিতে দিতে পারিতেন।

তৃই শ্রেণীর লোক, তাঁহার কৃপায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিত; এক প্রণয়ভাজন ব্যক্তিগণ-অপর, যাহারা তাঁহার কাছে সংবাদ বেচিত।

বলিয়াছি, জেব-উন্নিসা একজন প্রধান politician। মোগলসাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল, এক প্রকার তাঁর হাতে। তিনি মোগলসাম্রাজ্যের "নিয়ামক নক্ষত্র" বলিয়াও বণিত চইয়াছেন। জানা আছে, "politician" সম্প্রদায়ের একটা বড় প্রয়োজন—সংবাদ। কোথায় কি হইতেছে, গোপনে সব জানা চাই। ছুর্ম্মুখের মুনিব রামচন্দ্র হইতে বিস্মার্ক পর্যান্ত সকলেই ইহার প্রমাণ। জেব-উন্নিসা এ কথাটা বিলক্ষণ বুবিতেন। চারি দিক্ চইতে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্ম তাঁর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে তস্বীরওয়ালা থিজির একজন। তার মা, নানা দেশে তস্বীর বেচিতে যাইত। খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দিরয়া বিবির ভগিনীও আতর ও সুর্মা বিক্রয়ের উপলক্ষে দিল্লীর ভিতর ভ্রমণু করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিত। এই সকল সংবাদ দরিয়া জেব-উন্নিসার কাছে দিয়া আসিত। জেব-উন্নিসা প্রতিবার কিছু পুরস্কার দিতেন। ইহাই সংবাদবিক্রয়। সংবাদবিক্রয়ার্থ দরিয়া মহাল মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা না পান, তজ্জ্য জেব-উন্নিসা তাহাকে একটা পরওয়ানা দিয়াছিলেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই, "দরিয়া বিবি সুর্মা বিক্রয়ের জন্ম রঙ্মহালে প্রবেশ করিতে পারে।"

কিন্তু দরিয়া বিবি রঙ্মহালে প্রবেশকালে হঠাং বিশ্ব প্রাপ্ত ইইল। দেখিল—মবারুক থাঁ রঙ্মহাল মধ্যে প্রবেশ করিল। দরিয়া তথন প্রবেশ করিল না—একটু বিলম্ব করিয়া প্রবেশ করিল।

দরিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, যেখানে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ, মবারক সেইখানে গেল। দরিয়া একটা বৃক্ষবাটিকার ছায়ার মধ্যে লুকাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

<sup>\*</sup> বাদশাহের অন্তঃপুরকে রঙ্মহাল বা মহাল বলিত।

# তৃতীয় পরিচেছদ

#### अर्था नवक

দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর ছুর্গ; ছুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রাসাদমালার ভিতর, অল্প ভূমি মধ্যে যত ধনরাশি, রত্বরাশি, রপরাশি, এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্মহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য,—চন্দ্র সূর্য্য তথা প্রবেশ করেন না; যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান না; বায়ুরও গতিরোধ। তথায় গৃহ সকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র। এমন রত্বপচিত, ধবলপ্রস্তরনিশ্বিত কক্ষরাজি কোথাও নাই; এমন নন্দনকাননিন্দিনী উভানমালা আর কোথাও নাই—এমন উর্বেশী মেনকা রম্ভার গর্ব্বথর্বকারিণী স্থন্দরীর সারি আর কোথাও নাই, এত ভোগবিলাস জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।

ইহার মধ্যে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ আমাদের উদ্দেশ্য।

অতি মনোহর বিলাসগৃহ। শেতকৃষ্ণ প্রস্তরের হর্ষ্যতল। শেতমর্শ্বরনির্শিত কক্ষ্প্রাচীর; পাতরে রত্বের লতা, রত্বের পাতা, রত্বের ফ্ল, রত্বের ফল, রত্বের পাখি, রত্বের ল্রমর। কিয়দ্র উর্দ্ধে সর্ব্বের দর্পণমণ্ডিত। তাহার ধারে ধারে সোনার কামদার বীট। উর্দ্ধে রপার তারের চন্দ্রাতপে, তাহাতে মতির ছোট ঝালর; এবং সভ্যোনিচিত পুস্পরাশির বড় ঝালর। হর্ষ্যতলে নববর্ষাসমাগমোদগত কোমল তৃণরান্ধি অপেক্ষাও স্থকোমল গালিচা পাতা; তাহার উপর গজদন্তনির্শিত রত্বালম্বত পালম্ব। তাহার উপর জরের কামদার বিছানায় জরের কামদার মথমলের বালিশ। শয্যার উপর বিবিধ পাত্রে রাশি রাশি স্থগন্ধি পুষ্প, পাত্রে পাত্রে আতর গোলাপ; স্থগন্ধি, যত্বপ্রস্তুত তাম্বলের রাশি। আর পৃথক্ স্থবর্ণপাত্রে স্থপেয় মতা। সকলের মধ্যে, পুষ্পরাশিকে, রত্বরাশিকে মান করিয়া, প্রোঢ়া স্থলরী জেব-উন্ধিসা, পানপাত্র হন্তে, বাতায়নপথে, নিশীথ নক্ষত্রশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, মৃত্ব পবনে পুষ্পমণ্ডিত মস্তক শীতল করিতেছিলেন, এমন সময়ে মবারক খাঁ তথায় উপন্থিত।

মবারক জেব-উন্নিদার নিকট গিয়া বসিলেন, এবং তামূলাদি প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইলেন।

क्टिव-উन्निमा विनन, "ना थे किए य आएम, मिटे ভान वारम।"

মবারক বলিল, "না ডাকিতে আসিয়াছি, বেআদবী হইয়াছে। কিন্তু ভিক্ক, না ডাকিভেই আসিয়া থাকে।"

জেব-উন্নিসা। তোমার কি ভিক্ষা প্রাণাধিক!

মবারক। ভিক্ষা এই যে, যেন মোলার ছকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।

জেব-উল্লিস৷ হাসিয়া বলিল, "ঐ সেই পুরাতন কথা! বাদশাহজ্ঞাদীরা কথন বিবাহ করে 📍"

🍍 মবা। তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ ত বিবাহ করিয়াছে।

জেব। তাহারা শাহজাদা বিবাহ করিয়াছে। বাদশাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। বাদশাহজাদী গুইশভী মন্সব্দার্কে কি বিবাহ করিতে পারে ?

মবা। তুমি মালেকে মূলুক। তুমি বাদশাহকে যাহা বলিবে, তিনি তাহাই করিবেন, ইহা সর্বলোকে জানে।

জেব। যাহা অমুচিত, তাহাতে আমি বাদশাহকে অমুরোধ করির না।

মবা। আর এই কি উচিত, শাহজাদী ?

জেব। এই কি १

মবা। এই মহাপাপ।

জেব। কে মহাপাপ করিতেছে ?

মবারক মাথা হেঁট করিল। শেষ বলিল, "তুমি কি বুঝিতেছ না ?"

জেব-উন্নিদা। যদি ইহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, আর আসিও না।

মবারক সকাতরে বলিল, "আমার যদি সে সাধ্য থাকিত, তবে আমি আর আসিতাম না। কিন্তু আমি এ রূপরাশিতে বিক্রীত।"

জেব। যদি বিক্রীত—যদি তুমি আমার কেনা—তবে যা বলি, তাই কর। চুপ করিয়া থাক।

মবা। যদি আমি একাই এ পাপের দায়ী হইতাম, না হয় চুপ করিয়া থাকিতাম। কিন্তু আমি তোমাকে আপনার অধিক ভাল বাসি।

জেব-উন্নিসা উচ্চ হাসি হাসিল। বলিল, "বাদশাহজাদীর পাপ।" মবারক বলিল, "পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।"

জেব। আল্লা এ সকল ছকুম ছোটলোকের জন্ম করিয়াছেন—কাফেরের জন্ম। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব ? আল্লা যদি আমার জন্ম সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।"

মবারক একেবারে আকাশ হইতে পড়িল—এরপ কদর্য্য কথা সে কখনও শুনে নাই। সেই পাপস্রোতোময়ী দিল্লীতেও কখনও শুনে নাই। অন্ত কেহ এ কথা তাহার সন্মুখে বলিলে, সে বলিত, "তুমি বজ্ঞাহত হইয়া মর।" কিন্ত জ্ঞেব-উন্নিদার রূপের সমুদ্রে সে ডুবিয়া গিয়াছিল—তাহার আর দিখিদিক্ জ্ঞান ছিল না। সে কেবল বিন্মিত হইয়া রহিল।

জেব-উন্নিসা বলিতে লাগিল, "ও কথা যাক্। অস্ত কথা আছে। ও কথা যেন আর কখনও না শুনি। শুনি যদি—"

মবারক। আমাকে ভয় দেখাইবার কি প্রয়োজন ? আমি জানি, তুমি যাহার উপর অপ্রসন্ন হইবে, একদণ্ড তাহার কাঁধে মাথা থাকিবে না। কিন্তু ইহাও বোধ হয় তুমি জান যে, মবারক মৃত্যুকে ভয় করে না।

জেব-উন্নিসা। মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই १

মবা। আছে—তোমার বিচ্ছেদ।

জেব-উন্নিসা। বার বার অসঙ্গত কথা বলিলে তাহাই ঘটিতে পারে।

মবারক বুঝিলেন যে, একটা ঘটিলে তুইটাই ঘটিবে। তিনি যদি পাপিষ্ঠা বলিয়া জেব-উদ্নিদাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চিত নিহত হইতে হইবে। জেব-উদ্নিদা মোগল রাজ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা। খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী। কিন্তু সে জন্ম মবারক তুঃখিত নহেন। তাঁহার তুঃখ এই যে, তিনি বাদশাহজ্ঞাদীর রূপে মুগ্ধ, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই; এই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইবার তাঁহার শক্তি নাই।

তাহাতেই আমার জীবন পবিত্র। আমি যে আরও ছরাকাজ্ফা রাখি,—তাহা দরিজের ধর্ম বলিয়া জানিবেন। কোন্দরিজ না ছনিয়ার বাদশাহী কামনা করে !"

তথন প্রসন্ন হইয়া শাহজাদী মবারককে আসব পুরস্কার করিলেন। মধুর প্রণয়-সম্ভাষণের পর তাহাকে আতর ও পান দিয়া বিদায় করিলেন।

মবারক রঙ্মহাল হইতে নির্গত হইবার পূর্বেই, দরিয়া বিবি আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল। অস্থের অশ্রাব্য স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, রাজপুশ্রীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইল ?" মবারক বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে ?" मतिया। **সেই** मतिया!

মবা। ছুষ্মন্! সয়তান্! তুই এখানে কেন ?

দরিয়া। জান না, আমি সংবাদ বেচি?

মবারক শিহরিল। দরিয়া বিবি বলিল, "রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ কি হইবে ?"

মবা। রাজপুত্রী কে ?

पतिया। भारकामी (कर-**उम्निमा (दर्गम मारिदा। भारकामी कि तांक**पृत्ती नरह ?

মবা। আমি ভোকে এইখানে খুন করিব।

দরিয়া। তবে আমি হাল্লা করি।

মবা। আচ্ছা, না হয়, খুন নাই করিলাম। তুই কার কাছে খবর বেচিতে আসিয়াছিস বলু।

দরিয়া। বিশব বশিয়াই দাঁড়াইয়া আছি। হজ্বৎ জেব-উন্নিসা বেগমের কাছে। মবা। কি খবর বেচিবি ?

দরিয়া। যে আজ তুমি বাজারে জ্যোতিষীর কাছে, আপনার কেস্মং জানিতে গিয়াছিলে। তাতে জ্যোতিষী তোমাকে শাহজাদী বিবাহ করিতে বলিয়াছে। তাহা হইলে তোমার তরকী হইবে।

মবা। দরিয়া বিবি! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার উপর এই দৌরাত্মা করিতে প্রস্তুত ?

দরিয়া। কি করিয়াছ? তুমি আমার কি না করিয়াছ? তুমি যাহা করিয়াছ, তার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কি আছে?

মবা। কেন পিয়ারি! আমার মত কত আছে।

দরিয়া। এমন পাপিষ্ঠ আর নাই।

মবা। আমি পাপিষ্ঠ নই। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া এত কথা চলিতে পারে না। স্থানাস্তরে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি সব বুঝাইয়া দিব।

এই বলিয়া মবারক আবার জেব-উন্নিসার কাছে ফিরিয়া গেল। জেব-উন্নিসাকে বলিল, "আমি পুনর্কার আসিয়াছি, এ বেআদবী মাফ্ করিতে হইতেছে। বলিতে আসিয়াছি যে, দরিয়া বিবি হাজির আছে—এখনই আপনার সঙ্গে সাক্ষাং করিবে। সে পাগল। সে আপনার কাছে, আমার কোন নিন্দাবাদ করিলে আমার উত্তর না লইয়া আমার প্রতি আপনি কোপ করিবেন না।"

জ্বে-উদ্লিসা বলিলেন, "তোমার উপর কোপ করিবার আমার সাধ্য নাই। যদি তোমার উপর কখন রাগ করি, তবে আমিই ছঃখ পাইব। তোমার নিন্দা আমি কাণে শুনি না।"

"এ দাসের উপর এইরূপ অমুগ্রহ চিরকাল রাখিবেন" এই বলিয়া মবারক পুনর্ব্বার বিদায় গ্রহণ করিল।

#### চতুর্থ পরিচেছদ

#### সংবাদবিক্রয়

যে তাতারী যুবতী, অসিচশ্ম হত্তে লইয়া, জেব-উল্লিসার গৃহের দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত, সে দরিয়াকে দেখিয়া বলিল, "এত রাত্রে কেন ?"

দরিয়া বিবি বলিল, "তা কি পাহারাওয়ালীকে বলিব ? তুই খবর দে।" তাতারী বলিল, "তুই বেরো—আমি খবর দিব না।"

দরিয়া বলিল, "রাগ কর কেন, দোস্ত ? তোমার নজরের লজ্জতেই কাবুল পঞ্চাব ফতে হয়, তার উপর আবার, হাতে ঢাল তরবার—তুমি রাগিলে কি আর চলে ?—এই আমার পরওয়ানা দেখ—আর এতেলা কর।"

প্রহরিণী, রক্তাধরে একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমাকেও চিনি, তোমার পর্ওয়ানাও চিনি। তা এত রাত্রিতে কি আর হজ্বং বেগম সাহেবা সূর্মা কিনিবে? তুমি কাল সকালে এসো। এখন খসম থাকে, খসমের কাছে যাও—আর না থাকে यদি—"

দরিয়া। তুই জাহান্নামে যা। তোর ঢাল তরবার জাহান্নামে যাক্—তোর ওড়্না পায়জামা জাহান্নামে যাক্—তুই কি মনে করিস্, আমি রাত তুপুরের কাজ না থাকিলে, রাত তুপুরে এয়েছি ?

তখন তাতারী চুপি চুপি বলিল, "হজরং বেগম সাহেবা এস্ বক্ত কুচ মজেমে হোয়েজী।"

দরিয়া বলিল, "আরে বাঁদী, তা কি আমি জানি না? ভূই মজা করিবি ? হাঁ কর।" তখন দরিয়া, ওড়্নার ভিতর হইতে এক সিসি সরাব বাহির করিল। প্রাহরিণী হাঁ করিল—দরিয়া সিসি ভোর তার মুখে ঢালিয়া দিল—তাতারী শুক্ষ নদীর মত, এক নিশ্বাসে তাহা শুবিয়া লইল। বলিল, "বিস্মেল্লা! তৌফা শরবং! আচ্ছা, তুমি খাড়া থাক, আমি এশ্রেলা করিতেছি।"

প্রহিনী কক্ষের ভিতর গিয়া দেখিল, জেব-উন্নিসা হাসিতে হাসিতে কুলের একটা কুকুর গড়িতেছেন,—মবারকের মত তার মুখটা হইয়াছে—আর বাদশাহদিগের সেরপেঁচ কলগার মত তার লেজটা হইয়াছে। জেব-উন্নিসা প্রহরিণীকে দেখিয়া বলিল, "নাচ্নেওয়ালী লোগ্কো বোলাও।"

রঙ্মহালের সকল বেগমদিগের আমোদের জন্ম এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী নিযুক্ত ছিল। ঘরে ঘরে মৃত্যুগীত হইত। জেব-উল্লিসার প্রমোদার্থ একদল নর্ত্তকী ছিল।

প্রহরিণী পুনশ্চ কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "যো ছকুম্। দরিয়া বিবি হাজির, আমি তাড়াইয়া দিয়াছিলাম—মানা শুনিতেছে না।"

জেব। কিছু বখ শিশও দিয়াছে ?

প্রহরিণী সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া ওড়্নায় আকর্ণ মূখ ঢাকিল। তখন জেব-উদ্লিসা বলিল, "আচ্ছা, নাচ্নেওয়ালী থাক—দরিয়াকে পাঠাইয়া দে।"

দরিয়া আসিয়া কুর্ণিশ করিল। তার পর ফুলের কুকুরটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া বেগম সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন. "কেমন হয়েছে দরিয়া ?"

দরিয়া কের কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "ঠিক মনসব্দার মবারক খাঁ সাহেবের মত হইয়াছে।"

জেব। ঠিক্! তুই নিবি ?

দরিয়া। কোন্টা দিবেন ? কুকুরটা, না মানুষটা ?

জেব-উরিসা জভঙ্গ করিল। পরে রাগ সামলাইয়া হাসিয়া বলিল, "যেটা তোর খুসী।" দরিয়া। তবে কুকুরটা হজরৎ বেগম সাহেবার থাক্—আমি মাসুষ্টা নিব।

জেব। কুকুরটা এখন হাতে আছে—মানুষটা এখন হাতে নাই। এখন কুকুরটাই নে।
এই বলিয়া জেব-উন্নিসা আসবসেবনপ্রফুল্লচিতে যে ফুলে কুকুর গড়িয়াছিল, সেই
ফুলগুলা দরিয়াকে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। দরিয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া ওড়্নায়
ছুলিল—নহিলে বেআদবী হইবে। তার পর সে বলিল, "আমি ছজুরের কুপায় কুকুর
মানুষ তুই পাইলাম।"

**ख्या किरम** ?

দ। মানুষ্টা আমার।

জেব। কিসে?

प। **आ**मात मक्त मापि श्राह ।

জেব। নেকাল হিঁয়াসে।

জেব-উন্নিসা কতকগুলা ফুল ফেলিয়া সবলে দরিয়াকে প্রহার করিল।

দরিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "মোল্লা গোওয়া সব জীবিত আছে। না হয় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।"

জেব-উল্লিসা জভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমার হুকুমে তাহারা শৃলে যাইবে।"

দরিয়া কাঁপিল। এই ব্যান্ত্রী তুল্যা মোগল-কুমারীরা সব পারে, তা সে জানিত। বলিল, "শাহজাদী! আমি তুঃখী মানুষ, খবর বেচিতে আসিয়াছি—আমার সে সব কথার প্রয়োজন নাই।"

(জव। कि थवत---वन्।

দরিয়া। ছুইটা আছে। একটা এই মবারক **খাঁ সম্বন্ধে। আজ্ঞা না পাইলে** বলিতে সাহস হয় না।

জেব। বল্।

দরিয়া। ইনি আজ রাত্রে চৌকে গণেশ জ্যোতিধীর কাছে আপনার কেস্মৎ গণাইতে গিয়াছিলেন।

জেব। জ্যোতিষী কি বলিল १

দরিয়া। শাহজাদী বিবাহ কর। তাহা হইলে তোমার তরকী হইবে।

জেব। মিছা কথা। মনসব্দার কথন জ্যোতিধীর কাছে গেল ?

দরিয়া। এখানে আসিবার আগেই।

জেব। কে এখানে আসিয়াছিল १

দরিয়া একটু ভয় খাইল। কিন্তু তখনই আবার সাহস করিয়া তস্লীম্ দিয়া বলিল, "মবারকু খাঁ সাহেব।"

(ज्वं। जूरे (क्यन क्रिय़ा क्वानिनि?

দরিয়া। আমি আসিতে দেখিয়াছি।

জেব। যে এ সকল কথা বলে, আমি তাহাকে শূলে দিই।

দরিয়া শিহরিল। বলিল, "বেগম সাহেবার হজুরে ভিন্ন এ সকল কথা আমি মুখে আনি না।"

জেব। আনিলে, জল্লাদের হাতে তোমার জিব কাটাইয়া ফেলিব। তোর দোস্রা খবর কিঁ বল্ ?

দরিয়া। দোসরা থবর রূপনগরের।

দরিয়া তখন চঞ্লকুমারীর তস্বীর ভাঙ্গার কাহিনীটা আছোপাস্ত শুনাইল। শুনিয়া জেবউন্নিসা বলিলেন, "এ খবর আচ্ছা। কিছু বথ্শিশ পাইবি।"

তথন ,রঙ্মহালের থাজনাখানার উপর বথ শিশের পরওয়ানা হইল। পাইয়া দরিয়া পলাইল।

তাতারী প্রতিহারী তাহাকে ধরিল। তরবারিখানা দরিয়ার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, "পালাও কোথা স্থি ?"

म। काक श्रेशाष्ट्र—चत्र याहेव।

প্রতিহারী। টাকা পাইয়াছ—আমায় কিছু দিবে না ?

দ। আমার টাকার বড় দরকার, একটা গীত শুনাইয়া যাই। সারেঙ্গ আন।

প্রতিহারীর সারেক্স ছিল—মধ্যে মধ্যে বাজাইত। রঙ্মহালে গীতবাতোর বড় ধূম।
সকল বেগমের এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী ছিল; যে অপরিণীতা গণিকাদিগের ছিল না,
তাহারা আপনা আপনি সে কার্য্য সম্পন্ন করিত। রঙ্মহালে রাত্রিতে স্থর লাগিয়াই ছিল।
দরিয়া তাতারীর সারেক্স লইয়া গান করিতে বসিল। সে অতিশয় স্কুক্ত ; সঙ্গীতে বড়
পট্। অতি মধুর গায়িল। জেব-উন্নিসা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গায় ?"

প্রতিহারী বলিল, "দরিয়া বিবি।"

ছকুম হইল, "উহাকে পাঠাইয়া দাও।"

দরিয়া আবার জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া কুর্ণিশ করিল। জেব-উন্নিসা বলিলেন, "গা। ঐ বীণ আছে।"

বীণ লইয়া দরিয়া গায়িল। গায়িল অতি মধুর। শাহজাদী অনেক অপ্সরোনিন্দিত, সঙ্গীতবিভাপটু, গায়কগায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই। দরিয়ার গীত সমাপ্ত হইলে, জেব-উনিসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মবারকের কাছে কখন গায়িয়াছিলে ?"

দরিয়া। আমার গীত শুনিয়াই তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জ্বে-উন্নিসা একটা ফুলের তোর্রা ফেলিয়া দরিয়াকে এমন জােরে মারিলেন যে, দরিয়ার কর্ণভূষায় লাগিয়া, কাণ কাটিয়া রক্ত পড়িল। তখন জ্বে-উন্নিসা তাহাকে আরও কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। বলিলেন, "আর আসিস্ না।"

দরিয়া তদ্লীম দিয়া বিদায় হইল। মনে মনে বলিল, "আবার আসিব—আবার জ্ঞালাইব—আবার মার খাইব—আবার টাকা নিব। তোমার সর্বনাশ করিব।"

#### পঞ্চম পরিচেছদ

#### উদিপুরী বেগম

উরঙ্গজেব জগংপ্রথিত বাদশাহ। তিনি জগংপ্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া-ছিলেন। নিজেও বৃদ্ধিমান্, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অক্যান্ম রাজগুণে গুণবান্ ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগংপ্রথিতনামা রাজাধিরাজ, আপনার জগংপ্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

ইহার একমাত্র কারণ, ঔরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার স্থায় ধৃষ্ঠ, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশৃষ্ঠ, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক ছুই একজন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটাচারী সম্রাট্ জিতেন্দ্রিয়তার ভাগ করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য স্থন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকাপরিপূর্ণ মধুচক্রের স্থায় দিবারাত্র আননন্দধেনিতে ধ্বনিত হইত।

তাঁহার মহিবীও অসংখ্য—আর সরার বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশৃন্যা বেতনভাগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য। এই পাপিষ্ঠাদিগের সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্বন্ধ বড় অল্প। কিন্তু কোন কোন মহিবীর সঙ্গে এই উপাখ্যানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

শোগল বাদশাহের। যাঁহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রধানা মহিষী হইতেন। হিন্দুদ্বেষী উরঙ্গজেবের ছূর্ভাগ্যক্রমে একজন হিন্দুক্তা। তাঁহার প্রধানা মহিষী। আক্বর বাদশাহ রাজপুত রাজগণের ক্তা বিবাহ করার প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম অমুসারে, সকল বাদশাহেরই হিন্দুমহিষী ছিল। উরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম।

যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে সর্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সেঁ একজন খ্রিষ্টিয়ানী; উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইহার নাম উদিপুরী নহে। আসিয়া খণ্ডের দ্রপশ্চিমপ্রাস্ত-স্থিত যে জ্ঞাজিয়া এখন ক্ষিয়া রাজ্যভুক্ত, তাহাই ইহার জ্মভূমি। বাল্যকালে একজন

দাসব্যবসায়ী ইহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়:প্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুশ্ব হইয়া দারা তাহার অত্যস্ত বশীভূত হইলেন। বলিয়াছি, উদিপুরী মুসলমান ছিল না, খ্রিষ্টিয়ান। প্রবাদ আছে যে, দারাও শেষে খ্রিষ্টিয়ান হইয়াছিলেন।

দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তবে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। দারাকে পরাস্ত করিয়া, উরঙ্গজেব প্রথমে তাহাকে বন্দী করিয়া, পরে বধ করেন। দারাকে বধ করিয়া নরাধম উরঙ্গজেব এক আশ্চর্য্য প্রাপন্ধ উত্থাপিত করিল। উড়িয়াদিগের কলঙ্ক আছে যে, রড় ভাই মরিলে ছোট ভাই বিধবা ভাতৃজ্ঞায়াকে বিবাহ করিয়া ভাহার শোকাপনোদন করে। এই শ্রেণীর একজন উড়িয়াকে আমি একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা এমন ছক্ষ্ম কেন কর ?" সে ঝটিভি উত্তর করিল, "আজে, ঘরের বৌ কি পরকে দিব ?" ভারতেশ্বর ঔরঙ্গজেবও বোধ হয়, সেইরপ বিচার করিলেন। তিনি কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ইস্লাম্ ধর্মান্থসারে তিনি অগ্রজ্ঞপত্নী বিবাহ করিতে বাধ্য। অতএব দারার ছুইটি প্রাধানা মহিষীকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী হুইতে আহুত করিলেন। একটি রাজপুতক্ত্যা; আর একজন এই উদিপুরী মহাশ্রা। রাজপুতক্ত্যা এই আজ্ঞা পাইয়া যাহা করিলে, হিন্দুক্ত্যা মাত্রেই সেই অবস্থায় তাহা করিবে, কিন্তু আর কোন জাতীয়া ক্ত্যা তাহা পারিবে না;—সে বিয় খাইয়া মরিল। খ্রিষ্টিয়ানীটা সানন্দে ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠলগ্না হুইল। ইতিহাস এই গণিকার নাম কীর্ত্তিত করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধর্ম্মরক্ষার জন্ম বিষ পান করিল, তাহার নাম লিখিতে ঘুণা বোধ করিয়াছেন। ইতিহাসের মূল্য এই।

উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য মন্তাসক্তি। দিল্লীর বাদশাহের।
মুসলমান হইয়াও অত্যন্ত মন্তাসক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের পোরবর্গ এ বিষয়ে তাঁহাদের
দৃষ্টাস্তান্থ্যমী হইতেন। রঙ্মহালেও এ রঙ্গের ছড়াছড়ি! এই নরক মধ্যেও উদিপুরী
নাম জাহির করিয়া তুলিয়াছিল।

জেব-উদ্নিসা হঠাৎ উদিপুরীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। কেন না, ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী মছাপানে প্রায় বিলুপ্তচেতনা; বসনভূষণ কিছু বিপর্যান্ত, বাঁদীরা সজ্জা পুনর্বিক্সন্ত করিল, ডাকিয়া সচেতন ও সাবধান করিয়া দিল। জেব-উদ্নিসা আসিয়া দেখিল, উদিপুরীর বাম হাতে সট্কা, নয়ন অর্জনিমীলিত, অধরবান্ধূলীর উপর মাছি উড়িতেছে; মটিকাবিভিন্ন ভূপতিত বৃষ্টিনিষিক্ত পুস্পরাশির মত উদিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।

জেব-উন্নিসা আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "মা! আপনার মেজাজ উত্তম ত ?" উদিপুরী অর্জজাগ্রতের স্বরে, রসনার জড়তার সহিত বলিল, "এত রাত্তে কেন ?"

জে। একটা বড় খবর আছে।

উ। কি ? মারহাট্টা ভাকু মরেছে ?

জে। তারও অপেকা খোশ খবর।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা গুছাইয়া বাড়াইয়া রঙ ঢালিয়া দিয়া, চঞ্চলকুমারীর সেই তস্বীর ভাঙ্গার গল্পটা করিলেন। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "এ আর খোশ খবর কি •ৃ"

'জেব-উন্নিসা বলিল, "এই মহিষের মত বাঁদীগুলা হজরতের তামাকু সাজে, আমি তাহা দেখিতে পারি না। রূপনগরের সেই স্থলরী রাজকুমারী আসিয়া হজরতের তামাকু সাজিবে। বাদশাহের কাছে এই ভিক্ষা চাহিও।"

উদিপুরী না বৃঝিয়া, নেশার ঝোঁকে বলিল, "বহৎ আচ্ছা।"

ইহার কিছু পরে রাজকার্য্যপরিশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমাপনয়ন জন্য উদিপুরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উদিপুরী নেশার ঝোঁকে চঞ্চলকুমারীর কথা, জ্বে-উন্নিসার কাছে যেমন শুনিয়াছিল, তেমনই বলিল। "সে আসিয়া আমার তামাকু সাজিবে," এ প্রার্থনাও জানাইল। বলিবামাত্র ওরঙ্গজেব শপথ করিয়া স্বীকার করিলেন। কেন না, ক্রোধে অস্থির হইয়াছিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচেছদ

#### যোধপুরী বেগম

পরদিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় কৃটিলতা-ভয়ে জয়সিংহ ও যশোবস্ত সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিম শাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্বাদা শশব্যস্ত—যে অভেগ্ন কৃটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাপ্রগণ্য শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন—এই আজ্ঞাপত্র সেই কৃটিলতাপ্রস্ত । তাহাতে লিখিত হইল যে, "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যরুত্তাম্ভ শ্রবণে মৃদ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাওসাহেবের সংস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা কন্থাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উত্যোগ করিতে থাকুন; শীত্র রাজসৈক্য আসিয়া কন্থাকে দিল্লীতে লাইয়া যাছবৈ।"

এই দংবাদ রূপনগরে আদিবামাত্র মহান্তলন্থুল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অন্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্সা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভ কল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ—যাঁহার সমকক্ষ মন্ত্র্যালোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন,—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে ? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী দেবমন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই স্থ্যোগে কোন্ ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন, তাহার ফর্দ্ধ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর স্থীজন নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সম্বন্ধে মোগলংশ্ববিশী চঞ্চলকুমারীর স্থুখ নাই।

সংবাদটা অবশ্য দিল্লীতেও প্রচার পাইল। বাদশাহী রঙ্মহালে প্রচারিত হইল। যোধপুরী বেগম শুনিয়া বড় নিরানন্দ হইলেন। তিনি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার স্থ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানি রাখিতেন। হিন্দুপরিচারিকা দ্বারা তিনি সেবিতা হইতেন; হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না—এমন কি, ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। বিখ্যাত দেবদেয়ী ঔরঙ্গজেব যে এতটা সহা করিতেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন।

যোধপুরী বেগম এ সংবাদ শুনিলেন। বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইলে, বিনীতভাবে বিললেন, "জাঁহাপনা! যাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে—এক্ সামান্তা বালিকা কি তাহার ক্রোধের যোগ্য ?"

রাজেন্দ্র হাসিলেন—কিন্তু কিছু বলিলেন না। সেখানে কিছুই হইল না।
তখন যোধপুর-রাজকক্যা মনে মনে বলিলেন, "হে ভগবান্! আমাকে বিধবা কর!
এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দুনাম লোপ হইবে।"

দেবী নামে তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে যোধপুর হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন দেশছাড়া, এখন অধিক বয়সে, আর সে মুসলমানের পুরীর মধ্যে থাকিতে চাহে না। অনেক দিন হইতে সে বিদায় চাহিতেছিল, কিন্তু সে বড় বিশ্বাসী বলিয়া যোধপুরী তাহাকে ছাড়েন নাই। যোধপুরী আজ্ঞ তাহাকে নিভূতে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি অনেক দিন হইতে যাইতে চাহিতেছ, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে। কাজটি বড় শক্ত, বড় পরিশ্রমের কাজ, বড় সাহসের কাজ, আর বড় বিশ্বাসের কাজ। তাহার খরচ পত্র দিব, বখ্শিশ দিব, আর চিরকালের জক্ত মুক্তি দিব। করিবে ?"

पिती विमन, "आखा करून।"

যোধপুরী বলিলেন, "রপনগরের রাজকুমারীর সংবাদ শুনিয়াছ। তাঁর কাছে যাইতে হইবে। চিঠি পত্র দিব না, যাহা বলিবে, আমার নাম করিয়া বলিবে, আর আমার এই পাঞ্জা' দেখাইবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন। ঘোড়ায় চড়িতে পার, ঘোড়ায় যাইবে। ঘোড়া কিনিবার খরচ দিতেছি।"

(पती । कि विलाख इटेरत ?

বেগম। রাজকুমারীকে বলিবে, হিন্দুর কন্সা হইয়া মুসলমানের ঘরে না আসেন। আমরা আসিয়া, নিত্য মরণ কামনা করিতেছি। বলিবে যে, তস্বীর ভাঙ্গার কথাটা বাদশাহ শুনিয়াছেন, তাঁকে সাজা দিবার জন্মই আনিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, রূপনগরওয়ালীকে দিয়া উদিপুরীর তামাকু সাজাইবেন। বলিও, বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লীতে আসিও না।

"আরও বলিও, ভয় নাই। দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের হাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্রিত হইতেছে। জেজিয়ার জ্ঞালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্ঞালায় উঠিয়াছে। রাজপুতানায় গোহত্যা হইতেছে। কোন্ রাজপুত ইহা সহিবে ? সব রাজপুত একত্রিত হইতেছে। উদয়পুরের রাণা, বীর পুরুষ। মোগল তাতারের মধ্যে তাঁর মত কেহ নাই। তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্রধারণ করেন—যদি এক দিকে শিবজী, আর দিকে রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয় দিন টিকিবে ?"

দেবী। এমন কথা বলিও না, মা। দিল্লীর তক্ত, তোমার ছেলের জস্ম আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাঙ্গিবার পরামর্শ আপনি দিতেছ ?

বেগম। আমি এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ তক্তে বসিবে। যত দিন রাক্ষসী জেব-উন্নিসা আর ডাকিনী উদিপুরী বাঁচিবে, তত দিন সে ভরসা করি না। একবার সে ভরসা করিয়া, রৌশন্বারার কাছে বড় মার খাইয়াছিলাম। \* আজিও মুখে চোখে সে দাগ জখমের চিহ্ন আছে।

कथांठा ঐতিহাসিক। तोगवाता त्यांथभूतीत नाकम्थं हिं फिन्ना निन्नाहिल।

এইটুকু কলিয়া যোধপুরকুমারী একটু কাঁদিলেন। তার পর বলিলেন, "সে সব কথায় কাজ নাই। তুমি আমার সকল মতলব বৃঝিবে না—বৃঝিয়াই বা কি হইবে? যাহা বলি, তাই করিও। রাজকুমারীকে রাজসিংহের শরণ লইতে বলিও। রাজসিংহ রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বলিও, আমি আশীর্কাদ করিতেছি যে, তিনি রাণার মহিষী হউন। মহিষী হইলে যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, উদিপুরী তাঁর তামাকু সাজিবে—রৌশন্বারা তাঁকে পাখার বাতাস করিবে।"

দেবী। এও কি হয় মা ?

বেগম r সে কথার বিচার তুমি করিও না। আমি যা বলিলাম, তা পারিবে কি না ? দেবী। আমি সব পারি।

বেগম তথন দেবীকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পুরস্কার এবং পাঞ্জা দিয়া বিদায় করিলেন।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

### খোদা শাহজাদী গড়েন কেন ?

আবার জেব-উন্নিসার বিলাসমন্দিরে, মবারক রাত্রিকালে উপস্থিত। এবার মবারক, গালিচার উপর, জান্থ পাতিয়া উপবিষ্ট—যুক্তকর, উদ্ধর্ম্থ। জেব-উন্নিসা সেই রত্নথচিত পালত্কে, মুক্তাপ্রবালের ঝালরযুক্ত শয্যায় জরির কামদার বালিশের উপর হেলিয়া, স্থবর্ণের আলবোলায়, রত্নথচিত নলে, তামাকু সেবন করিতেছিল। পাশ্চাত্য মহাত্মগণের কুপায়, তামাকু তখন ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

জেব-উন্নিসা বলিতেছেন, "সব ঠিক বলিবে ?" মবারক যুক্তকরে বলিল, "আজ্ঞা করিলেই বলিব।"

জেব। তুমি দরিয়াকে বিবাহ করিয়াছ ?

মবা। যখন স্বদেশে থাকিতাম, তখন করিয়াছিলাম।

ছেব। তাই অমুগ্রহ করিয়া আমাকে নেকা করিতে চাহিয়াছিলে ?

মবা। আমি অনেক দিন হইল, উহাকে তাল্লাক দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

জেব। কেন পরিত্যাগ করিয়াছ ?

মবা। সে পাগল। অবশ্য তাহা আপনি বুঝিয়া থাকিবেন।

(छव। পागल विद्या ७ आभात क्थन । ताथ द्य नारे।

মবা। সে আপনার কার্য্যসিদ্ধির জম্ম গুজুরে হাজির হয়। কাজের সময়ে আমিও তাহাকে কখন পাগল দেখি নাই। কিন্তু অম্ম সময়ে সে পাগল। আপনি তাহাকে খান্খা কোন দিন আনাইয়া দেখিবেন।

জেব। তুমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতে পারিবে? বলিও যে, আমার কিছু ভাল সুর্মার প্রয়োজন আছে।

মবা। আমি কাল প্রভাতে এখান হইতে দূরদেশে কিছু দিনের জক্ম যাইব।

'জেব। দূরদেশে যাইবে ? কৈ, সে কথা ত আমাকে কিছু বল নাই!

মবা। আজ সে কথা নিবেদন করিব ইচ্ছা ছিল।

জেব। কোথায় যাইবে ?

মবা। রাজপুতানায় রূপনগর নামে গড় আছে। দেখানকার রাও সাহেবের কল্যাকে মহিধী করিবার অভিপ্রায় শাহান্ শাহের মর্জি মবারকে হইয়াছে। কাল তাঁহাকে আনিবার জন্ম রূপনগরে ফৌজ যাইবে! আমাকে ফৌজের সঙ্গে যাইতে হইবে।

জেব। সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। কিন্তু আগে আর একটা কথার উত্তর দাও। তুমি গণেশ জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্য গণাইতে গিয়াছিলে ?

মবা। গিয়াছিলাম।

জেব। কেন গিয়াছিলে ?

মবা। সবাই যায়, এইজক্ম গিয়াছিলাম, এ কথা বলিলেই সঙ্গত উত্তর হয়; কিন্তু তা ছাড়া আরও কারণ ছিল। দরিয়া আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

জেব। হুঁ!

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা কিছু কাল পুস্পরাশি লইয়া ক্রীড়া করিল। তার পর বলিল, "তুমি গেলে কেন ?"

মবারক ঘটনাটা যথায়থ বিরুত করিলেন। জেব-উন্নিসা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতিষী কি বলিয়াছিল যে, তুমি শাহজাদী বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমার ঞ্রীরন্ধি হইবে ?"

মবা। হিন্দুরা শাহজাদী বলে না। জ্যোতিয়ী, রাজপুত্রী বলিয়াছিল।

জেব। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নয় ?

মবা। নয় কেন ?

জেব। তাই কি তুমি সে দিন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে ?

মবা। আমি কেবল ধর্ম ভাবিয়া সে কথা বলিয়াছিলাম। আপনার শ্বরণ থাকিতে পারে, আমি গণনার পূর্ব্ব হইতে এ কথা বলিতেছি।

জেব। কৈ, আমার ত শারণ হয় না। তা যাক্—সে সকল কথাতে আর কাজ নাই। তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাতে তুমি গোসা করিও না। তোমার গোসায় আমার বড় হুঃখ হইবে। তুমি আমার প্রাণাধিক,—তোমাকে যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ আমি সুখে থাকি। তুমি পালক্ষের উপর আসিয়া বসো—আমি তোমাকে আতর মাথাই।

জেক-উন্নিসা তখন মবারককে পালজের উপর বসাইয়া স্বহস্তে আতর মাখাইতে লাগিল। তার পর বলিল, "এখন সেই রূপনগরের কথাটা বলিব। জ্ঞানি না, রূপনগরীর পিতা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি না। ছাড়িয়া না দেয়, তবে কাড়িয়া লইয়া আসিবে।"

মবারক বলিল, "এরপ আদেশ ত বাদশাহের নিকট আমরা পাই নাই।"

জেব। এ স্থলে আমাকেই না হয় বাদশাহ মনে করিলে ? যদি বাদশাহের এরপ অভিপ্রায় না হইবে, তবে ফৌজ যাইতেছে কেন ?

মবা। পথের বিশ্বনিবারণ জন্ম।

জেব। আল্মগীর বাদশাহের ফৌজ যে কাজে যাইবে, সে কাজে তাহারা নিক্ষল হইবে ? তোমরা যে প্রকারে পার, রূপনগরীকে লইয়া আসিবে। বাদশাহ যদি তাহাতে নাখোশ হন, তবে আমি আছি।

মবা। আমার পক্ষে সেই ছকুমই যথেষ্ট। তবে, আপনার এরপ অভিপ্রায় কেন হইতেছে, জ্বানিতে পারিলে আমার বাছতে আরও বল হয়।

জেব-উন্নিসা বলিল, "সেই কথাটাই আমি বলিতে চাহিতেছিলাম। এই রূপনগর-ওয়ালীকে আমার কৌশলেই তলব হইয়াছে।"

মবা। মতলব কি ?

জেব। মতলব এই যে, উদিপুরীর রূপের বড়াই আর সহা হয় না। শুনিলাম, রূপনগরওয়ালী আরও খুব্ সুরং। যদি হয়, তবে উদিপুরীর বদলে দেই বাদশাহের উপর প্রভুছ করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হ'লেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দূর হইবে। তা, ভূমি যাইতেছ, ভালই হইতেছে। যদি দেখ যে, সে উদিপুরী অপেকা সুন্দরী—

মবা। আমি হজরৎ বেগম সাহেবাকে কখনও দেখি নাই।

জেব। দেখ ত দেখাইতে পারি—এই পর্দার আড়ালে লুকাইতে হইবে। মবা। ছি!

জেব-উদ্নিসা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "দিল্লীতে তোমার মত কয়টা বানর আছে? তা যাক্—আমি তোমায় যা বলি, শুন। উদিপুরী না দেখ, আমি তাহার তস্বীর দেখাইতেছি। কিন্তু রপনগরীকে দেখিও। যদি তাহাকে উদিপুরীর অপেক্ষা স্থন্দর দেখ, তবে তাহাকে জানাইবে যে, আমারই অনুগ্রহে সে বাদশাহের বেগম হইতেছে। আর যদি দেখ, সেটা দেখিতে তেমন নয়—"

জৈব-উন্নিসা একটু ভাবিল। মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দেখি, দেখিতে ভাল নহে, তবে কি করিব ?"

জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাস; তুমি আপনি বিবাহ করিও। বাদশাহ যাহাতে অমুমতি দেন, তাহা আমি করিব।

মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নাই ?

(कव। वानगारकामीत्मत्र व्यावात्र ভालवात्रा !

মবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীদিগকে কি জন্ম সৃষ্টি করিয়াছেন ?

জেব। সুখের জন্ম! ভালবাসা তুঃখ মাত্র।

মবারক আর শুনিতে ইচ্ছা করিল না। কথা চাপা দিয়া কহিল, "যিনি বাদশাহের বেগম হইবেন, তাঁহাকে আমি দেখিব কি প্রকারে ?"

(क्व । कीन कल कीमला।

মবা। শুনিলে বাদশাহ কি বলিবেন ?

জেব। সে দায় দোষ আমার।

মবা। আপনি যা বলিবেন, তাই করিব। কিন্তু এ গরীবকে একটু ভালবাসিতে
 হইবে।

জেব। বলিলাম না যে, তুমি আমার প্রাণাধিক ?

মবা। ভালবাসিয়া বলিয়াছেন কি ?

জেব। বলিয়াছি, ভালবাসা গরিব ছংখীর ছংখ। শাহজাদীরা সে ছংখ স্বীকার করে না।

মর্মাহত হইয়া মবারক বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

# তৃতীয় খণ্ড

## বিবাহে বিকল

### প্রথম পরিচেছদ

বক ও হংসীর কথা

নির্মাল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্মালকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র, নির্মালের তাহা ব্ঝিতে বাকি রহিল না। নির্মাল কাছে গিয়া বসিয়া, বলিল, "এখন উপায় ?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক—আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্মাল। তোমার অমত, তা ত জানি, কিন্তু আলম্গীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে, অক্সথা করেন ? উপায় নাই, সখি!—স্থতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল; রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, স্থবা যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার কন্সা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না ? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন ?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্মাল দেখিল, ও পথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার যদি করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, "আমি যেন উঠিয়া গেলাম—কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ ?"

চঞ্চল। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিডার কাঁধে মাথা থাকিবে না—রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না। তা ভাবিয়াছি—আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লীযাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্মাল প্রসন্ন হইল। বলিল, "আমিও সেই পরামর্শ ই দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার জভঙ্গী করিলেন—বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব ? হংসী কি বকের সেবা করে ?"

নিশ্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করিবে ?"

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্মালকে দেখাইল; বলিল, "দিল্লীর পথে বিষ খাইব।" নির্মাল জানিত, ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্মাল বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই ?"

চঞ্চল বলিল, "আর উপায় কি সখি ? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমায় উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে ? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলই মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে ?"

নির্মাল। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম, কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্ম সর্ব্বস্থপণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? পরের জন্ম কেহ সহজে সর্ব্বস্থপণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্ম রাজসিংহ সর্ব্বস্থপণ করিবে কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরাণা।

চঞ্চল। সে কি ? বাহুতে বল থাকিলে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই ? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্মাল! আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম, প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না ?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উণ্টাইলেন—নির্মাল দেখিল, সে রাজ-সিংহের মূর্ত্তি। চিত্র দেখিয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক ? আমি যদি ইহার শরণ লই, ইনি কি রক্ষা করিবেন না ?"

নির্মালকুমারী অতি স্থিরবৃদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্মাল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারি! যে বীর ভোমাকে এ বিপদৃ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে ?" রাজকুমারী ব্ঝিলেন। কাতর অথচ অবিকম্পিত কঠে বলিলেন, "কি দিব স্থি। 
ভামার কি আর দিবার আছে! আমি যে অবলা!"

নির্মাল। তোমার তুমিই আছ।

চঞ্চল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দুর হ!"

নির্মাল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি ক্রিণী হইতে পার, যতুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার ক্রিতে পারেন।

চঞ্চলকুমারী মুখাবনত করিল। যেমন সুর্য্যোদয়কালে মেঘমালার উপর আলোর তরক্তের পর উজ্জ্বলতর তর্ক্ত আসিয়া পলকে পলকে নৃতন সৌন্দর্য্য উদ্মেষিত করে, চঞ্চলকুমারীর মুখে তেমনই পলকে পলকে সুখের, লজ্জার, সৌন্দর্য্যের নবনবোদ্মেষ হইতে লাগিল। বলিল, "তাঁহাকে পাইব, আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি ? আমি বিকাইতে চাহিলে তিনি কি কিনিবেন ?"

নির্মাল। সে কথার বিচারক তিনি—আমরা নই। রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি, বল আছে; তাঁর কাছে কি দৃত পাঠান যায় না ? গোপনে—কেহ না জানিতে পারে, এরূপ দৃত কি তাঁহার কাছে যায় না ?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।"

এমন সময়ে স্থীজন সংবাদ লইয়া আসিল যে, একজন মতিওয়ালী মতি বেচিতে আসিয়াছে। রাজকুমারী বলিলেন, "এখন আমার মতি কিনিবার সময় নহে। ফিরাইয়া দাও।" পুরবাসিনী বলিল, "আমরা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ফিরিল না। বোধ হইল যেন, তার কি বিশেষ দরকার আছে।" তখন অগত্যা চঞ্চলকুমারী তাহাকে ভাকিলেন।

মতিওয়ালী আসিয়া কতকগুলা ঝুটা মতি দেখাইল। রাজকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই ঝুটা মতি দেখাইবার জন্ম তুমি এত জিদ্ করিতেছিলে ?"

মতিওয়ালী বলিল, "না। আমার আরও দেখাইবার জ্ঞিনিদ আছে। কিন্তু তাহা আপনি একটু পুষিদা না হইলে দেখাইতে পারি না।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না; কিন্তু একজন স্থী থাকিবে। নির্মাল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও।" তথন আর সকলে বাহিরে গেল। দেবী—সে মতিওয়ালী দেবী ভিন্ন আর কেহ না
—যোধপুরী বেগমের পাঞ্চা দেখাইল। দেখিয়া, পড়িয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন,
"এ পাঞ্চা তুমি কোথায় পাইলে ?"

(मरी। (याधभूती (राज्य आमारक मिय़ार्इन।

চঞ্চল। তুমি তাঁর কে?

দেবী। আমি তাঁর বাঁদী।

চঞ্চল। কেনই বা এ পাঞ্জা লইয়া এখানে আসিয়াছ ?

দৈবী তথন সকল কথা বৃঝাইয়া বলিল। শুনিয়া নির্মান ও চঞ্চল পরস্পারের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন।

ठक्षन, त्मवीत्क श्रुतकु कतिशा विमाश मितना ।

দেবী যাইবার সময়ে যোধপুরীর পাঞ্জাখানি লইয়া গেল না। ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গেল। মনে করিল, "কোথায় ফেলিয়া দিব,—কে কুড়াইয়া নিবে!" এই ভাবিয়া দেবী চঞ্চলকুমারীর নিকট পাঞ্জা ফেলিয়া গেল। সে গেলে পর চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "নির্মাল! উহাকে ডাক; সে পাঞ্জাখানা ফেলিয়া গিয়াছে!"

নির্মাল। ফেলিয়া যায় নাই—বোধ হইল যেন, ইচ্ছাপূর্বক রাখিয়া গিয়াছে।

চঞ্চল। আমি নিয়া কি করিব ?

নির্মাল। এখন রাখ, কোন সময়ে না কোন সময়ে যোধপুরীকে ক্ষেরৎ দিতে পারিবে।
চঞ্চল। তা যাই হোক, বেগমের কথায় আমার বড় সাহস বাড়িল। আমরা ছুইটি
বালিকায় কি পরামর্শ করিতেছিলাম—তা ভাল, কি মন্দ—ঘটিবে কি না ঘটিবে, কিছুই বুঝিতে
পারিতেছিলাম না। এখন সাহস হইয়াছে। রাজসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

. নিৰ্মল। সেত অনেক কাল জানি।

এই বলিয়া নির্মাল হাসিল। চঞ্চলও মাথা হেঁট করিয়া হাসিল।

নির্মাল উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র ভরসা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### অনন্ত মিশ্ৰ

অনস্ক মিঞা, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্সানির্বিদেবে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিতদ্বার । পথিমধ্যে নির্মাল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্থবদন, সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্মাল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে, কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী,—আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন ?"

চঞ্চল। আমাকে বাঁচাইবার জন্ম। আর কেহ নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনস্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না—পথখরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশর্মি ভরা। পুরোহিত পাঁচটি আশর্মি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "পথে অন্ধই খাইতে হইবে— আশর্মি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি ?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্ম তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে ?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি ? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিভেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই ? লিখিব।"

মিগ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে ? চঞ্চল। আপনি বলিয়া দিন। নির্মাল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে বৃদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলি বৃদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আহন।"

মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশপর্যাটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্কাদ করিতে আসিয়াছি।" কি জন্ম কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্যাহ্বাকন তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্যান্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্ম একখানি লিপির জন্ম প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনস্ক মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্মাল ছই জনে ছই বৃদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী একটি কোটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুকুতাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুতক্সার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্রঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, বিদায় করিলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### মিশ্র ঠাকুরের নারায়ণস্মরণ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় জব্য এবং একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, অনন্তমিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে ?" মিশ্র ঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্তরপ শীতলবারিপ্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত কোঁস্ কোঁস্ করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্রঠাকুর ভৃত্য সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মনে করিলে অনেক লোক সঙ্গে লইতে পারিতেন, কিন্তু অধিক লোক **থাকিলে কাণাকাৰি ছয়, এজন্ত** লইলেন না।

পথ অতি তুর্গম—বিশেষ পার্কত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আত্রয়শৃষ্ট।
একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আত্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আতিথ্য স্থীকার
করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দম্মাভ্য ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট
রক্ষবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন।
সঙ্গী ছাড়া হইলেই আত্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্থীকার
করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারি জন বণিক্
ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্কত্যপথে
আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে ?"
ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব।
ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন।
জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দ্র ?" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজ সন্ধ্যার
মধ্যে উদয়পুর পৌছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এইরপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। 'পার্ববত্য পথ, অতিশয় ছ্রারোহণীয় এবং ছ্রবরোহণীয়, সচরাচর বসতিশৃষ্য। কিন্তু এই ছর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আদিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্বাচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। ছই পার্শ্বে অনতি-উচ্চ পর্ববিদ্ধা, হরিত-বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনাসের অভিমুখে চলিতেছে। তিনীর ধার দিয়া মন্ত্রমুগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্ববিদ্ধেয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভ্ত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক্ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভোমার ঠাই টাকা কড়ি কি আছে ?"

ব্রাহ্মণ প্রান্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দম্মার বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্ম বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুর্বলের অবলম্বন মিধ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে ?" বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এথানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইডস্কতঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, রম্বলয় রক্ষার্থ বণিক্দিগকে দিই; আবার ভাবিলেন, ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি? এই ভাবিয়া ইতস্কতঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ববং বলিলেন, "আমি ভিক্ক্ক, আমার কাছে কি থাকিবে?",

বিপংকালে যে ইতস্ততঃ করে, সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বৃক্তিল যে, অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাং ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকে আঁটু দিয়া বসিল—এবং তাহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। মিশ্রঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাং কোন্ দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না। মিশ্রঠাকুর বাঙ্নিম্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণম্মরণ করিতে লাগিলেন। আর একজন, তাঁহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারীপ্রেরিত বলয়, তুইখানি পত্র, এবং আশরফি পাওয়া গেল। দস্য তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর একজন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য—তাঁহার শাসনে বীরপুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্মাগণ মিশ্রঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া, পর্বতের সামুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চল-কুমারীদন্ত রত্মবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা, অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যাগণ পার্ববতীয়া প্রবাহিণীর ভটবর্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি ছুর্গম ও মন্থয়-সমাগমশৃষ্ম পথে চলিল। এইরূপ কিছু দূর গিয়া, এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

শুহার ভিতর খান্ত জব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় জব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্মগণ কখন কখন এই শুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি, কলসীপূর্ণ জল পর্যান্ত ছিল। দস্মগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল এবং একজন পাকের উভোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "মাণিকলাল, রস্থই পরে ছইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

माधिकनान विनन, "मार्गत कथाई जार्ग रुडेक।"

তখন আশরকি কয়টি কাটিয়া চারি ভাগ করিল। এক একজন এক এক ভাগ লইল। রম্ববলয় বিক্রেয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র ছইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, "কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল।" এই বলিয়া পত্র ছইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জক্ত দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র হুইখানি আছোপাস্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি ? কি ?" বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্তের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বৃক্ষাইয়া দিল। শুনিয়া চৌরের। বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্কোধ! রাণা যখন জিল্পাসা করিবে, তোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে ? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি ? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে—এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব—বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায়, আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইলেন না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মন্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

## চতুর্থ পরিচেছদ

#### যাণিকলাল

অশ্বারোহী পর্বতের উপর হইতে দেখিল, চারি জ্বনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্বাস্তরাক্তে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অভি ফ্রতবেগে পর্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্রুঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারি জনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ; তাহারা বলে 'আমরা বণিক্।' এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মূক্তার বালা, কয়টি আশরফি, তুইখানি পত্র।"

প্রশাকর্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্ দিকে গেল, আমি দেখিয়া আদি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে ? তাহারা চারিজন, আপনি একা।" আগন্তুক বলিল, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।"

অনস্থ মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তম, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কছিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্মাগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে, অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্মাদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতভতঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন বে, দূরে বনের ভিতর প্রাক্তর থাকিয়া, চারি জনে যাইভেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা প্লেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—বৃক্ষাদির জন্ম দেখা যাইতেছে না; নয়, ঐ পর্বতিতলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্বক সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ববলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ববিততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মহুয়ের কথাবার্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্যান্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জনতিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না । যদি গুহাদার রোধ করিয়া উহারা চারি জনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সন্তাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি । মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে ছই একজন অবশু মরিবে, যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয় । তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যস্তরন্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্মরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, উহারা দস্ম বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিজোষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মৃষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া
অর্থলাভের আকাক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অস্তমনস্ক ছিল, সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে
পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাছারের দিকে পশ্চাৎ
ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মৃষ্টিখৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত
করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক ছিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহুর্ত্তেই দ্বিতীয় একজন দম্মা, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাছার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মন্তকে এরপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে

পড়িল। রাজপুত, অস্থা হুই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রাম্থে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্ম একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিজ্ঞান্ত হইয়া উদ্ধান্যে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। এই সময়ে, রাজপুত যে বর্ণা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্ণায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিন্তল দম্মার দক্ষিণ হস্তের মৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন; দারুল প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া, মাণিকলালের চুল ধরিলেন, এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উভাত হইলেন।

মাণিকলাল তথন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবনদান করুন— রক্ষা করুন—আমি শরণাগত!"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বংসরের কয়া আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে; আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দয়্য কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মৃছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্ল করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দম্মতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুত্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন ?"
দস্ত্য বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে ?"

ভখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু ভূমি ব্যাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নৃতন ব্রজী। অমুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শান্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্ম কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জনী অন্থলি ছেদন করিতে উন্থত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অন্থলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্ম বলিল, "মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন, দস্থা জ্রাক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি ?"

দস্য বলিল, "এ অধ্যের নাম মাণিকলাল সিংহ। -আমি রাজপুতকুলের কলস্ক।" রাজসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈম্মভুক্ত হইলে—তোমার কম্মা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।"

মাণিকলাল তথন রাণার পদধ্লি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহত মুক্তাবলয়, পত্র তুইখানি এবং আশরফি চারি ভাগ আনিয়া দিল। বলিল, "ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা জ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র তুইখানি আপনারই জন্তা। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামান্ধিত শিরোনামা। বলিলেন, "মাণিক-লাল—পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, দস্মা একবারও তাহার ক্ষত এ আছত হক্তের প্রতি দষ্টিপাত করিতেছে না বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না— বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীম্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণা ভটিনীতীরে এক সুরম্য নিভ্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

# পঞ্চম পরিচেছদ

### চঞ্চকুমারীর পত্র

তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব দক্ষে স্থমন্দ মধ্র বায়্, এবং স্বরলহরী-বিকীর্ণকারী কৃপ্পবিহঙ্গমগণধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বস্থা কৃস্থম সকল প্রস্কৃটিত হইয়া, পার্ব্বতীয় রক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। এইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তর্থণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র ছইথানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছি'ড়িয়া ফেলিলেন—মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ;—

"রাজন—আপনি রাজপুত-কুলের চ্ড়া—হিন্দুর শিরোভ্ষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা—নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না ব্ৰিয়াই আমার এ ছঃসাহস মার্জনা করিবেন।

"ধিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকৈ জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুতক্সা। রূপনগর অতি কৃত্র রাজ্য—তথাপি বিক্রমসিংহ সোলান্ধি রাজপুত—রাজক্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্যা না হই—রাজপুতক্সা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না, আপনি রাজপুতপতি—রাজপুতক্ল-তিলক।

"অমুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ্ শ্রবণ করুন। আমার হুরদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর বাদশাহ আমার পাঁণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈক্তা, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্ম আসিবে। আমি রাজপুতকন্তা, ক্ষপ্রিয়কুলোম্ভবা—কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব ? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব ? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে প্রকী বর্করের

আজ্ঞাকারিণী হইব ? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অত্যে বিষভোজনে প্রাণভ্যাগ করিব।

"মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে, আমি ক্ষুত্র ভূমাধিকারীর কক্যা—যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দিগুপ্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর वानगाहरक क्छामान कता कलह भरन करतन ना-कलह भरन कता मृद्य थाक, वतः शीवव মনে করেন। আমি সে দব ঘরের কাছে কোনু ছার ? আমার এ অহঙ্কার কেন, এ কথা আপনি জিজ্ঞাস। করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ। সূর্য্যদেব অক্তে গেলে খড়োত কি জ্বলে ना ? मिनिइ छात्र निन्नी मूजिए इटेल, कुछ कुन्क कूस्म कि विक्रिण दश ना ? याथ शूत অম্বর কুলধ্বংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না ? মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি যে, বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজ মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই; বলিয়াছিলেন, "যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে, তাহার সহিত ভোজন করিব না।" সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোক পরলোকে ঘূণাস্পদ ? মহারাজ ! আজিও আপনার वः एकं विवाह कतिएक शांतिन ना एकन ? आश्रनाता वौर्यावान महावनाकान्छ वः म वर्षे, किन्छ छाटे विनया नरह। महावन्त्रवाकान्छ ऋरमत वाम्भाह किःवा शांतरस्त्रत भाह मिल्लीत वाममाश्रदक क्छामान श्रीतव मरन करतन। তবে উদয়পুরেশ্বর ফেবল তাহাকে क्छामान করেন না কেন ? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ। প্রাণত্যাগ করিব, তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

"প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বংসর বয়সে, এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে ? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে, আলম্গীরের সঙ্গে বিবাদ করেন ? আর যত রাজপুত রাজা ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভ্ত্য—সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি—রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই যে,—এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে—আমি আপনার শরণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না ?

"কত বড় গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে। আমি কেবল বালিকাবৃদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি, এমত নহে। দিল্লীখনের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে, তাছার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিটিতে পারে। কিন্তু মহারাজ। মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল। শুনিয়াছি না কি, মহারাষ্ট্রে এক পার্ববতীয় দম্যু আলম্গীরকে পরাভৃত করিয়াছে—সে আলম্গীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য ?

"আপনি বলিতে পারেন, 'আমার বাহুতে বল আছে—কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্ম কেন এত কষ্ট করিব ? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্ম প্রাণিহত্যা করিব ?—ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব ?' মহারাজ! সর্ব্যম্পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম নহে ? সর্ব্যম্পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম নহে ?"

এই পর্যান্ত পত্রখানি রাজকন্মার হাতের লেখা। বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্মালকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল; রাজকন্মা তাহা জানিতেন কি না, আমরা বলিতে পারি না। সে কথা এই—

"মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তুনা বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পন করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগলহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরজ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম। সমগ্র ক্ষপ্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাশুব লৌপদীলাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলীসমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীমদেব রাজক্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! ক্রিপীর বিবাহ মনে পড়েনা ? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদিতীয় বীর—আপনি কি বীরধর্মে পরাস্থুখ হইবেন ?

"তবে, আমি যে আপনার মহিয়ী হইবার কামনা করি, ইহা ছ্রাকাজ্জা বটে। যদি আমি আপনার গ্রহণযোগ্যা না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অক্সবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিবারও কি ভরসা করিতে পারি না ? অস্ততঃ যাহাতে সেরপ অন্তগ্রহও আমার অপ্রাপ্য না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর আপনার রাজধর্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব।"

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিস্তামগ্ন হইলেন, পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে ?"

মাণিক। যাহারা জানিত, মহারাজ গুছামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন। রাজা । উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমূজা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

### यर्छ পরিচেছদ

#### মাতাজীকি জয়!

রাণা অনস্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনস্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোজ্বেশ এবং তীব্রদৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘােরতর বিপদ্গ্রস্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন—কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন—চঞ্চলকুমারীর আশাভ্রমা হারাইয়াছেন—আর কি বলিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবেন ? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, পর্বতের উপরে ছই তিন জ্বন লােক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নৃতন দস্যসম্প্রদায় আদিয়া উপন্থিত হইল নাকি ? সেবার—নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যারা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল—এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে, তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিবেন ? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্বতারা ব্যক্তিরা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র, ব্যক্ষিণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল—ব্রাহ্মণ পলায়নের উত্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ উদ্বান্ধ পলায়ন করিল।

তখন "ধর্ ধর্" করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—ব।হ্মণও ছুটিল— অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি "নারায়ণ নারায়ণ" স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীর্বৎ বেগে পলাইল। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনির্ভ হইল।

ভাহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভৃত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এ স্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ। অভ মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ সর্ব্বদা প্রহরিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিত্বেন না। কখন কখন অমুচরবর্গকে দ্রে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছয়বেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্ম তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল তৃঃপ নিবারণ করিতেন।

অগু মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি সন্তুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা ক্রতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনস্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। রাজা দস্মাকৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্ম ছুটিয়াছিলেন। যাহা ছঃসাধ্য এবং বিপৎপূর্ণ, তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এ দিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য ক্রতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিশ্বিত এবং চিন্তিত হইল। আশব্ধা করিল যে, রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনস্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্ম তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল, তাহাকে জিল্ঞাসাবাদ করিবার জন্ম তাহারা নামিতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরজী নারায়ণ শ্বরণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গছররমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এ দিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনস্থ মিশ্লের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তংপরিবর্তে তাঁহার ভূত্যবর্গ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অখারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপ্ত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়গুনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভূকে

দেখিতে পাইয়া, তিন লক্ষে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা ভাহার সৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র কৃধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, একটা কিছু কৃষ্ণ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিডানৈমিত্তিক ব্যাপার—কেহ কিছু ক্ষিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক বাহ্মণ বসিয়াছিল; সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছিলে !"

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, "মহারাজ, সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।"

রাণা। শীজ তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভূত্যগণ তখন সবিশেষ কথা ব্ঝিয়া নিবেদন করিল যে, "আমরা আনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।"

অশ্বারোহিগণ মধ্যে রাণার পুত্রন্তর্ম, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রন্তর ও অমাত্যবর্গকে নির্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন, "প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে; তোমাদিগের সকলের ক্ষ্পাতৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষ্পাতৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। এই পার্ববত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটি কৃত্র লড়াই জৃটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহায় সাধ থাকে, আমার সঙ্গে আইস—
ভ্যামি, এই পর্ববত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।"

এই বলিয়া রাণা পর্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি "জয় মহারাণাকি জয়! জয় মাতাজীকি জয়!" বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া "হর! হর!" শব্দে, রূপনগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বস্কুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

# সপ্তম পরিচেছদ

#### নিরাশা

এদিকে অনস্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে মহাধ্ম পড়িয়া-ছিল। মৌগল বাদশাহের হুই সহস্র অশারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হুইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্মালের মুখ শুখাইল; ক্রভবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে স্থি ?"

চকলকুমারী মৃত্ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে !"

নির্মাল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত ঠাকুরজী উদয়পুর গিয়াছেন
— এখনও তাঁর পৌছিবার বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই
তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি ?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিন্ত স্থির করিয়াছি। স্বৃতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অন্তুরোধ করিব—যদি মোগলসেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জ্বশ্বের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের জ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যস্থীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাত দিন মোগলসেনা এইখানে অবস্থিতি করুক। আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া জ্বশ্বের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "দেখি, সেনাপতিকে অমুরোধ করিব, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না, বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকারমত মোগলসেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই—বলিয়া দেন নাই যে, এত দিনের মধ্যে ফুরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না; ভবিস্তুৎ বেগমের অন্ধুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

এদিকে উদয়পুর হইতে কোন সংবাদ আসিল না—মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না। তথন চঞ্চকুমারী উর্জমুখে, যুক্তকরে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে বধ করিও না।"

রজনীতে নির্মাণ আসিয়া তাঁহার কাছে শ্রন করিল। সমস্ত রাত্রি ছই জনে ছই জনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্মাণ বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" কয়দিন ধুরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কোখায় যাইবে ? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্মাণ বলিল, "আমিও মরিব। তুমি আমার কেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব ?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার ছঃথের উপর কেন ছঃখ বাড়াও ?" নির্মাণ বলিল, "তুমি আমাকে লইয়া যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পারিবে না।"

छूरे ब्राप्त काँ पिया त्राजि काँगेरिन।

### অফ্টম পরিচ্ছেদ

#### মেহেরজ্ঞান

যে কয়দিন, মোগল সৈনিকেরা রূপনগরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন, সে কয়দিন বড় আমোদ প্রমোদে কাটিল। মোগল সৈম্মের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর দল ছুটিত; যখন যুদ্ধ না হইত, তখন তামুর ভিতর নাচ গানের ধূম পড়িত। সৈনিকদিগের রূপনগরে আসা কেবল আনন্দ করিতে আসা। স্থতরাং রাত্রিতে তামুতে নৃত্য গীতের বড় ধূম।

নর্ত্তবীদিগের মধ্যে সহসা একজনের নাম অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিল। দিল্লীতে কেই কখন মেহেরজানের নাম শুনে নাই—কিন্তু যাহাদের নাম প্রসিদ্ধ, তাহারাও রূপনগরে আসিয়া মেহেরজানের তুল্য যশস্বিনী হইতে পারিল না। মেহেরজান আবার নর্ত্তকী হইয়াও সচ্চরিত্রা, এজস্ম সে আরও যশস্বিনী হইল।

মোগল সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলি তাহার সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মেহেরজান প্রথমে স্বীকৃত হইল না। বিলিল, "আমি অনেক লোকের সাক্ষাতে নৃত্যুগীত করিতে পারি না।" সৈয়দ হাসান আলি স্বীকার করিলেন যে, বন্ধুবর্গ কেহ উপস্থিত থাকিবে না। নর্ত্তকী আসিয়া তাঁহাকে নৃত্যু গীত শুনাইল। তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া

নর্ভকীকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কিন্তু নর্ভকী ভাষা সইল না। বলিল, "আমি অর্থ চাহি না। যদি সম্ভুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি যে পুরস্কার চাই, ভাছাই দিবেন। নহিলে কোন পুরস্কার চাহি না।"

সৈয়দ হাসান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূমি কি'পুরস্কার চাও ?"

মেহেরজান বলিল, "আমি আপনার অস্থারোহিসৈক্সভুক্ত হইবার ইচ্ছা করি।"

হাসান আলি অবাক্—হতবৃদ্ধি হইয়া মেহেরজানের সুন্দর সুহাস্থ মুখখানির প্রতি

চাহিয়া রহিলৈন। মেহেরজান তাঁহাকে নিক্তর দেখিয়া বলিল, "আমি ঘোড়া, হাতিয়ার,
পোষাকের দাম দিব।"

হাসান আলি বলিল, "স্ত্রীলোক অশ্বারোহী সৈনিক ?"

মেহেরজান বলিল, "ক্তি কি ? যুদ্ধ ত হইবে না। যুদ্ধ হইলেও পলাইব না।"

হাসান আলি। লোকে কি বলিবে ?

মেহেরজান। আপনি আর আমি জানিলাম, আর কেহ জানিবে না।

হাসান আলি। তুমি এ কামনা কেন কর ?

মেহেরজান। যে জন্মই হৌক—বাদশাহের ইহাতে ক্ষতি নাই।

হাসান আলি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু মেহেরজানও কিছুতেই

ছাড়িল না। শেষে হাসান আলি স্বীকৃত হইল। মেহেরজানের প্রার্থনা মঞ্লুর হইল।

মেহেরজান, সেই দরিয়া বিবি।

### নবম পরিচেছদ

#### প্রভৃতজ্ঞি

এই সময়ে, একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল। মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে আবার সেই পর্ববন্ধার ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যতা করিবে, এমন বাসনা ছিল না; কিন্তু পূর্ববন্ধারণ মরিল, কি বাঁচিল, তাহা দেখিবে না কেন ? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে, তবে তাহার শুক্রাষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল।

দেখিল, মুই জন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তথন বিষয়চিত্তে বন হইতে এক রাশি কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিল—তদ্ধারা হুইটি চিতা রচনা করিয়া, হুইটি মৃতদেহ তহুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া অগ্নাংপাদনপূর্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপ সঁঙ্গীদিগের অন্তিম কার্য্য করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গোল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনস্ত মিগ্রাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল, স্বচ্ছসলিলা পার্বত্যা নদীর জল একটু সমল হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লভা, গুলা, তৃণাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিক্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বােধ হয়, অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অধ্বের পদচিক্ত লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ অধ্বের ক্ষুরে যেখানে লভাগুলা কাটিয়া গিয়াছে, দেখানে অর্দ্ধগোলাকৃত চিক্নসকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগপূর্বক বছক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বৃঝিল যে, এখানে অনেকগুলি অধ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে—কোন্ দিকে গিয়াছে। দেখিল, কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে—কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতক দূর মাত্র দক্ষিণ গিয়া চিহ্নসকল আবার উত্তরমূখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল, অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্যান্ত আসিয়া, আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে শোল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ তুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে, কম্মাটিকে ক্রোড়ে লইল। তথন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্সা ক্রোড়ে নিজ্ঞান্ত ইইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের যায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজস্মবশতই হউক আর আগ্নীয়তার সাধ মিটাইবার জস্মই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ভাকিত।

মাণিকলাল কন্মা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল, "পিসী গা ?"
পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল! কি মনে করিয়া ?"
মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসী ?"
পিসী। কতক্ষণের জন্ম ?
মাণিক। এই ছুমাস ছুমাসের জন্ম ?
পিসী। সে কি বাছা! আমি গ্রীৰ মানুষ—মেয়েকে খাওয়াব কোণা হইতে ?

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব ? তুমি কি নাতিনীকে ছ্মাস খাওয়াতে পার না ?

পিসী। সে কি কথা ? ছমাস একটা মেয়ে পুৰিতে যে এক মোহর পড়ে।
মাদিক। আচ্ছা, আমি সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে ছমাস রাখ।
আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি।

এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রান্ত আশরফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল; এবং কল্পাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা! তোর দিদির কোলে গিয়া বস্।"

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পজিলেন। মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে, এক মোহরে ঐ শিশুর এক বংসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল ছই মাসের করার করিতেছে। অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তার পর, মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি, বড় মাল্ল্য হইতে পারে, তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দিবে না ? মাল্ল্যুটা হাতে থাকা ভাল।

পিসী তখন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আশ্চর্য্য কি বাছা—তোমার মেয়ে মায়্র্য করিব, সে কি বড় ভারি কাজ ? তুমি নিশ্চিস্ত থাক। আয় রে জান্ আয়!" বলিয়া পিসী কক্সাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিম্বচিন্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্বত্য পথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরপ বিচার করিতেছিল,—"এ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন ? এখানে রাণাও একাকী অমিতেছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এত দূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী। তার পর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয়, রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন—উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুর যায় নাই। উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে কেন ? উত্তরে ত রূপনগর বটে। বোধ হয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈম্ভ সমভিব্যাহারে তাহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজপ্তপতি নাম মিখ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব—কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন—আমার পদপ্রক্ষে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা, পার্ববত্য পথে

আর ওত ক্রত যায় না এবং মাণিকলাল পদব্রছে বড় ক্রতগামী।" মাণিকলাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রপনগরে পৌছিল। পৌছিয়া দেখিল যে, রপনগরে ছুই সহস্র মোগল অস্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে, কিন্তু রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বৃদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্র সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই ছঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল, মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভূর সন্ধান করিয়া লইব।

একজন নাগরিককে মাণিক বলিল, "আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার ? আমি কিছু বখিশি দিব।" নাগরিক সন্মত হইয়া, কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল। পরে দিল্লীর পথে, চারি দিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছু দূর পর্য্যস্ক মাণিকলাল রাজপুতদেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে এক স্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। ছই পার্শ্বে ছইটি পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্জক্রোশ সমাস্তরাল হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণ দিকের পর্বত অতি উচ্চ—এবং ছরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর খুলিয়া পড়িয়াছে। বাম দিকে পর্বত, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের স্থবিধা, এবং পর্বতও অফুচ্চ। এক স্থানে ঐ বাম দিকে একটি রক্ক বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটু সৃক্ষ পথ আছে।

নাপোলিয়ন্ প্রভৃতি অনেক দস্ত্য স্থলক সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্য বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে—স্থতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধা। কিন্তু রাজ্বদস্যাদিগের স্থায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্বতনিক্ষ সন্ধীর্ণ পথ দেখিয়া দে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈক্য এই সন্ধীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্বতিশিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বিজ্ঞের স্থায় তাহাদিগের মন্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণ দিকের পর্বত ছ্রারোহণীয়; অশ্বারোহিগণের আবোহণ ও অবতরণের অন্থপ্রক্, অতএব সেখানে রাজপুতসেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় স্থখ। মাণিকলাল তত্বপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে করিল খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চিনে না; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক।"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচ জন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোখান করিয়া দাঁড়াইল এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, "মারিও না।" মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রীণা বলিলেন, "মারিও না। এ আমাদিগের স্বন্ধন।" যোদ্ধণ তখনই আবার লুকায়িত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভ্ত স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাজা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা ছই সহস্র—মহারাজের সঙ্গে এক শত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব ? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন—একদিনেই কি তাহা ভূলিব ?"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে জানিলে ?"
মাণিকলাল তখন আত্যোপাস্ত সকল বলিল। শুনিয়া রাণা সম্ভষ্ট হইলেন।
বলিলেন, "আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত স্ফুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি—পারিবে ?"

মাণিকলাল বলিল, "মহুয়ের যাহা সাধ্য, তাহা করিব।"

রাণা বলিলেন, "আমরা এক শত যোদ্ধা মাত্র; মোগলের দঙ্গে ছই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া, পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি কুজ জীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা করুন।" রাণা বলিলেন, "তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগলসেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা করিতে হইবে।" রাণা তাহাকে সবিস্তার উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিল, "মহারাজের জয় হউক! আমি কার্য্য সিদ্ধ করিব। আমাকে অমুগ্রহ করিয়া একটি ঘোড়া বথ্শিশ করুন।"

রাণা। আমরা এক শত যোদ্ধা, এক শত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে, তোমায় দিই। অস্ত কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না, আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথা পাইব ? যাহা আছে, তাহাতে আমাদের কুলায় না। কাহাকে নিরম্ভ করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব ? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পো্যাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অস্ক্রমতি দিউন, আমি যে প্রকারে হউক, এ সকল সংগ্রহ করিয়া লই।

त्राना शिमारणन । विमारणन, "চুরি করিবে ?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য্য করিব না।" রাণা। তবে কি করিবে গ

भाषिक। ठेकारेया नरेव।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।"

मानिकलाल श्रमूक्षिटिख श्रनाम कतिया विनाय इटेल।

# দশম পরিচ্ছেদ

#### রসিকা পানওয়ালী

মাণিকলাল তথনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়! দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাল্ল দ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে—পুষ্প, পুষ্পমালা থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং জ্বাণে মন মৃশ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য—অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া তামুলাবেষণে গেল।

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল, দোকানে বছসংখ্যক দীপ বিচিত্র ফামুষমধ্য হইতে স্লিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া—নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্কান—তবে চিত্রগুলি একটু বেশী মাত্রায় রঙ্গদার, আধুনিক ভাষায় "obscene", প্রাচীন ভাষায় "আদিরসাঞ্জিত।" মধ্য স্থানে কোমল গালিচায় বিসয়া—দোকানের অধিকারিণী তামূলবিক্রেত্রী—বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর, চক্ষু বড় বড়, চাহনি বড় চঞ্চল, হাসি বড় রঙ্গদার—সে হাসি অনিন্দ্য দন্তপ্রেণীমধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে—হাসির সঙ্গে সর্ব্বালন্ধার ত্লিতেছে—অলন্ধার কতক রূপা, কতক সোনা—কিন্তু সুগঠন ও স্থানাভন। মাণিকলাল, দেখিয়া শুনিয়া, পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না—সম্মুখে একজন দাসীতে পান সাজিতেছে ও 'বেচিতেছে—পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে—এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল; মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া ছই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এজক্ম প্রথমে তাহার দোকানসজ্জা ও অলঙ্কারগুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর ছঁকা কাজিয়া লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান খাইয়া দোকানের

মসলা ফুরাইয়া দিল। দাসী মসলা আনিতে অন্ত দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, "মহারাজিয়া! তুমি বড় চড়ুরা। আমি একটি চতুরা জীলোক খুঁজিতেছিলাম; আমার একটি চ্বমন্ আছে-—তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হুইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আশরফি পুরস্কার করিব।"

পান। কি করিতে হইবে ?

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া—তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল, "আশইফির প্রয়োজন নাই—রঙ্গই আমার পুরস্কার!"

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল। দাসী তাহা নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল, "হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগরভ্রমণে আদিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মৃশ্ব হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি, তোমরা কাল চলিয়া যাইবে—অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে—তাহার সঙ্গে আসিও—সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।"

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মহম্মদ খাঁ।" পানওয়ালী জিজ্ঞাদা করিল, "কে ও ব্যক্তি ?" •

মা। একজন মোগল সওয়ার।

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও চিনিত না। কাহারও নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, ছই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন মহম্মদ আছেই আছে—আর সকল মোগলই "খা।" অতএব সাহস করিয়া "মহম্মদ খাঁ" লিখিল; লেখা ইইলে মাণিকলাল বলিল, "তাহাকে এইখানে আনিব ?"

পানওয়ালী বলিল, "এ ঘরে হইবে না। আর একটা ঘর ভাড়া লইতে হইবে।"

তখনই ত্ই জনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর লইল। পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনাজন্ম তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল—মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরমধ্যে মহাগোলযোগ—কোন শৃঞ্জলা নাই—নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে—রঙ্গ তামাসা রোশনাইয়ের ধূম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, "মহম্মদ খাঁ কে মহাশর ? তাঁহার নামে পত্র আছে।" কেছ উত্তর দেয় না—কেছ গালি দেয়;—কেছ বলে, চিনি না—কেছ বলে, খুঁজিয়া লও। শেষ একজন মোগল বলিল, "মছম্মদ খাঁকে চিনি না, কিছ আমার নাম হুর মছম্মদ খাঁ। পত্র দেখি, দেখিলে বুঝিতে পারিব, পত্র আমার কি না।"

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল—মনে জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল—পত্র যারই হউক, আমি কেন এই স্থবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ, পত্র আমারই বটে। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" এই বলিয়া মোগল তামুমধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া গদ্ধজ্ববা মাখিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ভূত্য, সে স্থান কত দূর গৃ"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, অনেক দূর! বোড়ায় গেলে ভাল হইত।"
"বহত আচ্ছা" বলিয়া থাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমন সময়
মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর! বড় ঘরের কথা—হাতিয়ারবন্দ
হইয়া গেলেই ভাল হয়।"

ন্তন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা—জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব ? তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, "এই স্থানে উতারিতে হইবে। আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।"

খাঁ সাহেব নামিলেন—মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাছর সশস্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ারবন্দ হইয়া রমণীসম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্রগুলিও রাখিয়া গোলেন। মাণিকলালের আরও স্থবিধা হইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তপোষের উপর উত্তম শয্যা; তাহার উপর স্থলরী বসিয়া আছে—আতর গোলাবের সৌগদ্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে, চারি দিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে, এবং সম্মুখে আলবোলায় স্থান্ধি তামাকু প্রস্তুত আছে। খাঁ সাহেব, জুতা খুলিয়া, তক্তপোষে বসিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাযণ করিলেন—পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আলবোলার নল মুখে পুরিয়া স্থথের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে ছই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

ভাষাকু ধরিতে না ধরিতে মাণিকলাল আসিয়া দারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, "কে ও ?"

ু মাণিকলাল বিকৃতস্বরে বলিল, "আমি।"

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকণ্ঠে থাঁ সাহেবকে বলিল, "সর্বনাশ হইয়াছে—আমার স্বামী আসিয়াছেন—মনে করিয়াছিলাম, তিনি আজ আর আসিবেন না। তুমি এই ভক্তপোষের নীচে একবার লুকাও। আমি উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

মোগল বলিল, "সে কি ? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব; যে হয় আসুক না; এখনই কোতল করিব।"

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, "সে কি ? সর্বনাশ। আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্নবন্ত্রের পথ বন্ধ করিবে ? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল ? শীজ ভক্তপোষের নীচে যাও। আমি এখনই উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

এদিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল, অগত্যা খাঁ সাহেব তক্তপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া তুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল—কি করে—প্রেমের জন্ম অনেক সহিতে হয়। সে স্থুল মাংসপিগু তক্তপোষতলে বিশ্বস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ব্বশিক্ষামত বলিল, "তুমি আবার এলে যে ? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে ?"

মাণিকলাল পূর্ব্বমত বিকৃতস্বরে বলিল, "চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি।"

পানওয়ালী চাবি থোঁজার ছল করিয়া, থাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হস্তে লইল। পোষাক লইয়া তুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। থাঁ সাহেব তথন তক্তপোষের নীচে মৃষিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সন্থ করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহপিঞ্জরে বন্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুসলমানশিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

# চতুৰ্থ খণ্ড

# त्रक युक

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### চঞ্চলের বিদায়

প্রভাতে মোগল সৈক্ত সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহ্ছার হইতে, উঞ্চীষকবচ-শোভিত, গুদ্দশুশ্রুসমন্বিত, অন্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে; অমরশ্রেণীসমাকুল ফুল্লকমলতুল্য তাহাদের বদনমগুল সকল শোভিতেছিল। তাহাদের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে স্থুন্দর, বল্পারোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে ছলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিবার উপক্রেম করিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া রত্বালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্দ্মল অলঙ্কার পরাইল; চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও স্থি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমাণ অঞ্জ্জল চফু:মধ্যে ফেরং পাঠাইয়া নির্দ্মল বলিল, "রত্বালঙ্কার পরাই স্থি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।" চঞ্চল বলিল, "পরাও! পরাও! নির্দ্মল! কুংসিত হইয়া কেন মরিব ? রাজার মেয়ে আমি; রাজার মেয়ের মত স্থুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন্ রাজ্য ? রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায় ? পরা।" নির্দ্মল অলঙ্কার পরাইল; সে কুন্মমিততক্রবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তথন নির্দ্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল ভার পর বলিল, "নির্ম্মল! আর ভোমায় দেখিব না! কেন বিধাতা এমন বিভৃত্বনা করিলেন! দেখ, ক্ষুক্ত কাঁটার গাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না!" নির্মাল বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব। নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে। চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল ? কি প্রকারে তুমি যাইবে? নির্ম্মল কিছু বলিল না। চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চর্গুলকুমারী বেশভ্ষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্যব্রত শিবপৃদ্ধা ভক্তিভাবে করিলেন। পৃদ্ধাস্থে বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন ? প্রভু! আমি বাঁচিলে কি তোমার স্ষ্টি চলিত না ? যদি এতই মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে ?"

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। তার পর একে একে স্থীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গগুগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলানা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—আমি আবার আসিব।" কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি ?" কাহাকেও বলিলেন, "কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি তৃঃখ যাইত, তবে আমি কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।"

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলকুমারী দোলাবোহণে চলিলেন। এক সহস্র অধারোহী সৈশ্য দোলার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে; এক সহস্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত, রজ্পচিত সে শিবিকা, বিচিত্র স্বর্থ-পচিত বস্ত্রে আরত হইয়াছে; আশাসোঁটা লইয়া চোপদার বাগ্জালে গ্রাম্য দর্শকবর্গকে আনন্দিত করিতেছে। চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলে, তুর্গমধ্য হইতে শন্ধ নিনাদিত হইল; কুসুম ও লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি চলিবার আজ্ঞা দিলেন; তথন অকম্মাৎ মৃক্তপথ তড়াগের জলের খ্যায় সেই অধারোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল। বন্ধা দংশিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে, অধ্রেণ্ডী চলিল—অধারোহীদিগের অস্ত্রের বঞ্চনা বাজিল।

অশ্বারোহিগণ প্রভাতবায় প্রফ্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতেই যে অশ্বারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্তী একজন গায়িতেছিল—

> শরম্ ভরম্সে পিয়ারী, সোমরত বংশীধারী, ঝুরত লোচনসে। ন সম্ঝে গোপকুমারী, যেহিন্ বৈঠত মুরারি, বিহারত রাহ তুমারি॥

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি তাবিলেন, "হায়! যদি সওয়ারের গীত সত্য হইত!" রাজকুমারী তথন, রাজসিংহকে তাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গায়িতেছিল। মাণিক-লাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

#### দ্বিতীয় পরিচেছদ

## নিশ্বলকুমারীর অগাধ জলে ঝাঁপ

এদিকে নির্মালকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল। চঞ্চল ত রত্বখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল—আগে পিছে ছই সহস্র কুমারপ্রতিম অস্বারোহী আল্লার মহিমার শব্দে রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্মালের কারা ত থামে না। একা—একা—শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্মাল বড়ই একা। নির্মাল উচ্চ গৃহচ্ডার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশ-পরিমিত অন্ত্রগর সর্পের স্থায় সেই অস্বারোহী সৈনিকক্রেণী পার্বত্য পথে বিসর্পিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রভাতস্থ্যকিরণে তাহাদিগের উদ্ধোখিত উজ্জ্বল বর্শাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতক্ষণ নির্মাল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্মাল চক্ষু মৃছিয়া, ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্মাল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে অলঙ্কার সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে ক্তিপয় মৃজা নির্মাল গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল তাহাই লইয়া

নিৰ্মাণ একাকিনী রাজপুরী হইতে নিজান্তা হইল। পরে দৃঢ়পদে অধারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহাদের অমুবর্তিনী হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রণপণ্ডিত মবারক

বৃহৎ অজগর সর্পের স্থায় কিরিতে ফিরিতে, ঘূরিতে ঘূরিতে সেই সশ্বারোহী সেনা পার্কবিত্য পথে চলিল। যে রক্ষপথের পার্শ্বন্থ পর্কবেতর উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের স্থায় সেই অশারোহিশ্রেণী সেই রক্ষপথে প্রবেশ করিল। অশ্বসকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্কবেতর গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের মৃত্ব্ শব্দ একত্র সমুখিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেয়ারব—আর সৈনিকের ডাক হাঁক। পর্কবিত্তলে যে সকল লতা গুল্ম ছিল—শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুত্র বন্ধ্য পশু পক্ষী বীট যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে ক্রত পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদায় অশ্বারোহীর সারি সেই রক্ষপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম্ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইলে, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্বতিশিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্বেত্যুত হইয়া সৈক্ষমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর একজন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি, তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে, আবার সৈশুমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল—এক, ছই, তিন, চারি, ক্রমে দশ, পঁটিশ—তথনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলার্ষ্ট হইতে লাগিল—বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত, কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সন্ধার্শ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্ব সকল আরোহী লইয়া পলায়নের জল্প বেগবান্ ইইল—কিন্ত অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ—
অথবের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল—সৈনিকেরা পরক্ষার

অক্সাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল—শৃত্যলা একেবারে তর হইয়া দেল, নৈতমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোগ্ হঁ দিয়ার! বাঁ রাস্তা!" মাধিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলঘোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত—অশ্ব সকল পাছু হটিয়া ভাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের ম্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্বেত্য পথের বাম দিক্ দিয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ রক্ত্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে। ভাহাতে একেবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌছিয়াছিল, তখনই এই হলস্থল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। স্থানিক্ষত মাণিকলাল প্রাণভ্যে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর গ্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা লইয়া সেই পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অহা লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটন্থ সৈনিকেরা দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ; তথন আর একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাং পশ্চাং দেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহং খিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব্দে পার্বহত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে, আসিয়া সেই রক্ষ্র-মূখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রদ্ধু মূখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসক্ষে যথেপিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি থাঁ মন্সব্দার, তথন সৈপ্তের সর্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথমুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সন্ধীণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। পরে
সমুদ্য সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা
সৈনিকশ্রেণী মহা গোলযোগ করিয়া পিছু হটিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু
ভাল বুকাইয়া বলিতে পারে না। তথন সৈনিকগণকে ভংসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন
—এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে চলিলেন।

কিঁস্ক ততক্ষণ দেনা থাকে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পর্বতের দক্ষিণ-পার্যস্থ পর্বত অতি উচ্চ এবং ত্রারোহণীয়—তাহার শিধরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশাস্তবে অনুসন্ধান করিয়া পথ ্বাহির করিয়া, পঞাশ জন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশুভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চাল্লিশ পঞাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন সম্মুখে একটি একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। একপে পলকে পঞাশ জন পঞাশ খণ্ড শিলা নিয়স্থ অখারোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলেও ছ্রাবোহণীয় পর্বতশিখরস্থ শক্তগণের প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে—অতএব মোগলেরা পলায়ন ভিন্ন অস্থা কোন চেষ্টাই করিছেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অখারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়নপূর্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশ জন রাজপুত দক্ষিণ পার্শের উচ্চ পর্বত হইতে শিলার্ষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশ জন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বাম দিকের অনুচ্চ পর্বতশিখরে লুকায়িত ছিল, তাহারা এডক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলার্ষ্টিনিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি, সেখানে মবারক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈক্মগণকে স্কৃষ্ণলের সহিত পার্বত্য পথ হইতে বহিন্ধৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ক্ষুত্রতর রক্ষ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজনমাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি অর্গলের গ্রায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপার আর কিছুই নহে—কোন হুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উচ্চম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন—"প্রাণ যায়, সেও স্বীকার! শত সওয়ার দোলার পিছু পিছু যাও। ঘোড়া ছাড়িয়া পাওদলে, এই পাথর টপকাইয়া যাও—চল, আমি যাইতেছি।" মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাহার দৃষ্টাস্কের অন্তবর্ত্তী হইয়া শত সওয়ার তাহার সঙ্গে সেন্ধ রক্ষপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্বতিশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রক্সপথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশং অখারোহী রাজপুত লইয়া বজ্ঞের ভায়ে উদ্ধি হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া, তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃষ্থল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ন্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অশ্ব সহিত মোগল সওয়ারগণের উপর পড়িল—নীচে বাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশ জন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চান্ধর্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল সওয়ারের বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সওয়ারের অখে আরোহণ করিয়া, সেই শৃত্থলাশৃন্ত মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল, কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না।

যে মুখে মোগলেরা সেই পার্বেত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, মাণিকলাল সেই পথে নির্মত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল তাহারা ভাবিল, সে পলাইতেত। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া, তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরথণ্ড পুনরুল্লজ্বন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কন্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপরে উঠ। দম্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।" তখন পাঁচ শত মোগল সেনা, "দীন্!" শব্দ করিয়া অশ্ব সহিত বাম দিকের সেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে হুইটা ভোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা ছোট তোপ—সেটাকে মোগলেরা টানিয়া, শিকলে বাঁধিয়া, হাতী লাগাইয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ববিত্য রক্ত্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### জয়শীলা চঞ্চলকুমারী

তখন "দীন্! দীন্!" শব্দে পঞ্চাত অশ্বারোহী কালান্তক যমের স্থায় পর্বতে আরোহণ করিল। পর্বত অমুচ্চ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হুইয়াছে— শিখনদেশে উঠিতে তাহাদের অড় কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্বতিশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্বতোপরি নাই। যে রক্ত্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া সাঁসিতেছিলেন, এখন মবারক ব্রিলেন যে, সমুদায় দম্যু—মবারকের বিবেচনায় তাহারা

রাজপুত দম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে—সমুদায় দম্ম সেই রব্ধপথে আছে। তাহার দিতীয় মুখ রোধ করিয়া, ভাহাদিগের বিনাশসাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি অপর মূখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই ভাবিয়া, তিনি সেই রজ্রের ধারে ধারে সৈত্ত লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন—চল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, শিবিকাসকে ক্ষধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে, অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে: ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রক্সদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্বত হইতে নামিয়াছিল, সেইরূপ অস্ত পথ দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল, পরে নামিয়াছে, তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক রাজপুতদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্ব সকল তীরবেগে চালাইয়া পর্বততলে নামিয়া রক্তমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা রক্তের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল—স্থুতরাং তাহারা আগে রক্ত্রমুখে পৌছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রক্সমূখে কামান বদাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জ্ঞা তাহার বজ্ঞনাদ একবার শুনাইল—"দীন্! দীন্!" শব্দের সঙ্গে পর্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধানিত হইল। শুনিয়া উত্তরস্বরূপ রক্তের অপর মূখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল-তাহাদের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোন মতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈপ্তের বিশগুণ সেনা, পথের ছই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই—কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন, সেই পথে যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি ভোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোধে এ বিপদ্ ঘটিয়াছে—পর্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এই গলির ছই মুখ বন্ধ—ছই মুখেই কামান শুনিতেছি। ছই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—ভাহাতেই বা ক্ষতি কি ? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর ? সকলেই মরিব—একজনও বাঁচিব না—কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে ছইজন মোগল না মারিয়া মরিবে—দে রাজপুত নহে। রাজপুতেরা শুন—এ পথে ঘোড়া ছুটে না—স্বাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও।

এসো, আমরা তরবারি হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে—তার পর দেখা যাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তথন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, একত্র অসি নিজোষিত কারয়া "মহারাণাকি জয়" বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বৃঝিলেন যে, প্রাণরক্ষা না হউক—একটি রাজপুতও হটিবে না। সম্ভষ্টিচিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, "হুই হুই করিয়া সারি দাও।" অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল—পদব্রজে হুইয়ে হাজপুত চলিল—রাণা সর্ব্বাপ্তে চলিলেন। আজ্ঞ আসন্নমৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রাকৃত্তিত্ত।

এমন্ সময়ে সহসা পর্বতরক্ক কম্পিত করিয়া, পর্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুতসেনা শব্দ করিল, "মাতাজীকি জয়! কালীমায়িকি জয়!"

অত্যস্ত হর্ষসূচক যোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ব্যাপার কি १ দেখিলেন, তুই পার্শ্বে রাজপুতদেনা সারি দিয়াছে—মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্তবদনা কোন দেবী আসিতেছেন। হয় কোন দেবী মনুস্তামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন—রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুল-রক্ষিণী ভগবতী এ সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন—এ ত মানবী, কিন্তু সামান্তা মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দোলা কোথায় ?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে।" রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না ?"

रेमनिक विलल, "দোলা थानि। कुमातीकी महातारकत मामृत्त।"

. চঞ্চলকুমারী তথন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাদা করিলেন, "বাদ্ধানুমারি – আপনি এখানে কেন ?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুখরা—স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা, তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি—তাহাতে নিরাশ করিবেন না।"

চঞ্চলকুমারী হাস্থ ত্যাগ করিয়া, যোড়হাত করিয়া কাতর স্বরে এই কথা বলিলেন। রাজসিংহ বলিলেন, "তোমারই জন্ম এত দূর আসিয়াছি—তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—কি চাও, রূপনগরের কন্মে ?"

চঞ্চলকুমারী আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি নিজের মন আপনি বৃক্তিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসমাটের ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়া বড় মুশ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিশ্বিত ও প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও— আমার আপস্তি নাই—কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক—তার পর তুমি যাইও। আর তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, তাহা মনে করিও না। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না। যোওয়ান্ সব—আগে চল।"

তথন চঞ্চলকুমারী মৃত্ হাসিয়া মর্মভেদী মৃত্ কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হত্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বাম হত্তের অঙ্গুলিষ্কয়ের দারা ফিরাইয়া, রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আঙ্গ্টিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।"

রাজসিংহ তথন হাসিলেন—বলিলেন, "অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি রাজকুমারী—রমণীকুলে তুমি ধন্যা। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না; আজ রাজপুতের মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুতনামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি—ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।"

চঞ্চলকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রকুল্ল, ভক্তিপ্রণোদিত, সাক্ষাং মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল "বীরচ্ডামণি! আজি হইতে আমি তোমার দাসী হইলাম! যদি তোমার দাসী না হই—ভবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল, "মহারাজ! দিল্লীশ্বর যাহানে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল সৈত্ত সম্মুখে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাখে দেখি ?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী—জীবন্ত দেবমূর্ত্তি, রাজ্বসিংহকে পাশ করিয়া রক্ত্রমূখে চলিল তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য ? এজস্ম কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না হাসিতে হাসিতে, হেলিতে ত্লিতে, সেই স্বর্ণমূক্তাময়ী প্রতিমা রক্ত্রমূখে চলিয়া গেল। একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্বলিত বহ্নিত্না ক্লষ্ট্র, সশস্ত্র পঞ্চ শত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান—মনুয়নিশ্বিত বক্ত্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্ম হাঁ করিয়া আছে—তাহার সম্মুখে, রত্বমণ্ডিতা লোকাতীত স্করী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিশ্বিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্বতনিবাসিনী পরি আসিয়াছে।

মনুখ্যভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল।—বলিল, "এ সেনার সেনাপতি কে ?"

মবারক স্বয়ং রক্সমূখে রাজপুতগ**ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ই**হারা এখন অধ্যের অধীন। আপনি কে ?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আমি সামাম্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে— যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে রক্সমধ্যে আগু হউন।" চঞ্চলকুমারী রক্সমধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অস্ত্রে শুনিতে পায় না, এমন স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "আমি রূপনগরের রাজক্ত্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাবে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—এ কথা বিশ্বাস করেন কি ?"

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।—তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশ জন মাত্র শিপাহী লইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের বলবীর্য্য ত দেখিলেন ?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি—পঞ্চাশ জন শিপাহী এত মোগল মারিল !"

চঞ্চল। বিচিত্র নহে—হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাহাই হউক—রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই। মবারক বলিল, "বুঝিয়াছি, নিজের স্থত্যাগ করিয়া আপনি রাজপুতের প্রাণ্রক। করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা ?"

চ। সেও কি সম্ভবে ? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অন্থবোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

- ম। তাহা পারি। কিন্ত দস্থার দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। **আমি তাঁহাদের বন্দী** করিব।
- চ। সব পারিবেন—সেইটি পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিকপ্রতিক্ত হইয়াছেন—মরিবেন।
  - ম। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন, ইহা স্থির প
- চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যস্ত পৌছিব কি না, সন্দেহ।
  - ম। সেকি গ
- চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না ?
  - ম। আমাদের শক্র আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শক্র আছে ?
  - চ। আমি নিজে—
  - ম। আমাদের শক্রর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার গ
  - **छ।** विष।
  - ম। কোথায় আছে ?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অস্থ কেহ হইলে তাহার মনে মনে হইত, নয়ন ছাড়া আর কোথাও বিষ আছে কি ? কিন্তু মবারক সে ইতরপ্রকৃতির মন্থ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের স্থায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, "মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন ? আপনি যদি যাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি, আপনাকে লইয়া যাই ? ষয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—আনরা কোন্ ছার ? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের দেনা আক্রমণ করিয়াছে—আমি মোগলসেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্রমা করি ?"

চ। क्रमा कतिया काछ नाई--युक करून।

## छक्र चल : छक्र शतिराहन : अपनीमा इक्लक्याती

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন—তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ করুন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্ম রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আপনার কোমরে যে তরবারি ছলিতেছে, রাজপ্রসাদ-স্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "ব্ঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।" এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নিম্মূ্ক করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন।

দেখিয়া মোগল ঈষং হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত ?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিকুলিক নির্মাত হইল। তিনি বলিলেন, "যত দিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তত দিন হইতে রাজপুতকন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।" তথন রাজসিংহ সিংহের স্থায় গ্রীবাভক্ষের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্যুদ্ধে অপটু। ক্ষুদ্র সৈনিক-দিগের সঙ্গে বাগ্যুদ্ধের আমার সময়ও নাই। বুথা কালহরণে প্রয়োজন নাই—পিশীলিকার মত এই নোগলিগিকে মারিয়া ফেল।"

এতক্ষণ বর্ধণোমুখ মেঘের স্থায় উভয় সৈম্ম স্কম্প্তিত হইয়াছিল—প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "মাতাঙ্কীকি জয়!" শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগল দেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা "আল্লা—হো—আক্বর!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উন্মত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিম্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া—স্থিরফুর্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছে না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না এক পক্ষ নির্ত্ত হয়—ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেছ অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অবর্ত্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাজপৃতকুলে কলম্ব লেপিতেছ কেন ? লোকে বলিবে, আজু শ্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিল।" চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল—ভাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না—মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুশ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, "মোগল বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না—অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজ্যের মীমাংসা, ভরসা করি, ক্ষেত্রাস্তরে হইবে। আমি রাণাকে অন্থুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সেবার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।"

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্ম চিস্তিত হইলেন। মবারক তথন তাঁহার নিকটে—অশ্বে আবোহণ করিতেছেন মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্ম আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি লইয়া না যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন?"

মবারক বলিল, "বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।" চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে ?

মবারক। মবারক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাপুন — আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক আশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈম্মকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে একেবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ্!

## পঞ্চম পরিচেছদ

## হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল

মাণিকলাল পার্কাত্য পথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে; জমী করিত; ডাক হাঁক করিলে চাল, খাঁড়া, লাঠি, সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে রপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগের ডাকিবার কারণ, মোগলসৈপের সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায় — যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে, তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজপুতেরা ঢাল, খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল—রাজা তাহাদিগকে অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগল-সৈনিকদিগের সহিত হাস্থ পরিহাস ও রঙ্গ রসে কয়দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তথন তাহারা আশ্ব সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্ম লইয়া আসিল। রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া স্বেহস্টক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্শাক্তকলেবরে অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইল।

মাণিকলালের সেই মোগলদৈনিকের বেশ। একজন মোগলদৈনিক অতি ব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিশ্বিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাঁচ হাজার দস্ত্য আসিয়া রাজকুমারীকে ঘিরিয়াছে। জুনাব্ হাসান আলি খাঁ বাহাতুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈশ্র ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈশ্র সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজ্ঞা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈক্ত সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ্ব আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আন্ত্রন। দক্ষারা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

তুলবৃদ্ধি রাজা তাহাতেই দক্ষত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল; রাজা আরও দৈশুসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক সেই রূপনগরের সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে মানিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল। পথের কারে একটি রক্ষের ছারায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় যেন পীড়িজা। ক্ষরায়োহী সৈম্ভ প্রধাবিত দেখিয়া লে উঠিয়া বিলি—দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল না। বল নাই, ইহা দেখিয়া মানিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া ভাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় স্থানরী। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা, এখানে এ প্রকারে পড়িয়া আছ ?"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহার কৌজ ?" মাণিকলাল বলিল, "আমি রাণা রাজসিংহের ভ্তা।" যুবতী বলিল, "আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।"

মাণিক। তবে এখানে এ অবস্থায় কেন ?

যুবতী। রাজকুমারীকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম,

কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া আসিয়াছেন। আমি
ভাই হাঁটিয়া ভাঁহার কাছে যাইতেছিলাম।

মাণিকলাল বলিল, "তাই পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছ ?"
নির্মালকুমারী বলিল, "অনেক পথ হাঁটিয়াছি—আর পারিতেছি না।"
পথ এমন বেশী নয়—তবে নির্মাল কখনও পুথ হাঁটে নাই, তার পক্ষে অনেক বটে।

মাণিক। তবে এখন কি করিবে ?

নির্মাল। কি করিব-এইখানে মরিব।

মাণিক। ছি! মরিবে কেন ? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন ?

নির্মল। যাইব কি প্রকারে ? হাঁটিতে পারিতেছি না, দেখিতেছ না ?

মাণিক। কেন, ঘোড়ায় চল না ?

निर्माल शिंतिल, विलल, "शिंफ़ांग्र?"

মাণিক। ঘোড়ায়। ক্ষতি কি ?

নির্মাল। আমি কি সওয়ার ?

माणिक। २७ ना।

নিৰ্মাণ। আপত্তি নাই। তবে একটা প্ৰতিবন্ধক আছে—ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।

মাণিক। তার জন্ম কি আটকায় ? আমার ঘোড়ায় চড় না ?

# চতুর্থ থণ্ড: পঞ্চম পরিচ্ছেন : হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল

নির্মল। তোমার ঘোড়া কলের ? না মাচির ?

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব।

নিম্মল, লক্ষারহিতা হইয়া রসিকতা করিতেছিল—এবার মূখ কিরাইল। তার পর জকৃটি করিল; রাগ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া থাকি। রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কাজ নাই।"

মানিকলাল দেখিল, মেয়েটি বড় সুন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "হাঁ গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে ?"

রহস্তপরায়ণা নির্মাল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল, বলিল, "না।"

মাণিক। তুমি কি জাতি?

নির্মাল। আমি রাজপুতের মেয়ে।

মাণিক। আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে ? আমায় বিবাহ করিবে ? তা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় কোন আপত্তি হয় না।

নির্মাল । শপথ কর।

মাণিক। কি শপথ করিব १

নির্মাল। তরবার ছুঁইয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে।

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, "যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।"

নিৰ্মাল বলিল, "তবে চল, ঘোড়ায় চড়ি।"

মাণিকলাল তখন সহর্ষ চিত্তে নির্মালকে অশ্বপৃষ্ঠে উাইয়া, সাবধানে তাহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল।

বোধ হয়, কোট্শিপ্টা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব १ ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—"হে প্রাণ!" "হে প্ৰাণাধিক!" সে সব কিছুই নাই—ধিক্!

# वर्छ शतिराह्म

#### ফলভোগী বাণা

যুদ্ধকেত্রের নিকটবর্ত্তী এক নিভ্ত স্থানে নির্মাণকে নামাইয়া দিয়া, তাছাকে সেইখানে বিদিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া, মাণিকলাল, যেখানে রাজসিংহের সঙ্গে মবারকের বুদ্ধ হইতেছিল, একেবারে সেইখানে, মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রক্ত্রপথে রাজ্বসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে, মোগলেরা রক্ত্রের
এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজ্বসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জ্ব্যুই সে রূপনগরে সৈষ্ঠ সংগ্রহার্থে
গিয়াছিল, এবং সেই জ্ব্যু সে প্রথমেই এই দিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত
হইল। আসিয়াই বৃষিল যে, রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর
বিলম্ব নাই। তখন মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্কুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া
বিলিল, "এ সকল দম্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান!"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না ? হিন্দুই কি যত ছক্তিয়াকারী ?

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল।

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহস্র অশারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। মোগলেরা ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যে যে দিকে পারিল, সে সেই দিকে পলায়ন করিল। মবারক রাখিতে পারিল না। তখন রাজপুতেরা "মাতাজীকি জয়!" বলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, ক্ষপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্বতারোহণ করিতে লাগিল। মবারক সেনা ফিরাইতে গিয়া, সহসা অশ্বসমেত অদৃশ্য হইলেন।

এই অবসরে মাণিকলাল বিশ্বিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন, রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান ?"

া নাশিকলাল হাসিরা বলিল, "আনি। যান আমি দেখিলার যে, নহারাজ রক্তপথে নামিরাছেন, তথন ব্বিলাম বে, লব্ননাশ হইয়াছে। প্রভূর রক্ষার্থ আয়াকে আবার একটি নৃতন কুরাচুরি করিতে হইয়াছে।"

এই বলিরা মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে ওনাইল। আপ্যারিত হইরা রাণা মাণিকলালকে আলিজন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল। তুমি যথার্থ প্রভুত্ত । তুমি বে করিয়াছ, যদি কখন উদয়পুর জিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাথে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে, রাজপুত কেমন করিয়া মরে।"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে। এখন উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্বতে পর্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজ্ঞসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন ও দিকের পাহাড়ের উপরে আছে—তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সন্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারীর সহিত উদয়পুরাভিমুখে যাতা করিলেন।

#### সপ্তম পরিচেছদ

#### মেহশালিনী পিসী

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাং পশ্চাং পর্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তংকর্জ্ক তাড়িত হইয়া যে যেখানে পাইল, পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, "শক্রদল পলায়ন করিয়াছে—আর কেন রূখা পরিশ্রম করিতেছ ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল—তাও বটে, সন্মুখশক্র আর কেহ নাই। মাণিকলাল যে একটা কারসান্ধি করিয়াছে, ইহাও তাহারা বৃদ্ধিতে পারিল। হঠাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে,

তাহার আর উপায় নাই দেখিয়া, তাহারা লুঠপাটে প্রবৃত্ত হইল। এবং যথেষ্ট ধন সম্পত্তি অপহরণ করিয়া সম্ভষ্টচিতে, হাসিতে হাসিতে, বাদশাহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্বে গৃশাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকাল মধ্যে পার্বভ্য পথ জনশৃত্য হইল—কেবল হত ও আহত মন্থয় ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া, উচ্চ পর্বতের উপরে প্রস্তুরসঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও কাহাকেও না দেখিয়া, রাণা অবশিষ্ট সৈশ্ব সহিত অবশ্য উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহারাও তাঁহার সন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাং হইল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন ধ

সকলে যুটিল—কেবল মাণিকলাল নহে। মাণিকলাল, নির্মালকে লইয়া বিব্রত। সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়া, নির্মালের কাছে আসিয়া যুটিল। তাহাকে কিছু ভোজন করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া আসিল। দোলায় নির্মালকে তুলিয়া, যে পথে রাণা গিয়াছেন, সে পথে না গিয়া ভিন্ন পথে চলিল—বমাল স্মেত ধরা পড়ে, এমন ইচ্ছা রাখে না।

মাণিকলাল নির্মালকে লইয়া পিসীর বাড়ী উপস্থিত হইল। পিসীমাকে ডাকিয়া বলিল, "পিসীমা, একটা বউ এনেছি।" বধু দেখিয়া পিসীমা কিছু বিষয় হইলেন—মনে করিলেন, লাভের যে আশা করিয়াছিলাম, বধু বুঝি ভাহার ব্যাঘাত করিবে। কি করে, ছইটা আশরফি নগদ লইয়াছে—একদিন অন্ন না দিয়া বছকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। স্থতরাং বলিল, "বেশ বউ।"

মাণিকলাল বলিল, "পিসী, বছর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই।"
পিসীমা বৃঝিলেন, তবে এটা উপপত্নী। যো পাইয়া বলিলেন, "তবে আমার বাড়ীতে—"

মাণিকলাল। তার ভাবনা কি ? বিয়ে দাও না ? আজই বিবাহ হউক। নিৰ্মাল লজ্জায় অধোবদন হইল।

পিসীমা আবার যো পাইলেন; বলিলেন, "সে ত স্থাধের কথা—তোমার বিবাহ দিব না ত কার বিবাহ দিব ? তা বিবাহের ত কিছু খরচ চাই ?"

मानिकलान विनन, "তात ভाবনা कि ?"

পাঠকের জানা থাকিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই লুঠ হয়। মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিবার সময়ে নিহত মোগল সওয়ারদিগের বস্ত্রমধ্যে অমুসন্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলেন—কনাৎ করিয়া পিসীর কাছে গোটাকত আশরফি ফেলিয়া দিলেন, পিসীমা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া পেটারায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বাহির হইলেন। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল চন্দন ও পুরোহিত সংগ্রহ, স্মৃতরাং আশরফিগুলি পিসীমাকে পেটারা হইতে আর বাহির করিতে হইল না। মাণিকলালের লাভের মধ্যে তিনি যথাশান্ত্র নির্মালকুমারীর স্বামী হইলেন। বলা বাছল্য যে, মাণিকলাল রাণার সৈনিকদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চ পদ লাভ করিলেন, এবং নিজগুণে সর্ব্বান্ত সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।

## পঞ্চম খণ্ড

# षश्चित्र षारग्राकन

## व्यथम পরিচেছদ

## गारकानी वालका इःशी जान

বলিয়াছি, মবারক রণভূমিতে পর্বতের সামুদেশে সহসা অদৃশ্য হইলেন। অদৃশ্য হইবার কারণ, তিনি যে পথে অশ্বারোহণে সৈত্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে একটা কৃপ ছিল। কেহ পর্বতোপরি বাস করিবার অভিপ্রায়ে জলের জন্য এই কৃপটি ধনন করিয়াছিল। একণে চারি পাশের জঙ্গল কৃপের মুখে পড়িয়া কৃপটি আচ্ছাদন করিয়াছিল। মবারক তাহা না দেখিতে পাইয়া উপর দিয়া ঘোড়া চালাইলেন। ঘোড়া সমেত তাহার ভিতর পড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইলেন। তাহার ভিতর জল ছিল না। কিন্তু পতনের আঘাতেই ঘোড়াটি মরিয়া গেল। মবারক পতনকালে সতর্ক হইয়াছিলেন, তিনি বড় বেশী আঘাত পাইলেন না। কিন্তু কৃপ হইতে উঠিবার কোন উপায় দেখিলেন না। যদি কেহ শব্দ শুনিয়া তাঁহার উদ্ধার করে, এজন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধের কোলাহলে তিনি কোন উত্তর শুনিতে পাইলেন না। কেবল একবার যেন, দূর হইতে কেবলিল, "শ্বির হইয়া থাক—ভূলিব।" সেটাও সন্দেহ মাত্র।

যুদ্দ সমাপ্ত হইলে, রণক্ষেত্র নিঃশব্দ হইলে, কেহ যেন কৃপের উপর হইতে বলিল, "বাঁচিয়া আছ ?"

মবারক উত্তর করিল, "আছি। তুমি কে ?" সে বলিল, "আমি যে হই। বড় জখম হইয়াছ কি ?" "সামাশু।"

"আমি একটা কাঠে, ছই চারিখানা কাপড় বাঁধিয়া লম্বা দড়ির মত করিয়াছি। পাকাইয়া মজবুত করিয়াছি। তাহা কৃয়ার ভিতর ফেলিয়া দিতেছি। ছই হাতে কাঠের ছই দিক্ ধর—আমি টানিয়া তুলিতেছি।" মবারক বিশ্বিত হইয়া বলিল, "এ যে জ্রীলোকের স্বর! কে ভূমি ?" জ্রীলোক বলিল, "এ গলা কি চেন না ?" মবা। চিনিতেছি। দরিয়া এখানে কোলা হইতে ? দরিয়া বলিল, "তোমারই জ্ঞা। এখন ভূলিতেছি—উঠ।"

এই বলিয়া দরিয়া কাপড়ের কাছিতে বাঁখা কাঠখানা কূপের ভিতর কেলিয়া দিল।
তরবারি দিয়া কূপের মূখের জলল কাটিয়া সাফ করিয়া দিল। মবারক কাঠের ছই দিক্
ধরিল। দরিয়া তখন টানিয়া তুলিতে লাগিল। জোরে কুলার না। কারা আলিতে
লাগিল। তখন দরিয়া একটা বৃক্লের বিনত শাখার উপর বস্তরজ্জাপন করিয়া, ভইরা
পড়িয়া টানিতে লাগিল। মবারক উঠিল। দরিয়াকে দেখিয়া মবারক বিশ্বিত হইল।
বলিল, "এ কি ? এ বেশ কেন ?"

দরিয়া বলিল, "আমি বাদশাহী সওয়ার।"

মবা। কেন ?

দরি। তোমারই জন্ম।

মবা। কেন १

দরি। নহিলে তোমাকে আজ বাঁচাইত কে ?

মবা। সেই জন্ম কি দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছ ? সেই জন্ম কি সওয়ার সাজিয়াছ ? এ যে রক্ত দেখিতেছি! তুমি যে জখম হইয়াছ! কেন এ করিলে ?

দরি। তোমার জক্ত করিয়াছি। না করিলে, ভূমি বাঁচিতে কি ? শাহজালী কেমন ভালবালে ?

মবারক মানমূখে, ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "শাহজাদীরা ভালবালে না।"

দরিয়া বলিল, "আমরা ছঃখী,—আমরা ভাল বাসি। এখন বসো। আমি তোমার জক্ত দোলা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। লইয়া আসিতেছি। তোমার চোট লাগিয়াছে— ঘোড়ায় চড়া সংপরামর্শ হইবে না।"

যে সকল দোলা মোগল সেনার সঙ্গে ছিল, যুদ্ধে ভীত হইয়া তাহার বাইকের।
কতকগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। দরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মবারককে কৃপমা হইতে দেখিয়া,
প্রথমেই দোলার সন্ধানে গিয়াছিল। পলাভক বাহকদিগকে সন্ধান করিয়া, ছইখানা দোলা
ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তার পর এখন, সেই দোলা ডাকিয়া আনিল। একখানায়
আহত মবারককে তুলিল। একখানায় অয়ং উঠিল। তখন মবারককে লইয়া দরিয়া দিল্লীর

পথে চলিল। দোলায় উঠিবার সময় মবারক দরিয়ার মুধচুম্বন করিয়া বলিল, "আর ক্ষনও ভোমায় ভ্যাগ করিব না।"

ু উপবৃক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, দরিয়া মবারকের শুশ্রাষা করিল। দরিয়ার চিকিং-

সাতেই মবারক আরোগ্য লাভ করিল।

দিল্লীতে পৌছিলে, মবারক দরিয়ার হাত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল। দিন কত ইহাতে উভয়ে বড় সুখী হইল। তার পর ইহার যে ফল উপস্থিত হইল, তাহা ভয়ানক। দরিয়ার পক্ষে ভয়ানক, মবারকের পক্ষে ভয়ানক, জেব্-উল্লিসার পক্ষে ভয়ানক, ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ভয়ানক। দে অপূর্বে রহস্ত আমি পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু বলা আবশ্যক।

## দ্বিতীয় পরিচেছদ

#### রাজ্ঞসিংহের পরাভব

রাজিসিংহ উদয়পুরে আসিলেন বলিয়াছি। চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারের জন্ম যুদ্ধ, এজন্ম চঞ্চকুমারীকেও উদয়পুরে লইয়া আসিয়া রাজাবরোধে সংস্থাপিতা করিলেন। কিন্তু জাঁছাকে উদয়পুরে রাখিবেন, কি রূপনগরে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, ইহার মীমাংসা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তিনি যত দিন ইহার স্থমীমাংসা করিতে না পারিলেন, তত দিন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

এ দিকে চঞ্চলকুমারী রাজার ভাবগতিক দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, "রাজা যে আমাকে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিবেন, এমন ত ভাবগতিক কিছুই দেখিতেছি না। যদি না করেন, তবে কেন আমি উহার অন্তঃপুরে বাস করিব ? যাবই বা কোথায় ?"

রাজিসিংহ কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, কতিপয় দিন পরে, চঞ্চলকুমারীর মনের ভাব জানিবার জন্ম তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে, যে পত্রখানি চঞ্চলকুমারী অনস্ত মিশ্রের হাতে পাঠাইয়াছিলেন, যাহা রাজ্বসিংহ মাণিকলালের নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া গেলেন।

রাণা আসন গ্রহণ করিলে, চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সলচ্ছ এবং বিনীত-ভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকমনোমোহিনী মূর্দ্তি দেখিয়া রাজা একটু মৃদ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনই মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারী! এক্ষণে ভোমার কি অভিপ্রায়, তাহা জানিবার জন্ম আমি আসিয়াছি। ভোমার পিত্রালয়ে যাইবার অভিলায়, না এইখানে থাকিতেই প্রবৃত্তি গু"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না— নীরবে রহিলেন।

ক্তখন রাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রখানি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীকে দেখাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তোমার পত্র বটে ?"

**ठकल रिलल, "আজ্ঞা হাঁ।"** 

রাণা। কিন্তু সক্ট্রু এক হাতের লেখা নহে। তুই হাতের লেখা দেখিতেছি। তোমার নিজের হাতের কোন অংশ আছে কি প

চঞ্চল। প্রথম ভাগটা আমার হাতের লেখা।

রাণা। তবে শেষ ভাগটা অস্তের লেখা ?

পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, এই শেষ অংশেই বিবাহের প্রস্তাবটা ছিল। **চঞ্চলকু**মারী উত্তর করিলেন, "আমার হাতের নহে।"

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তোমার সম্মতিক্রমেই ইহা লিখিত হইয়াছিল ?"
প্রান্ধটা অতি নির্দ্ধিয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নত স্বভাবের উপযুক্ত উত্তর
করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষজিয় রাজগণ বিবাহার্থেই ক্যাহরণ করিতে পারেন।
অন্ত কোন কারণে ক্যাহরণ মহাপাপ। মহাপাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব কি
প্রকারে ?"

রাণা। আমি তোমাকে হরণ করি নাই। তোমার জাতিকুল রক্ষার্থ তোমাকে মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে তোমার পিতার নিকট প্রতি-প্রেরণ করাই রাজধর্ম।

চঞ্চলকুমারী কয়টা কথা কহিয়া যুবতীস্থলত লজ্জাকে বশে আনিয়াছিল। এক্ষণে মুখ তুলিয়া, রাজসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার রাজধর্ম আপনি জানেন। আমার ধর্মও আমি জানি। আমি জানি যে, যখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমি ধর্মতঃ আপনার মহিষী। আপনি গ্রহণ করুন বা না

কক্ষন, ধর্মতঃ আমি আর কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না। যথন ধর্মতঃ আপনি আমার স্থামী, তখন আপনার আজ্ঞা মাত্র শিরোধার্য। আপনি যদি আমাকে রূপনগরে ফিরিয়া যাইতে বলেন, তবে অবশু আমি যাইব। সেখানে গেলে পিতা আমাকে পুনর্ব্বার বাদশাহের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইবেন। কেন না, আমাকে রক্ষা করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। যদি তাহাই অভিপ্রেত, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে যথন আমি বলিয়াছিলাম যে, 'মহারাজ! আমি দিল্লী যাইব'—তখন কেন যাইতে দিলেন না ?"

রাজসিংহ। সে আমার আপনার মানরকার্থ।

চঞ্চল। তার পর এখন, যে আপনার শরণ লইয়াছে, তাহাকে আবার দিল্লী যাইতে দিবেন কি ?

রাজ। তাও হইতে পারে না। তবে, তুমি এইখানেই থাক।

চঞ্চল। অতিথিস্বরূপ থাকিব ? না দাসী হইয়া ? রূপনগরের রাজক্ষ্যা এখানে মহিষী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

রাজ। তোমার মত লোকমনোমোহিনী স্থন্দরী যে রাজার মহিষী, সকলেই তাহাকে ভাগ্যবান্ বলিবে। তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে মহিষী করিতে আমি সন্ধৃচিত হইতেছি। শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ—

"ঋণকারী পিতা শক্রর্মাতা চ বাভিচারিণী। ভার্য্যা রূপবতী শক্রং পুত্রং শক্ররমণ্ডিতঃ॥"

চঞ্চলকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, "বালিকার বাচালতা মার্জনা করিবেন—উদয়পুরের রাজমহিষীগণ সকলেই কি কুরূপা ?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তোমার মত কেহই স্থরূপা নহে।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমার বিনীত নিবেদন, কথাটা মহিষীদিগের কাছে বলিবেন না। মহারাণা রাজসিংহেরও ভয়ের স্থান থাকিতে পারে।"

রাজ্ঞসিংহ উচ্চ হাস্থ করিলেন। চঞ্চলকুমারী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল—এখন চাপিয়া বসিল, মনে মনে বলিল, "আর ইনি আমার কাছে মহারাণা নহেন, ইনি এখন আমার বর।"

আসন গ্রহণ করিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, "মহারাজ! বিনা আজ্ঞায় আমি যে মহারাজের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলাম, সে অপরাধ আপনাকে মার্জ্জনা করিতে হইতেছে—কেন না, আমি আপনার নিকট জ্ঞানলাভের আকাক্ষায় বসিলাম—শিয়ের আসনে

অধিকার আছে। মহারাজ। রূপবতী ভার্য্যা শক্ত কি প্রকারে, তাহা আমি এখনও ব্রিতে পারি নাই।"

রাজ্বসিংহ। তাহা সহজে বুঝান যায়। ভার্য্যা রূপবতী হইলে, তাহার জন্ম বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়। এই দেখ, তুমি এখনও আমার ভার্য্যা হও নাই, তথাপি তোমার জন্ম ঔরক্তজেবের সঙ্গে আমার বিবাদ বাধিয়াছে। আমাদের বংশের মহারাণী পদ্মিনীর কথা শুনিয়াছ ত ?

চঞ্চল। ঋষিবাক্যে আমার বড় শ্রাদ্ধা হইল না। সুন্দরী মহিষী না থাকিলে রাজারা কি বিবাদ হইতে মুক্তি পান ? আর এ পামরীর জম্ম মহারাজ কেন এ কথা তুলেন ? আমি সুরূপা হই, কুরূপা হই, আমার জম্ম যে বিবাদ বাধিবার, তাহা ত বাধিয়াছে।

রাজ্বসিংহ। আরও কথা আছে। রূপবতী ভার্য্যাতে পুরুষ অত্যস্ত আসক্ত হয়। ইহা রাজার পক্ষে অত্যস্ত নিন্দনীয়। কেন না, তাহাতে রাজকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে।

চঞ্চল। রাজারা বহুশত মহিষী কর্ত্ত পরিবৃত থাকিয়াও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হয়েন না। আমার ক্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণা রাজসিংহের রাজকার্য্যে বিরাগ জন্মিবে, ইহা অতি অশ্রন্ধার কথা।

রাজসিংহ। কথা তত অশ্রান্ধেয় নহে। শাস্ত্রে বলে, "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।"

**ठक्ष्ण।** भशाताक कि तृक्ष ?

রাজ। যুবা নহি।

চঞ্চল। যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুতক্ঞার কাছে সেই যুবা। ছর্বল যুবাকে রাজপুতক্সাগণ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন।

্রাজ। আমি স্থ্রূপ নহি।

**ठक**न। कीर्खिरे ताकामिरगत त्राप्ता

রাজ। রূপবান্, বলবান্, যুবা রাজপুত্রের অভাব নাই।

চঞ্চল। আমি আপনাকে আত্মসমর্পৃণ করিয়াছি। অন্তের পত্নী হইলে দ্বিচারিণী হইব। আমি অত্যন্ত নির্লজ্জের মত কথা বলিতেছি। কিন্তু মনে করিয়া দেখিবেন, তুম্বন্ত কর্ত্বক পরিত্যক্ত হইলে, শকুন্তলা লজ্জা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমারও আজ প্রায় সেই দশা। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি রাজসমন্দরে \* ডুবিয়া মরিব।

<sup>\*</sup> রাজসিংহের নির্দ্মিত সরোবর।

রাজসিংহ বাক্যুদ্ধে এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "ভূমিই আমার উপযুক্ত
মহিষী। তবে ভূমি কেবল বিপদে পড়িয়া আমাকে পতিছে বরণ করিয়াছিলে; এক্ষণে
আমার হাত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা রাখ কি না, আমার এই বয়সে ভূমি আমাতে অমুরাগিণী
হইতে পারিবে কি না, আমার মনে এই সকল সংশয় ছিল। সে সকল সংশয় আজিকার
কথাবার্ত্তায় দ্র হইয়াছে। ভূমি আমার মহিষী হইবে। তবে একটা কথার অপেক্ষা
করিতে চাই। তোমার পিতার মত হইবে কি ? তাঁহার অমতে আমি বিবাহ করিতে
চাহি না। তাহার কারণ, যদিও তোমার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তাঁহার সৈন্ত অল্প, কিছ
বিক্রম সোলান্ধি যে একজন বীরপুক্ষ এবং উপযুক্ত সেনানায়ক, ইহা প্রসিদ্ধ। মোগলের সঙ্গে
আমার যুদ্ধ বাধিবেই বাধিবে। বাধিলে, তাঁহার সাহায্য আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক
হইবে। তাঁহার অমুমতি লইয়া বিবাহ না করিলে তিনি কখনও আমার সহায় হইবেন
না। বরং তাঁর অমুমতি বিবাহ করিলে তিনি মোগলের সহায় এবং আমার শক্র হইতে
পারেন। তাহা বাঞ্চনীয় নহে, অতএব আমার ইচ্ছা, তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার সম্মতি
আনাইয়া তোমাকে বিবাহ করি। তিনি সম্মত হইবেন কি ?"

চঞ্চল। না হইবার ত কোন কারণ দেখি না। আমার ইচ্ছা, পিতা মাতার আশীর্কাদ লইয়াই আপনার চরণদেবাব্রত গ্রহণ করি। লোক পাঠান আমারও ইচ্ছা।

তখন রাজসিংহ একখানি সবিনয় পত্র লিখিয়া, বিক্রম সোলান্ধির নিকট দৃত প্রেরণ করিলেন। চঞ্চলকুমারীও মাতার আশীর্কাদ কামনা করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### অগ্নি জালিবার প্রয়োজন

রূপনগরের অধিপতির উত্তর, উপযুক্ত সময়ে পৌছিল। উত্তর বড় ভয়ানক। তাহার মর্ম এই ;—রাজসিংহকে তিনি লিখিতেছেন, "আপনি রাজপুতানার মধ্যে সর্কপ্রধান। রাজপুতানার মুকুটস্বরূপ। এক্ষণে আপনি রাজপুতের নামে কলঙ্ক দিতে প্রস্তুত। আপনি বলপুর্বক আমার অপমান করিয়া, আমার কল্যাকে হরণ করিয়াছেন। আমার কল্যা পৃথিবীশ্বরী হইত, আপনি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। আপনারও শক্রতা করা আমার কর্ত্ত্ব্য। আমার সম্মতিক্রমে আপনি আমার কন্ত্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

"আপনি বলিতে পারেন, সেকালে ক্ষপ্রিয়বীরেরা কন্সা হরণ করিয়া বিবাহ করিতেন। ভীম্ম, অর্জ্ন, স্বয়ং ঐক্রিফ কন্সাহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সে বলবীর্যা কই ? আপনার বাহুতে যদি বল আছে, তবে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহ কেন ? শৃগাল হইয়া সিংহের অন্করণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমিও রাজপুত, মুসলমানকে কন্সা দান করিলে আমার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না জানি। কিন্তু না দিলে মোগল রূপনগরের পাহাড়ের একখানি পাথরও রাখিবে না। যদি আমি আপনি আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে জানিতাম, তবে আমিও ইহাতে সম্মত হইতাম না। যথন জানিব যে, আপনার সৈ ক্ষমতা আছে, তখন না হয় আপনাকে কন্সাদান করিব।

"সত্য বটে, পূর্ব্বকালে ক্ষপ্রিয় রাজগণ কম্পাহরণ করিয়া বিবাহ করিতেন, কিন্তু এমন চাত্রী মিথ্যা প্রবঞ্চনা কেইই করিতেন না। আপনি আমার কাছে লোক পাঠাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া, আমার সেনা লইয়া গিয়া, আমারই কন্তা হরণ করিলেন;—নচেৎ আপনার সাধ্য হয় নাই। ইহাতে আমার কতটা অনিষ্ট সাধিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মোগল বাদশাহ মনে করিবেন, যখন আমার সৈত্য যুদ্ধ করিয়াছে, তখন আমারই কুচক্রে আমার কন্তা অপহত হইয়াছে। অতএব নিশ্চয়ই আগে রূপনগর ধ্বংস করিয়া, তবে আপনার দণ্ডবিধান করিবেন। আমিও যুদ্ধ করিতে জানি, কিন্তু মোগলের লক্ষ্ণ ক্ষেত্রের কাছে কার সাধ্য অগ্রসর হয় । এই জন্তা প্রায় সকল রাজপুত তাঁহার পদানত হইয়া আছে—আমি কোন্ ছার ।

"জানি না, এখন তাঁহার কাছে সত্য কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইব কি না। কিন্তু আপনি যদি আমার কম্মা বিবাহ করেন, তাঁহাকে সে কন্ধা দিবার আর যদি পথ না থাকে, তবে আমার বা আমার কন্মার নিষ্কৃতির আর কোন উপায় থাকিবে না।

"আপনি আমার কন্সা বিবাহ করিবেন না। করিলে আপনাদিগকে আমার শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। আমি শাপ দিতেছি যে, তাহা হইলে আমার কন্সা বিধবা, সহগমনে বঞ্চিডা, মৃতপ্রজা এবং চিরত্বংখিনী হইবে। এবং আপনার রাজধানী শুগাল কুকুরের বাসভূমি হইবে।"

বিক্রম সোলান্ধি এই ভীষণ অভিসম্পাতের পর নীচে একছত্র লিখিয়া দিলেন, "যদি আপনাকে কখনও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে ইচ্ছাপূর্বক আমি আপনাকে কম্মা দান করিব।"

- চঞ্চলকুমারীর মাতা পত্তের কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার পিতার পত্ত রাজিসিংহ চঞ্চলকুমারীকে পড়িয়া শুনাইলেন। চঞ্চলকুমারী চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল। চঞ্চলকুমারী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলে, রাণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি করিব ? পরিণয় বিধেয় কি না ?"

চঞ্চলকুমারী—চক্ষে এক বিন্দু, বিন্দুমাত্র জল মুছিয়া কেলিয়া বলিলেন, "বাপের এ অভিসম্পাত মাথায় করিয়া কোন কন্থা বিবাহ করিতে সাহস করিবে ?"

রাণা। তবে যদি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় কর, তবে পাঠাইতে পারি।
চঞ্চল। কাব্দেই তাই। কিন্তু পিতৃগৃহে যাওয়াও যা, দিল্লী যাওয়াও তাই। তাহার
অপেক্ষা বিষপান কিসে মন্দ ?

রাণা। আমার এক পরামর্শ শুন। তুমিই আমার যোগ্যা মহিষী, আমি সহসা ভোমাকে ভ্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু ভোমার পিতার আশীর্কাদ ব্যতীতও ভোমাকে বিবাহ করিব না। সে আশীর্কাদের ভরসা আমি একেবারে ভ্যাগ করিতেছি না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। একলিক \* আমার সহায়। আমি সে যুদ্ধে হয় মরিব, নয় মোগলকে পরাজিত করিব।

চঞ্চল। আমার স্থির বিশ্বাস, মোগল আপনার নিকট পরাজিত হইবে।

রাণা। সে অভিশয় হুঃসাধ্য কাজ। যদি সফল হই, তবে নিশ্চিত ভোমার পিতার আশীর্কাদ পাইব।

চঞ্চল। তত দিন ?

রাণা। তত দিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক। মহিষীদিগের স্থায় তোমার পৃথক্ রেউলা প হইবে। মহিষীদিগের স্থায় তোমারও দাস দাসী পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিব। আমি প্রচার করিব যে, অল্পদিনের মধ্যে তুমি আমার মহিষী হইবে। এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদিগের স্থায় মহারাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে। কেবল যত দিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, তত দিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কি বল ?

চঞ্চলকুমারী বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, "ইহার অপেক্ষা স্থাবস্থা এক্ষণে আর কিছু হইতে পারে না।" কাজেই সম্মত হইলেন। রাজ্ঞসিংহও যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

রাণাদিগের কুলদেবতা—মহাদেব।

ণ অবরোধ।

## চতুর্থ পরিচেছদ

#### অগ্নি জালিবার আর্ত্ত প্রয়োজন

মাণিকলালের কাছে নির্মাল শুনিল যে, চঞ্চলকুমারী রাজমহিষী হইলেন। কিন্তু কবে বিবাহ হইল, বিবাহ হইয়াছে কি না, তাহা মাণিকলাল কিছুই বলিতে পারিল না। নির্মাল তখন স্বয়ং চঞ্চলকুমারীকে দেখিতে আসিলেন।

অনেক দিনের পর নির্মালকে দেখিয়া চঞ্চলকুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন।
দে দিন নির্মালকে যাইতে দিলেন না। রূপনগর পরিত্যাগ করার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,
তাহা পরস্পর পরস্পরের কাছে সবিস্তার বলিলেন। নির্মালের স্থুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী
আহ্লাদিতা হইলেন। স্থু—কেন না, মাণিকলাল রাণার কাছে অনেক পুরস্কার পাইয়া
ছিলেন—অনেক টাকা হইয়াছে; তার পর, মাণিকলাল রাণার অনুগ্রহে সৈক্তমধ্যে
অতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং রাজসম্মানে গৌরবাহিত হইয়াছেন; নির্মালের
উচ্চ অট্টালিকা, ধন দৌলত, দাস দাসী সব হইয়াছে, এবং মাণিকলাল তাঁহার কেনা
গোলাম হইয়াছে। পক্ষাস্তরে, নির্মাল, চঞ্চলকুমারীর হুংখ শুনিয়া অতিশয় মর্মাহত হইল।
এবং চঞ্চলকুমারীর পিতা মাতা, রাজসিংহ এবং চঞ্চলকুমারীরও উপর অতিশয় বিরক্ত হইল।
চঞ্চলকুমারীকে সে মহারাণী বলিয়া ডাকিতে অস্বীকৃত হইল—এবং মহারাণার সাক্ষাৎ
পাইলে, তাঁহাকে হুই কথা শুনাইয়া দিবে, প্রতিজ্ঞা করিল। চঞ্চলকুমারী বলিল, "সে সকল
কথা এখন থাক্। আমার সঙ্গে আমার একটি চেনা লোক নাই। আত্মীয় স্বজন কেহ
নাই। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিতে পারি না। যদি ভগবান্ তোমাকে মিলাইয়াছেন,
তবে আমি তোমাকে ছাডিব না। তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।"

শুনিয়া, প্রথমে নির্মালের বোধ হইল, যেন বুকের উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সে দবে স্বামী পাইয়াছে—নৃতন প্রণয়, নৃতন স্থুখ, এ সব ছাড়িয়া কি চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া থাকা যায় ? নির্মালকুমারী হঠাৎ সন্মত হইতে পারিল না—কোন মিছা ওজর করিলু না—কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়াও বলিতে পারিল না-। বলিল, "ও বেলা বলিব।"

চঞ্চলকুমারীর চক্ষে একট্ট জল আসিল; মনে মনে বলিল, "নির্মাণও আমায় ত্যাগ করিল! হে ভগবান! ভূমি যেন আমায় ত্যাপ করিও না।" তার পর চঞ্চলকুমারী একট্ট হাসিল, বলিল, "নির্মাল, তুমি আমার জন্ম একা পদত্রজে রপনগর হইতে চলিয়া আসিয়া মরিতে বসিয়াছিলে! আর আজ! আজ তুমি স্বামী পাইয়াছ!"

নির্মাল অধোবদন হইল। আপনাকে শত ধিকার দিল; বলিল, "আমি ও বেলা আসিব, যাহাকে মালিক করিয়াছি, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আর একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

চঞ্চ। মেয়ে না হয়, এখানে আনিলে ?

নির্মাল। সে খ্যান্ খ্যান্ প্যান্ এখানে কাজ নাই। একটা পাতান রকম পিসী আছে—সেইটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে বসাইয়া আসিব।

এই সকল পরামর্শের পর নির্ম্মলকুমারী বিদায় লইল। গৃহে গিয়া মাণিকলালকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। মাণিকলালও নির্মালকে বিদায় দিতে বড় কণ্ট বোধ করিল। কিন্তু সে নিতান্ত প্রভুতক্ত, আপত্তি করিল না। পিসীমা আসিয়া কন্যাটির ভার লইলেন।

## পঞ্চম পরিচেছদ

#### সে প্রয়োজন কি ?

নির্মাল শিবিকারোহণে দাস দাসী সঙ্গে লাইয়া রাণার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিতেছেন। পথিমধ্যে বড় চক বা চৌক। তাহার একটা বাড়ীতে বড় লোকের ভিড়। নির্মালের দোলা বহুমূল্য বস্ত্রে আরত ছিল। কিন্তু জনমর্দের শব্দে তিনি কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া, আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন। একজন পরিচারিকাকে ইলিত করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ ?" শুনিলেন, একজন বিখ্যাত "জ্যোতিষী" এই বাড়ীতে থাকে। সহস্র সক্তর লোক তাহার কাছে প্রত্যহ গণনা করাইতে আসে। যাহারা গণাইতে আসিয়াছে, ভাহারাই ভিড় করিয়াছে। নির্মাল আরও শুনিলেন, "এই জ্যোতিষী সকল প্রকার প্রশ্ন গণিতে পারে। এবং যাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছে, তাহা ঠিক ফলিয়াছে।" নির্মাল তখন দাসীদিগকে বলিলেন, "সঙ্গের পাইকদিগকে বল, লোক সকল সরাইয়া দেয়। আমি ভিতরে গিয়া গণনা করাইব। কিন্তু আমার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।"

পাইকদিপের বল্লমের গুঁতায় লোক সকল সরিল—নির্মালের শিবিকা জ্যোতিষীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যে গণাইতে বসিয়াছিল—সে উঠিয়া গেলে নির্মাল গিয়া প্রশ্নকর্তার আসনে বসিল। জ্যোতিষীকে প্রণাম করিয়া কিঞ্ছিৎ দর্শনী অগ্রিম দিল। জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি গণাইবে ?"

নির্মাল বলিল, "আমি যাহা জিজাসা করিব, তাহা গণিয়া বলিয়া দিন।"
জ্যোতিষী। প্রশ্ন। তাল, বল।
নির্মাল বলিল, "আমার এক প্রিয়সখী আছেন।"
জ্যোতিষী একটু কি লিখিল। বলিল, "তার পর ?"
নির্মাল,বলিল, "তিনি অবিবাহিতা।"
জ্যোতিষী আবার লিখিল। বলিল, "তার পর ?"

নির্মাল। তাঁর কবে বিবাহ হইবে १

জ্যেতিষী আবার লিখিল। পরে খড়ি পাতিতে লাগিল। লগ্নসারণী দেখিল।
শঙ্কুপট্ট দেখিল। নির্মালকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অনেক অঙ্ক কসিল। অনেক পুথি খুলিয়া পড়িল। শেষে নির্মালের দিকে চাহিয়া ঘাড নাডিল।

নির্মাল বলিল, "বিবাহ হইবে না ?" জ্যোতিষী। প্রায় সেইরূপ উত্তর শাস্ত্রে লেখে।

নিৰ্মাল। প্ৰায় কেন ?

জ্যোতিষী। যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সধীর পরিচর্য্যা করে, তখন বিবাহ হইবে। নহিলে হইবে না। তাহা অসম্ভব বলিয়াই বলিতেছি বিবাহ হইবে না।

"অসম্ভব বটে।" বলিয়া নির্মাল জ্যোতিষীকে আরও কছু দিয়া চলিয়া গেল।

## वर्ष शतिराइन

#### আগুন জালিবার প্রস্তাব

চঞ্চলকুমারীর হরণে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিল, তাহাতে হয় মোগল সাম্রাজ্য, নয় রাজপুতানা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কেবল মহারাণা রাজসিংহের দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্ম এতটা হইতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য্য ঘটনাপরস্পরা বিবৃত করা, উপস্থাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবে কিছু কিছু না বলিলেও এই গ্রন্থের পদ্দিশিষ্ট বুরা যাইবে না।

রপননারের রাজকুমারীর হরণসংবাদ দিল্লীতে আসিয়া গৌছিল। নির্মীতে অভাত কোলাহল পড়িয়া গেল। বাদশাহ রাগে অসৈত্যের নেতৃগণের মধ্যে কাহাকে পান্যুত, কাহাকে আবদ্ধ, কাহাকে বা নিহত করিলেন। কিন্ত বাহারা প্রধান অপরাধী চক্ষলভুমারী এবং রাজসিংহ—তাহাদের তত শীঅ দণ্ডিত করা তৃঃসাধ্য। কেন না, যদিও মেবার কুজ রাজ্য, তথাপি বড় "কঠিন ঠাই।" চারি দিকে তুর্লজ্য পর্ব্বতমালার প্রাচীর, রাজপুতেরা সকলেই বীরপুরুষ, এবং রাজসিংহ হিন্দুবীরচ্ডামিন। এ অবস্থায় রাজপুত কি করিতে পারে, তাহা প্রতাপসিংহ, আক্বের শাহকেও শিখাইয়াছিল। ত্নিয়ার বাদশাহকে কিল খাইয়া কিছু দিনের জন্ম কিল চুরি করিতে হইল।

কিন্ত উরঙ্গজেব কাহারও উপর রাগ সহা করিবার লোক নহেন। হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ অসহা। একে হিন্দু মারহাট্টা পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আবার রাজপুত অপমান করিল। মারহাট্টার বড় কিছু করিতে পারেন নাই, রাজপুতের হঠাং কিছু করিতে পারিতেছেন না। অথচ বিষ উদসীরণ করিতে হইবে। অতএব রাজসিংহের অপরাধে সমস্ত হিন্দুজাতির পীড়নই অভিপ্রেত করিলেন।

আমরা এখন ইন্কম্ টেক্শকে অসহা মনে করি, তাহার অধিক অসহা একটা "টেক্শ" মুসলমানি আমলে ছিল। তাহার অধিক অসহা—কেন না, এই "টেক্শ" মুসলমানকে দিতে হইত না; কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত। ইহার নান জেজেয়া। পরম রাজনীতিজ্ঞ আক্বরে বাদশাহ, ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি উহা বন্ধ ছিল। এক্ষণে হিন্দুদ্বেষী উরঙ্গজেব তাহা পুনর্বার স্থাপন করিয়া হিন্দুর যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্বেই বাদশাহ, জেজেয়ার পুনরাবির্ভাবের আক্তা প্রচারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। হিন্দুরা ভীত, অত্যাচারগ্রস্ত, মর্ম্মপীড়িত হইল। যুক্তকরে সহস্র সহস্র হিন্দু, বাদশাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, কিন্তু প্রক্লজেবের ক্ষমা ছিল না। শুক্রবারে যখন বাদশাহ মস্জীদে ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। ছনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, "হস্তীগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক।" সেই বিষম জনমর্দ্দ হস্তিপদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।

উরঙ্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ জেজেয়া দিল। ব্রহ্মপুক্র হইতে সিদ্ধৃতীর পর্য্যস্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত, বছকালের গগনস্পাশী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তাহার ছানে মুসলমানের মস্কীদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশেষদের মন্দির গেল; মধুরার কেশবেব মন্দির গেল; বাঙ্গালার বাঙ্গালীর বাহা কিছু ছাপভাকীর্তি ছিল, চিরকালের জন্ম তাহা অস্তুহিত হইল।

উরজ্জেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতানার রাজপুতেরাও জেজেয়া দিবে। রাজপুতানার প্রজা তাঁহার প্রজা নহে, তথাপি হিন্দু বলিয়া তাহাদের উপর এ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজপুতেরা প্রথমে অস্বীকৃত হইল; কিছ উদরপুর ভিন্ন আর সর্বত্র রাজপুতানা কর্ণধারবিহীন নৌকার স্থায় অচল। জয়পুরের জয়সিংহ—য়াঁহার বাহুবল মোগল সাম্রাজ্ঞার একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, তিনি এক্ষণে গতাম ;—বিশ্বাসঘাতক বন্ধ্যা উরজ্জেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দিল্লীতে আবদ্ধ। মৃত্রাং জয়পুর জেজেয়া দিল।

যোধপুরের যশোবস্থ সিংহও লোকান্তরগত। তাঁহার রাণী এখন রাজপ্রতিনিধি।
খ্রীলোক হইয়াও তিনি বাদশাহের কর্মচারীদিগকে হাঁকাইয়া দিলেন। ঔরক্তজেব তাঁহার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উভত হইলেন। স্ত্রীলোক যুদ্ধের ধমকে ভয় পাইলেন। রাণী জেজেয়া
দিলেন না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন।

রাজিসিংহ জেজেয়া দিলেন না। কিছুতেই দিবেন না; সর্কাষ্ঠ পণ করিলেন। জেজেয়া সহত্ত্বে ওরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাজপুতানার ইতিহাসবেতা সেই পত্রসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "The Rana remonstrated by letter, in the name of the nation of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate resolve so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity with such pure philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of any age, clime or condition." \* পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে মৃতাছতি দিল।

বাদশাহ রাজসিংহের উপর জাজ্ঞা প্রচার করিলেন, ক্রেজেয়া ত দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহড়াা করিতে দিতে হইবে, এবং দেবালয় সকল ভালিতে হইবে। রাজসিংহ যুদ্ধের উত্যোগ করিতে লাগিলেন।

র্ত্তরঙ্গজেবও যুদ্ধের উভোগ করিতে লাগিলেন। এরপ ভয়ানক যুদ্ধের উভোগ করিলেন যে, তিনি কখন এমন আর করেন নাই। চীনের সম্রাট, কি পারস্ভের রাজা

<sup>\*</sup> Tod's Rajasthan—Vol. I. page 381

তাঁহার প্রতিদ্বন্ধী হইলে যে উঢ়োগ করিতেন না, এই কুন্দ্র রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে সেই উদ্যোগ করিলেন। অর্ধ্বেক আসিয়ার অধিপতি সের (Xerxeb) যেমন কুন্দ্র গ্রীস রাজ্য জয় ফরিবার জন্ম আয়োজন করিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর সের, কুন্দ্র রাজা রাণা রাজসিংহকে পরাজ্য় করিবার জন্ম সেইরপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই ছুইটি ঘটনা পরস্পার তুলনীয়, ইহার তৃতীয় তুলনা আর নাই। আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখন্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার স্থুফল!

# ষষ্ঠ খণ্ড

# অগ্নির উৎপাদন

## প্রথম পরিচেছদ

#### অর্ণিকার্ছ--উর্বাদী

রাজসিংহ যে তীব্রঘাতী পত্র ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন, তংগ্রেরণ হইতে এই অগ্নুংপাদন খণ্ড আরম্ভ করিতে হইবে। সেই পত্র ঔরঙ্গজেবের কাছে কে লইয়া যাইবে, তাহার মীমাংসা কঠিন হইল। কেন না, যদিও দৃত অবধ্য, তথাপি পাপে কুণ্ঠাশৃষ্ম • ঔরঙ্গজেব অনেক দৃত বধ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব প্রাণের শঙ্কা রাখে, অস্ততঃ এমন স্মৃত্যুর নয় যে, আপনার প্রাণ বাঁচাইতে পারে, এমন লোককে পাঠাইতে রাজসিংহ ইচ্ছুক হইলেন না। তখন মাণিকলাল আসিয়া, প্রার্থনা করিল যে, আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক। রাজসিংহ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী, নির্মালকুমারীকে ডাকিলেন। বলিলেন, "তুমিও কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও না ?"

নির্মাল বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথা যাব ? দিল্লী ? কেন ?

চঞ্চল। একবার বাদশাহের রঙ্মহালটা বেড়াইয়া আসিবে।

নির্মাল। শুনিয়াছি, সে না কি নরক।

চঞ্চল। নরকে কি কখন তোমায় যাইতে হইবে না ? তুমি গরিব বেচারা মাণিক-লালের উপর যে দৌরাখ্য কর, তাহাতে তোমার নরক হইতে নিস্তার নাই।

নির্মাল। কেন, স্থন্দর দেখে বিয়ে করেছিল কেন ?

চঞ্চল। সে বৃঝি ভোমায় গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া থাকিতে সাধিয়াছিল ?

নির্ম্মল। আমি ত আর তাকে ডাকি নাই। এখন সে ভূতের বোঝা বহিয়া দিল্লী িগিয়া কি করিব বলিয়া দাও।

চঞ্চল। উদিপুরীকে নিমন্ত্রণপত্র দিয়া আসিতে হইবে।

নির্মাল ৷ কিসের ?

চঞ্চল। তামাকু সাজার।

নির্মাল। বটে, কথাটা মনে ছিল না। পৃথিবীশ্বরী তোমার পরিচর্য্যা না করিলে, তোমারও ভূতের বোঝা মিলিবে না।

চঞ্চল। দূর হ পাপিষ্ঠা। আমিই এখন ভূতের বোঝা। হয়, বাদশাহের বেগম আমার দাসী হইবে—নহিলে আমাকে বিষ খাইতে হইবে। গণকের ত এই গণনা।

নির্ম্মল। তা, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেই কি বেগম আসিবে ?

চক্ষণ। না। আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধান। আমার বিশ্বাস, বিবাদ বার্ধিলেই মহারাণার জয় হইবে। আর বেগম বাঁদী হইবে। আর উদ্দেশ্য, তুমি বেগমদিগকে চিনিয়া আসিবে।

নির্মাল। তা কি প্রকারে এ কাজ পারিব, বলিয়া দাও।

চঞ্চল। আমি বলিয়া দিতেছি। তুমি জান যে, যোধপুরী বেগমের পাঞ্জাটা আমার কাছে আছে। সেই পাঞ্জা তুমি লইয়া যাও। তাহার গুণে তুমি রঙ্মহালে প্রবেশ করিতে পারিবে। এবং তাহার গুণে তুমি যোধপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিবে। আমি উদিপুরীর নামে যে পত্র দিতেছি, তাহা তাঁহাকে দেখাইবে। তিনি এ পত্র কোন প্রকারে, উদিপুরীর কাছে পাঠাইয়া দিবেন। যেখানে নিজের বৃদ্ধিতে কুলাইবে না, সেখানে স্বামীর বৃদ্ধি হইতে কিছু ধার লইও।

নির্মল। ইঃ! আমি যাই মেয়ে, তাই তার সংসার চলে।

হাসিতে হাসিতে নির্মালও পত্র লইয়া চলিয়া গেল। এবং যথাকালে স্বামীর সঙ্গে, উপযুক্ত লোক জন সমভিব্যাহারে দিল্লীযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

## দ্বিতীয় পরিচেছদ

### অরণিকাষ্ঠ--পুরুরবা

উদ্যোগ, মাণিকলালেরই বেশী। তাহার একটা নমুনা সে একদিন নির্মালকুমারীবে দেখাইল। নির্মাল সবিদ্ময়ে দেখিল, তাহার একটা আঙ্গুলের স্থানে আবার নৃতন আঙ্গুৰ হইয়াছে। সে মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি ?"

निर्याण। किरम ?

মাণিক। হাতীর দাঁতে। কল কজা বেমালুম লাগাইয়াছি, তাহার উপর ছাগলের পাতলা চামড়া মুড়িয়া আমার গায়ের মত রক্ষ করাইয়াছি। ইচ্চানুসারে খোলা যায়, পরা যায়।

নির্মাল। এর দরকার ?

মাণিক। দিল্লীতে জানিতে পারিবে। দিল্লীতে ছদ্মবেশের দরকার হইতে পারে। আঙ্গুলকা্টার ছদ্মবেশ চলে না। কিন্তু ছুই রকম হইলে খুব চলে।

নির্দ্মল হাসিল। তার পর মাণিকলাল একটি পিঞ্জর মধ্যে একটা পোষা পায়র। লইল। এই পারাবতটি অতিশয় স্থানিকিত। দৌত্যকার্য্যে স্থানিপুণ। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধে "Carrier-pigeon"গুলির গুণ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। পুর্বেব ভারতবর্ষে এই জাতীয় শিক্ষিত পারাবতের ব্যবহার চলিত ছিল। পরাবতের গুণ মাণিকলাল সবিশেষ নির্দ্মলকুমারীকে বুঝাইয়া দিলেন।

রীতি ছিল যে, দিল্লীর বাদশাহের নিকট দৃত পাঠাইতে হইলে, কিছু উপঢৌকন সঙ্গে পাঠাইতে হয়। ইংলগু, পর্জ্ত পাল প্রভৃতির রাজারাও তাহা পাঠাইতেন। রাজসিংহও কিছু দ্রব্য সামগ্রী মাণিকলালের সঙ্গে পাঠাইলেন। তবে, অপ্রণয়ের দৌত্য, বেশী সামগ্রী পাঠাইলেন না।

অস্থাম্ম দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরনিশ্বিত, মণিরত্বথচিত কারুকার্যযুক্ত কতকগুলি সামগ্রী পাঠাইলেন। মাণিকলাল তাহা পৃথক বাহনে বোঝাই করিয়া লইলেন।

অবধারিত দিবসে সন্ত্রীক হইয়া, এবং রাণার আজ্ঞালিপি ও পত্র লইয়া, নির্ম্মলকুমারী সমভিব্যাহারে, দাস দাসী, লোকজন, হাতি ঘোড়া, উট বলদ, শকট, একা, দোলা, রেশালা ঐভৃতি সঙ্গে লইয়া বড় ঘটার সহিত মাণিকলাল যাত্রা করিলেন। যাইতে অনেক দিন লাগিল। দিল্লীর কয় ক্রোশ মাত্র বাকি থাকিতে, মাণিকলাল তাম্বু ফেলিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ও অক্সান্থ লোক জনকে তথায় রাখিয়া, একজন মাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দিল্লী চলিল। আর সেই পাথরের সামগ্রীগুলিও সঙ্গে লইল। গড়া আঙ্গুল খুলিয়া নির্ম্মলকুমারীর কাছে রাখিয়া গেল। বলিল, "কাল আসিব।"

নির্মাল জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

মাণিকলাল একখানা পাথরের জিনিষ নির্মালকে দেখাইয়া, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখাইল। বলিল, "সকলগুলিতেই এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।" নির্মাল। কেন?

মাণিক। দিল্লীতে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হইবে। তার পর যদি মোণলের প্রতিবন্ধকতায়, পরস্পারের সন্ধান না পাই, তাহা হইলে, তুমি পাথরের জিনিস কিনিতে বাজারে পাঠাইও। যে দোকানের জিনিসে তুমি এই চ্হ্নি দেখিবে, সেই দোকানে আমার সন্ধান করিও।

এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া মাণিকলাল বিশ্বাসী লোকটি ও প্রস্তরনিশ্মিত দ্রব্যগুলি লইয়া দিল্লী গেল। সেখানে গিয়া, একখানা ঘর ভাড়া লইয়া, পাথরের দোকান সাজাইয়া, ঐ সমভিব্যাহারী লোকটিকে দোকানদার সাজাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিল।

পরে সমস্ত ফৌজ ও রেশালা এবং নির্মালকুমারীকে লইয়া, পুনর্বার দিল্লী গেল। এবং সেখানে যথারীতি শিবির সংস্থাপন করিয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### অগ্নিচয়ন

অপরাহে ঔরক্ষজেব দরবারে আসীন হইলে, মাণিকলাল সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। দিল্লীর বাদশাহের আমখাস অনেক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমার অভিপ্রেত নহে। মাণিকলাল প্রথম সোপানাবলী আরোহণ করিয়া একবার কুর্ণিশ করিলেন। তার পর উঠিতে হইল। একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ—আবার একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ। এইরপ তিনবার উঠিয়া তক্তে তাউস্ সন্ধিধানে উপস্থিত হইলেন। মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া রাজসিংহপ্রেরিত সামাস্ত উপহার বাদশাহের সন্মুখে অর্পিত করিলেন। নজরের অনর্ঘতা দেখিয়া ঔরক্ষজেব রুপ্ট হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। প্রেরিত জব্যের মধ্যে ছইখানি তরবারি ছিল; একখানি কোষে আর্ত্ত, আর একখানি নিক্ষোষ। ঔরক্ষজেব নিক্ষোষ অসি গ্রহণ করিয়া আর সব উপহার পরিত্যাগ করিলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের পত্র দিলেন। পত্রার্থ অবগত হইয়া ঔরজজেব ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সচরাচর বাহিরে কোপ প্রকাশ করিতেন না। তথন মাণিকলালকে বিশেষ সমাদরের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ভাহাকে উত্তম বাসস্থান দিবার জন্ত বধ্শীকে আদেশ করিলেন। এবং আগামী কল্য মহারাণার পত্তের উত্তর দিবেন বলিয়া মাণিকলালকে বিদায় করিলেন।

তখনই দরবার বরখান্ত হইল। দরবার হইতে উঠিয়া আসিয়াই ঔরক্জেব মাণিকলালের বধের আজ্ঞা করিলেন। বধের আজ্ঞা হইল, কিন্তু যাহারা মাণিকলালকে বধ
করিবে, তাহারা মাণিকলালকে খুঁজিয়া পাইল না। যাহাদিগের প্রতি মাণিকলালের
সমাদরের আদেশ হইয়াছিল, তাহারাও খুঁজিয়া পাইল না। দিল্লীর সর্ব্যু খুঁজিল, কোখাও
মাণিকলালকে পাওয়া গেল না। তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার হইবার আগেই মাণিকলাল
সরিয়া পজ্য়াছিল। বলা বাছল্য যে, যখন মাণিকলালের জন্ম এত খোঁজ ভল্লাস
হইতেছিল, তখন সে আপনার পাথরের দোকানে ছল্পবেশে সওদাগরি করিতেছিল।
আহদীরা মাণিকলালকে না পাইয়া, তাহার শিবিরে যাহাকে যাহাকে পাইল, তাহাকে
তাহাকে ধরিয়া কোতোয়ালের নিকট লইয়া গেল। তাহার মধ্যে নির্মালকুমারীকেও ধরিয়া
লইয়া গেল।

কোভোয়াল, অপর লোকদিগের কাছে কিছু সন্ধান পাইলেন না। ভয়প্রদর্শন ও মারপিটেও কিছুই হইল না। তাহারা কোন সন্ধান জানে না, কি প্রকারে বলিবে १

কোতোয়াল শেষ নির্মালকুমারীকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন—প্রদানিশীন বলিয়া তাঁহাকে এতক্ষণ তফাৎ রাখা হইয়াছিল। কোতোয়াল, এখন নির্মালকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, "রাণার এলচিকে আমি চিনি না।"

কোতোয়াল। তাহার নাম মাণিকলাল সিংহ।

নির্মাল। মাণিকলাল সিংহকে আমি চিনি না।

কো। তুমি রাণার এল্চির সঙ্গে উদয়পুর হইতে আস নাই ?

িন। উদয়পুর আমি কখন দেখিও নাই।

কো। তবে তুমি কে ?

नि। आि क्नाव राधभूती त्रशरमत रिक् वांनी।

क्नाव त्यां थ भूती त्वारमत वाँ मीता महात्मत्र वाहित ब्यातम ना ।

নি। , আমিও কখন আসি নাই। এইবার হিন্দু এল্চি আসিয়াছে শুনিরা বেগম সাহেব আমাকে তাহার তাত্ত্তে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কো। সেকি ? কেন ?

নি। কিষণজীর চরণামৃতের জক্ষ। তাহা সকল রাজপুত রাখিয়া থাকে।

কো। ভোমাকে ভ একা দেখিতেছি। তুমি মহালের বাছিরেই বা আসিলে কি ভাকারে ?

নি। ইহার বলে।

এই বলিয়া নির্মালকুমারী যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা বন্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিয়া কোতোয়াল তিন সেলাম করিল। নির্মালকে বলিল, "তুমি যাও। তোমাকে কেহ আর কিছু বলিবে না।"

নির্মাল তথন বলিল, "কোতোয়াল সাহেব! আর একটু মেহেরবানি করিতে হইবে। আমি কথন মহালের বাহির হই নাই। আজ বড় ধর পাকড় দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছে। আপনি যদি দয়া করিয়া একটা আহদী, কি পাইক সঙ্গে দেন, যে আমাকে মহাল পর্যান্ত পৌছাইয়া দিয়া আসে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।"

কোতোয়াল তখনই একজন অস্ত্রধারী রাজপুরুষকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া নির্মালকে বাদশাহের অস্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। বাদশাহের প্রধানা মহিষীর পাঞ্জা দেখিয়া খোজারা কেই কিছু আপত্তি করিল না। নির্মালকুমারী একট চাতুরীর সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যোধপুরী বেগমের সন্ধান পাইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই পাঞ্জা দেখাইল। দেখিবামাত্র সতর্ক হইয়া, রাজমহিষী তাহাকে নিভূতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন, "তুমি এ পাঞ্জা কোথায় পাইলে ?"

নির্মালকুমারী বলিল, "আমি সমস্ত কথা সবিস্তার বলিতেছি।"

নির্মালকুমারী প্রথমে আপনার পরিচয় দিল। তার পর দেবীর রূপনগরে যাওয়ার কথা, দে যাহা বলিয়াছিল, দে কথা, পাঞ্জা দেওয়ার কথা, তার পর চঞ্চল ও নির্মালের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। মাণিকলালের পরিচয় দিল। মাণিকলালের সঙ্গে যে নির্মাল আসিয়াছিল, চঞ্চলকুমারীর পত্র লইয়া আসিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে দিল্লীতে আসিয়া যে প্রকার বিপদে পড়িয়াছিল, তাহা বলিল। যে প্রকারে উদ্ধার পাইয়া, যে কৌশলে মহাল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর জন্ম যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা দিল। শেষ বলিল, "এই পত্র কি প্রকারে উদিপুরীর বেগমের কাছে পৌছাইতে পারিব, সেই উপদেশ পাইবার জন্মই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

রাজমহিধী বলিলেন, "তাহার কৌশল আছে। কেব-উন্নিসা বেগমের ছকুমের সাপেক। তাহা এখন চাহিতে গেলে গোলযোগ হইবে, রাত্রে যখন এই পাপিষ্ঠারা শরাব খাইরা বিহবল হইবে, তথন সে উপায় হইবে। এখন তুমি আমার হিন্দু বাঁদীদিগের মধ্যে থাক। হিন্দুর অন্নজন খাইতে পাইবে।"

निर्यानक्रमात्री मध्यक श्रेरलन। दिशम (मर्देत्रल आका श्रेष्ठात क्रिलन।

# চতুর্থ পরিচেছদ

### সমিধসংগ্রহ--উদিপুরী

রাত্রি একট্ বেশী হইলে যোধপুরী বেগম নির্মালকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া, একজন তুর্কী ( তাতারী ) প্রহরিণী সঙ্গে দিয়া জেব-উন্নিসার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নির্মাল জেব-উন্নিসার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আতর গোলাবের, পুষ্পরাশির, এবং তামাকুর সদ্গদ্ধে বিমুদ্ধ হইল। নানাবিধ রত্মরাজিখচিত হর্ম্মাতল, শয্যাভরণ, এবং গৃহাভরণ দেখিয়া বিশ্বিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা জেব-উন্নিসার বিচিত্র, রত্মপুষ্পমিঞ্জিত অলঙ্কারপ্রভায়, চন্দ্রস্থ্যতুল্য উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যপ্রভায় চমকিত হইল। এই সকলে সজ্জিতা পাপিষ্ঠা জেব-উন্নিসাকে দেব-লোকবাসিনী অঞ্চার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু অপারার তখন চক্ষু চূলু চূলু চূলু; মুখ রক্তবর্ণ; চিন্ত বিভ্রান্ত; দ্রাক্ষাস্থার তখন পূর্ণাধিকার। নির্মালকুমারী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে, তিনি জড়িত রসনায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই ?"

নির্মালকুমারী বলিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দৃতী।"
জেব। মোগল বাদশাহের তক্তে তাউস্ লইয়া যাইতে আসিয়াছিস্ ?
নির্মাল। না। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।
জেব। চিঠি কি হইবে ? পুড়াইয়া রোশনাই করিবি ?
নির্মাল। না। উদিপুরী বেগম সাহেবাকে দিব।
জেব। সে বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গিয়াছে ?
নির্মাল। বোধ হয় বাঁচিয়া আছেন।

জেব। না। সে মরিয়া গিয়াছে। এ দানীটাকে কেহ ভাহার কাছে লইয়া যা।

জেব-উদ্নিসার উদ্মন্ত-প্রলাপবাক্যের উদ্দেশ্য যে, ইহাকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দাও।
কিন্তু তাতারী প্রহরিণী তাহা বুঝিল না। সাদা অর্থ বুঝিয়া নির্মালকুমারীকে উদিপুরী
বেগমেয় কাছে লইয়া গেল।

সেখানে নির্মাল দেখিল, উদিপুরীর চক্ষু উজ্জ্বল, হাস্থা উচ্চ, মেজাজ বড় প্রাফ্রন। নির্মাল খুব একটা বড় সেলাম করিল। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি ?"

নির্মাল উত্তর করিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দৃতী। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।"

উদিপুরী বলিল, "না। না। তুমি ফার্স মূলুকের বাদশাহ। মোগল বাদশাহের হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ।"

নির্মালকুমারী, হাসি সামলাইয়া চঞ্চলের পত্রখানি উদিপুরীর হাতে দিল। উদিপুরী তাহা পড়িবার ভাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি লিখিতেছে? লিখিতেছে, 'অয় নাজ্নী! পিয়ারে মেরে! ভোমার স্থরং ও দৌলং শুনিয়া আমি একেবারেই বেহোস্ ও দেওয়ানা হইয়াছি। তুমি শীজ আসিয়া আমার কলিজা ঠাণ্ডা করিবে।' আচ্ছা, তা করিব। হজুরের সঙ্গে আল্বং ঘাইব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমি একটু শরাব খাইয়া লই। আপনি একটু শরাব মোলাহেজা করিবেন? আচ্ছা শরাব। কেরেক্সের এল্টি ইহা নজর দিয়াছে। এমন শরাব আপনার মুলুকেও প্য়দা হয় না।"

উদিপুরী পিয়ালা মুখে তুলিলেন, সেই অবসরে নির্মালকুমারী বহির্গত হইয়া যোধপুরী বেগমের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং যোধপুরীর জিজ্ঞাসামত যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া যোধপুরী বেগম হাসিয়া বলিল, "কাল পত্রখানা ঠিক হইয়া পড়িবে। তুমি এই বেলা পলায়ন কর। নচেৎ কাল একটা গগুগোল হইতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে একজন বিশ্বাসী খোজা দিতেছি। সে তোমাকে মহালের বাহির করিয়া তোমার শ্বামীর শিবিরে পৌছাইয়া দিবে। সেখানে যদি তোমার আত্মীয় স্বন্ধন কাহাকেও পাও, তার সঙ্গে আজিই দিল্লীর বাহিরে চলিয়া যাইও। যদি শিবিরে কাহাকেও না পাও, তবে ইহার সঙ্গে দিল্লীর বাহিরে যাইও। তোমার স্বামী বোধ হয়, দিল্লী ছাড়াইয়া কোথাও তোমাদের জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। পথে তাঁহার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে এই খোজাই তোমাকে উদয়পুর পর্যান্ত রাখিয়া আসিবে। খরচ পত্র তোমার কাছে না খাকে, তবে তাহাও আমি দিতেছি। কিন্ত সাবধান! আমি ধরা না পড়ি।"

নির্মাল বলিল, "হজরৎ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি রাজপুতের মেয়ে।"

তখন যোধপুরী বনাসী নামে তাঁহার বিশ্বাসী খোজাকে ডাকাইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যাইতে পারিবে ত ?"

বনাসী বলিল, "তা পারির। কিন্তু বেগম সাহেবার দক্তখতি একখানা পর্ওয়ানা না পাইলে এত করিতে সাহস হইতেছে না।"

যোধপুরী তথন বলিলেন, "যেরপ পর্ওয়ানা চাহি, লিখাইয়া আন, আমি বেগম সাহেবার দন্তখন্ত করাইতেছি।"

্থোজা পর্ওয়ানা লিখাইয়া আনিল। তাহা সেই তাতারী প্রহরিণীর হাতে দিয়া রাজমহিনী বলিলেন, "ইহাতে বেগম সাহেবার দস্তখত করাইয়া আন।"

প্রহরিণী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জিজ্ঞাসা করে, কিসের পর্ওয়ানা ?"

যোধপুরী বলিলেন, "বলিও, 'আমার কোতলের পর্ওয়ানা।' কিন্তু কালি কলম লইয়া যাইও। আর পাঞ্চা ছেপ্ত করিতে ভুলিও না।"

প্রহরিণী কালি কলম সহিত পর্ওয়ানা লইয়া গিয়া জ্বে-উন্নিসার কাছে ধরিল। জ্বে-উন্নিসা পূর্ব্বভাবাপন্ন, জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের পরওয়ানা ?"

প্রহরিণী বলিল, "আমার কোতলের পর্ওয়ানা।"

জেব। কি চুরি করেছিস ?

প্রহরিণী। হজরৎ উদিপুরী বেগমের পেশ্ওয়াজ।

জেব। আচ্ছা করেছিস—কোতলের পর পরিস।

এই বলিয়া বেগম সাহেবা পর্ওয়ানা দস্তথত করিয়া দিলেন। প্রহরিণী মোহর ছেপ্ত করিয়া লইয়া, যোধপুরী বেগমকে আনিয়া দিল। বনাসী সেই পর্ওয়ানা এবং নির্মালকে লইয়া যোধপুরীর মহাল হইতে যাত্রা করিল। নির্মালকুমারী অতি প্রফুল্লমনে খোজার সঙ্গে চলিলেন।

কিন্তু সহলা সে প্রফুল্লতা দ্র হইল—রঙ্মহালের ফটকের নিকট আসিয়া খোজা ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কি বিপদ্! পালাও! পালাও!" এই বলিয়া খোজা উদ্বাসে পলাইল।

# পঞ্চম পরিচেছদ

### সমিধসংগ্ৰহ—ব্ৰহং ধ্য

নির্মাণ বৃথিল না যে, কেন পলাইতে হইবে। এদিক্ গুমিক্ নিরীক্ষণ করিল—পলাইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, কটকের নিকট, পরিণতবয়ক, শুলুবেশ একজন লোক দাড়াইয়া আছে। মনে করিল, এটা কি ভূত প্রেড যে, ভাই ভয় পাইয়া খোজা পলাইল ? নির্মাল নিজে ভূতের ভয়ে তেমন কাতর নহে। এ জন্ম না পলাইয়া ইডস্ততঃ করিতেছিল,—ইতিমধ্যে দেই শুলুবেশ পুরুষ আসিয়া, নির্মালের নিকট দাড়াইল। নির্মালকে দেখিয়া দে জিপ্তাদা করিল, "তুমি কে?"

निर्यान दिनम, "आिय एवं है ना दिन ?"

ভত্তবেশী পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইতেছিলে ?"

নির্মাল। বাহিরে।

পুরুষ। কেন?

নি। আমার দরকার আছে।

পু। দরকার ভিন্ন কেহ কিছু করে না, তাঁহা আমার জানা আছে। কি দরকার ?

নি। আমি বলিব না।

পু। তোমার সঙ্গে কে আসিতেছিল ?

নি। আমি বলিব না।

পু। তুমি হিন্দুর মেয়ে দেখিতেছি। কি জাতি?

নি। রাজপুত।

পু। তুমি কি যোধপুরী বেগমের কাছে থাক ?

নির্মাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, যোধপুরী বেগমের নাম কাহারও সাক্ষাতে করিবে না— কি জানি, যদি তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে। অতএব বলিল, "আমি এখানে থাকি না। আজ আসিয়াছি।"

সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে আসিয়াছ ?"

নির্মাল মনে ভাবিল, মিথ্যা কথা কেন বলিব ? এ ব্যক্তি আমার কি করিবে ? কার ভয়ে রাজপুতের মেয়ে মিথ্যা বলিবে ? অতএব উত্তর করিল, "আমি উদয়পুর হইতে আসিয়াছি।" छचन त्र भूक्त विकास कविन, "त्कन जानिसाई ग्"

নির্মাণ ভাবিল, ইহাকে বা এত পরিচর কেন দিব । বলিল, "আপনাকে অত পরিচর দিয়া কি হইবে।" এত কিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া আপনি যদি আমাকে ফটক পার করিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

পুরুষ উত্তর করিল, "তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উত্তরে যদি সভুষ্ট হই, তবে ডোমাকে ফটক পার করিয়া দিতে পারি।"

নির্ম্মল। আপনি কে, ভাহা না জানিলে আমি সকল কথা আপনাকে বলিব না। পুরুষ উত্তর বলিল, "আমি আলম্গীর বাদশাহ।"

তখন সেই তস্বীর, যাহা চঞ্চলকুমারী পদাঘাতে ভাঙ্গিয়াছিল, নির্মপকুমারীর মনে উদয় হইল। নির্মাল একটু জিব কাটিয়া, মনে মনে বলিল, "হাঁ, সেই ত বটে।"

তথন নির্মালকুমারী ভূমি স্পর্শ করিয়া বাদশাহকে রীতিমত সেলাম করিল। যুক্তকরে বলিল, "হুকুম ফরমাউন্।"

বাদশাহ বলিলেন, "এখানে কাহার কাছে আসিয়াছিলে ?"

নির্মাল। হন্ধরং বাদশাহ বেগম উদিপুরী সাহেবার কাছে।

বাদশাহ। কি বলিলে ? উদয়পুর হইতে উদিপুরীর কাছে ? কেন ?

নি। পত্ৰ ছিল।

বাদ। কাহার পত্র গ

নি। মহারাণার রাজমহিষীর।

বাদ। কৈ সে পত্ৰ १

নি। জহরৎ বেগম সাহেবাকে তাহা দিয়াছি।

বাদশাহ বড় বিশ্বিত হইলেন। বলিলেন, "আমার সঙ্গে এসো।"

নির্মালকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহ উদিপুরীর মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বারে নির্মালকে দাঁড় করাইয়া, তাতারী প্রহরিণীদিগকে বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িও না।" নিজে উদিপুরীর শয্যাগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উদিপুরী ঘোর নিজাভিভূত। তাহার বিছানায় প্রথানা প্রভিয়া আছে। উরঙ্গজেব তাহা লইয়া পাঠ করিলেন। প্রথানি, তথনকার রীতিমত, ফার্সীতে লেখা।

পত্র পাঠ করিয়া, নিদাঘসদ্ধ্যাকাদম্বিনী তুল্য ভীষণ কান্তি লইয়া ওরঙ্গজ্বে বাহিরে আসিলেন। নির্মালকে বলিলেন, "তুই কি প্রকারে এই মহাল মধ্যে প্রবেশ করিলি ?" निर्मान युक्तकरत रनिन, "वामीत অপরাধ মার্কনা হউক্—আমি এ কথার উত্তর দিব না।"

উরক্তের বিশ্বিত হইলেন। বলিলেন, "কি এত হেমাকং? আমি ছ্নিয়ার বাদশাহ—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই উত্তর দিবি না ?"

নির্মাণ করজোড়ে বলিল, "ছ্নিয়া হজুরের। কিন্তু রসনা আমার। আমি যাহা না বলিব, ছনিয়ার বাদশাহ তাহা কিছুতেই বলাইতে পারিবেন না।"

উরন্ধ। তা না পারি, যে রসনার বড়াই করিতেছ, তা এখনই তাতারী প্রহরিণীর হাতে কাটিয়া ফেলিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নির্মাণ । দিল্লীখারের মর্জি ! কিন্তু তাহা হইলে, যে সংবাদ আপনি খুঁজিতেছেন, তা প্রকাশের পথ চিরকালের জন্ম বন্ধ হইবে ।

উরঙ্গ। সেই জন্ম ভোমার জিব রাখিলাম। তোমার প্রতি এই ছকুম দিতেছি যে, আগুন জ্বালিয়া ডোমাকে কাপড়ে মুড়িয়া, একটু একটু করিয়া তাতারীরা পোড়াইতে থাকুক। আমার কথায় যাহা বলিবে না, আগুনের জ্বালায় তাহা বলিবে।

নির্মালকুমারী হাসিল। বলিল, "হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় করে না। হিন্দুসানের বাদশাহ কি কখন শুনেন নাই যে, হিন্দুর মেয়ে, হাসিতে হাসিতে স্বামীর সঙ্গে আলম্ভ চিতায় চড়িয়া পুড়িয়া মরে ? আপনি যে মরণের ভয় দেখাইতেছেন, আমার মা মাতামহী প্রভৃতি পুরুষামূক্রমে সেই আগুনেই মরিয়াছেন। আমিও কামনা করি, যেন ঈশ্বরের কৃপায় আমিও স্বামীর পাশে স্থান পাইয়া আগুনেই জীবস্তু পুড়িয়া মরি।"

বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, "বাহবা! বাহবা!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে কথার মীমাংসা পরে করিব। আপাততঃ তুমি এই মহালের একটা কামরার ভিতর চাবি বন্ধ থাক। ক্ষ্পাতৃঞ্চায় কাতর হইলে কিছু খাইতে পাইবে না। তবে যখন নিতান্ত প্রাণ যায় বিবেচনা করিবে, তখন কবাটে ঘা মারিও, প্রহরীরা দার খুলিয়া দিয়া আমার কাছে লইয়া যাইবে। তখন আমার নিকট সকল উত্তর দিলে, পান আহার করিতে পাইবে।"

নির্মাণ। শাহান্-শাহ! আপনি কখনও কি শুনেন নাই বে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা বৃত নিয়ম করে ? বৃত নিয়ম জন্ম এক দিন, চুই দিন, তিন দিন নিরমু উপবাস করে ? শুনেন নাই, শর্ণা ধর্ণার জন্ম অনিয়মিতকাল উপবাস করে ? শুনেন নাই, তারা কখন কখন উপবাস করিয়া ইচ্ছাপূর্কক প্রাণত্যাগ করে ? জাহাপনা, এ দাসীও তা পারে। ইচ্ছা হয়, আমার মৃত্যু পর্যান্ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন। শুরক্তেব দেখিলেন, এ মেরেকে ভয় দেখাইয়া কিছু হইবে না। মারিয়া কেলিলেও কিছু হইবে না। পীড়ন করিলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু তার পূর্বে একবার প্রলোভনের শক্তিটা পরীক্ষা করা ভাল। অভএব বলিলেন, "ভাল, নাই ভোমাকে পীড়ন করিলাম। তোমাকে ধন দৌলং দিয়া বিদায় করিব। তুমি এ সকল কথা আমার নিকট যথার্থ প্রকাশ কর।"

নি। রাজপুতকন্তা, যেমন মৃত্যুকে ঘৃণা করে, ধন দৌলংকেও তেমনই। সামাশ্যা স্ত্রীলোক আমি—নিজগুণে আমাকে বিদায় দিন।

উরঙ্গ। দিল্লীর বাদশাহের অদেয় কিছু নাই। তাঁহার কাছে প্রার্থনীয় ভোমার কি কিছুই নাই ?

নি। আছে। নির্বিদ্নে বিদায়।

ওরঙ্গ। কেবল সেইটি এখন পাইতেছ না। তা ছাড়া আর জগতে তোমার প্রার্থনা করিবার, কি ভয় করিবার কিছু নাই የ

নি। প্রার্থনার আছে বৈ কি ? কিন্ত দিল্লীর বাদশাহের রত্মাগারে সে রত্ম নাই। উরঙ্গ। এমন কি সামগ্রী ?

নি। আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধর্মকেই ভয় করি, ধর্মই কামনা করি।
দিল্লীর বাদশাহ ফ্রেচ্ছ, আর দিল্লীর বাদশাহ ঐশ্বর্যাশালী। দিল্লীর বাদশাহের সাধ্য কি যে,
আমার কাম্য বস্তু দিতে পারেন, কি লইতে পারেন ?

দিল্লীশ্বর নির্মালকুমারীর সাহস ও চতুরতা দেখিয়া, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কটুব্জিতে পুনর্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বটে! বটে! ঐ কথাটা ভূলিয়া গিয়াছিলাম।" তথন তিনি একজন তাতারীকে আদেশ করিলেন, "যা! বাবর্চিচ মহল হইতে কিছু গোমাংস আনিয়া, ছুই তিন জনে ধরিয়া ইহার মুথে গুঁজিয়া দে।"

নির্মাল তাহাতেও টলিল না। বলিল, "জানি, আপনাদিগের সে বিছা আছে। সে বিছার জোরেই এই সোনার হিন্দুস্থান কাড়িয়া লইয়াছেন। জানি, গোরুর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়াই মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে—নহিলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বহুবল, সমুজের কাছে গোপ্পদ। কিন্তু আবার একটা কথা আপনাকে মনে করিয়া দিতে হইল। শুনেন নাই কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ সঙ্গে না লইয়া এক পা চলে না ? আমার নিকটে এমন তীত্র বিষ আছে যে, আপনার ভ্তাগণ গোমাংস লইয়া এই ঘরে পা দেওয়ার পরেও যদি তাহা আমি মুখে কিই, তবে জীবন্তে আর আমার মুখে কেহ

গোমাংস দিতে পারিবে না। জাঁহাপনা। আপনার বড় ভাই দারা শেকোকে বধ করিয়া তাহার তুইটা কবিলা কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন—পারিয়াছিলেন কি ?—অধম খ্রিষ্টিয়ানীটা আসিয়াছিল জানি, রাজপুতনী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি ? আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।"

বাদশাহ বাক্যশৃষ্ম। যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত, পৃথিবীময় যাঁহার গোঁরব ঘোষিত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ধের ত্রাস, তিনি আন্ধ এই অনাথা, নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত—পরাস্থ। ঔরঙ্গজ্বে পরাজয় স্বীকার করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ অম্ল্য রঙ্গু, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাকে বশীভূত করিব।" প্রকাশ্যে অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "তোমার নাম কি, পিয়ারি ?"

নির্মালকুমারী হাসিয়া বলিল, "ও কি জাঁহাপনা! আরও রাজপুত মহিষীতে সাধ আছে না কি ? তা সে সাধও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আমি বিবাহিতা, আমার হিন্দু স্বামী জীবিত আছেন।"

ঔ। সে কথা এখন থাক্। এখন তুমি কিছু দিন আমার এই রঙ্মহাল মধ্যে বাস কর। এ ছকুম বোধ করি তুমি অমাস্থ করিবে না ?

নি। কেন আমাকে আটক করিতেছেন ?

ঔ। তুমি এখন দেশে গেলে, আমার বিভিন্ধ নিন্দা করিবে। যাহাতে তুমি আমার প্রশংসা করিতে পার, এক্ষণে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিব। পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

নি। যদি আপনি না ছাড়েন, তবে আমার যাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু আপনি কয়েকটি কথা প্রতিশ্রুত হইলেই আমি দিন কত থাকিতে পারি।

। কি কি কথা १

নি। হিন্দুর অন্নজন ভিন্ন আমি স্পর্শ করিব না।

ও। তাহা স্বীকার করিলাম।

নি। কোন মুসলমান আমাকে স্পর্ণ করিবে না।

🕹। তাহাও স্বীকার করিলাম।

নি। আমি কোন রাজপুত বেগমের নিকটে থাকিব।

ও। তাহাও হইবে। আমি তোমাকে যোধপুরী বেগমের নিকট রাখিয়া দিব। নির্মালকুমারীর জন্ম বাদশাহ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

# ষষ্ঠ পরিচেছদ

### পুনক সমিধসংগ্রহের জন্ম

পরদিন ঔরক্তজেব, জেব-উদ্নিসা ও নির্মালকুমারীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্মহাল মধ্যে তদারক করিলেন, কে ইহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আসিতে দিয়াছে। অন্তঃপুরবাসী সমস্ত খোজা, তাতারী, বাঁদীদিগকে ডাকিয়া জিজাসা করিলেন। যাহারা নির্মালকে আসিতে দিয়াছিল, তাহারা তাহাকে চিনিল, কিন্তু একটা গহিত কাজ হইয়াছে, বুঝিয়া কেহই অপরাধ খীকার করিল না। ঔরক্তজেব বা জেব-উদ্নিসা কোন সন্ধানই পাইলেন না।

তখন ঔরক্ষজেব ও জেব-উন্নিসা অপর পৌরবর্গকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, "ইহাকে আসিতে দেওয়ায় তত ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ইহাকে কেহ আমাদের ছকুম ব্যতীত বাহির হইতে দিও না। তবে ইহাকে কেহ কোন প্রকার পীড়ন বা অপমান করিও না। বেগমদিগের মত ইহাকে মাস্থ করিবে। এ যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদীদিগের পাক ও জল খাইবে, মুসলমান ইহাকে ছুঁইবে না।"

তথন নির্ম্মলকুমারীকে সকলে সেলাম করিল। জেব-উন্নিসা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া আপন মন্দিরে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। নির্মলের কাছে ভিতরের কথা কিছু পাইলেন না।

সেই দিন অপরাহে একজন তাতারী প্রহরিণী আসিয়া যোধপুরী বেগমকে সংবাদ দিল যে, একজন সওদাগর পাথরের জিনিস লইয়া তুর্গমধ্যে বেচিতে আসিয়াছে। কতকগুলা সেমহাল মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছে। জিনিসগুলা ভাল নহে—কোন বেগমই তাহা পসন্দ করিলেন না। আপনি কিছু লইবেন কি ?

মাণিকলাল বাছিয়া বাছিয়া মন্দ জিনিস আনিয়াছিল—যে সে বেগম যেন পসন্দ করিয়া কিনিয়া না রাখে। যখন প্রহরিণী এই কথা বলিল, তখন নির্মালকুমারী যোধপুরীর নিকটে ছিল। সে যোধপুরীকে একটু চক্ষুর ইঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি নিব।"

পূর্ববাতিতে নির্মালকুমারীর সঙ্গে যেরপে বাদশাহের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল, নির্মাল সকলই তাহা যোধপুরী বেগমের কাছে বলিয়াছিল। যোধপুরী শুনিয়া নির্মালের অনেক প্রাশাসা এবং নির্মালকে অনেক আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু যত্ন করিতেছিলেন। এক্ষণে নির্মালের অভিপ্রায় বৃষিয়া পায়ন্ত্রের ক্রব্য আনাইতে হুকুম দিলেন।

প্রহরিশী বাহিরে গেলে নির্মাল সংক্ষেপে যোধপুরীকে মাণিকলালের সঙ্কেতকৌশল বুঝাইয়া দিল। যোধপুরী তখন বলিলেন, "তবে তুমি ততক্ষণ তোমার স্বামীকে একখানা পত্র লেখ। আমি পাথরের জিনিস পসন্দ করি। এই স্থযোগে তাঁহাকে তোমার সংবাদ দিতে হইবে।" উপযুক্ত সময়ে সেই প্রস্তরনির্মিত দ্রব্যগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্মাল দেখিল যে, সকল জব্যেই মাণিকলালের চিহ্ন আছে। দেখিয়া নির্মাল পত্র লিখিতে বসিল। যতক্ষণ না নির্মালের পত্র লেখা হইল, ততক্ষণ যোধপুরী পসন্দ করিতে লাগিলেন। জব্যজাতের মধ্যে প্রস্তরানির্মিত মূল্যবান্ রত্মরাজির কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটা কৌটা ছিল। তাহাতে জড়াইয়া চাবি তালা বন্ধ করিবার জন্ম একটা স্থবর্ণনির্মিত শৃঙ্খল ছিল। নির্মালের পত্র লেখা হইলে যোধপুরী অন্মের অলক্ষ্যে সেই পত্র ঐ কৌটার মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

যোধপুরী সকল জব্য পদন্দ করিয়া রাখিলেন, কেবল দেই কৌটাটি না পদন্দ করিয়া ফেরং দিলেন। ফেরং দিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্বক চাবিটা ফেরং দিতে ভূলিয়া গেলেন।

ছন্মবেশী সওদাগর মাণিকলাল, কেবল কোটা ফেরং আসিল, তাহার চাবি আসিল না, দেখিয়া প্রত্যাশাপন্ন হইল। সে টাকা কড়ি সব বুঝিয়া লইয়া, কোটা লইয়া দোকানে গেল। সেখানে নির্জনে কোটার ভিতরে নির্মালকুমারীর পত্র পাইল।

পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে জানিবার, পাঠকের প্রয়োজন নাই।
স্থুল কথা যাহা, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেঁন। আমুষঙ্গিক কথা পরে বুঝিতে
পারিবেন। পত্র পাইয়া, নির্মান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মাণিকলাল ম্বদেশ যাতার উত্যোগ
করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দিনেই দোকান পাট উঠাইলে পাছে কেহ সন্দেহ করে,
এজন্ম দিনকতক বিলম্ব করা স্থির করিলেন।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

#### সমিধসংগ্রহ-জেব-উল্লিসা

এখন একবার নির্মালকুমারীকে ছাড়িয়া মোগলবীর মবারকের সংবাদ লইতে হইবে। বলিয়াছি, যাহারা রূপনগর হইতে পরামুখ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, ঔরক্তজেব ভাহাদিগের মধ্যে কাহাকে বা পদ্যুত, কাহাকে বা দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মবারক সে শ্রেণীভূক্ত হয়েন নাই। ঔরঙ্গজেব সকলের নিকট তাঁহার বীরছের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বহাল রাখিয়াছিলেন।

জ্বে-উন্নিসাও সে স্থাতি শুনিলেন। মনে করিলেন যে, মবারক নিজে উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইয়া সকল পরিচয় দিবে। কিন্তু মবারক আসিল না।

মবারক দরিয়াকে নিজ্ঞালয়ে লইয়া আসিয়াছিল। তাহার খোজা বাঁদী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে এল্বাস পোষাক দিয়া সাজাইয়াছিল। যথাসাধ্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। মবারক পবিত্রা পরিণীতা পত্নী লইয়া ঘরকরনা সাজাইতেছিল।

মবারক স্বেচ্ছাক্রমে আসিল না দেখিয়া জেব-উন্নিসা বিশ্বাসী খোজা আসীরন্দীনের দ্বারা তাহাকে ডাকাইলেন। তথাপি মবারক আসিল না। জেব-উন্নিসার বড় রাগ হইল। বড় হেমাকং—বাদশাহজাদী মেহেরবানি ফরমাইয়া ইয়াদ্ করিতেছেন—তবু নকর হাজির হয় না—বড় গোস্তাকী।

দিন কতক জেব-উন্নিসা রাগের উপর রহিলেন—মনে মনে বলিলেন, "আমার ত সকলই সমান।" কিন্তু জেব-উন্নিসা তথনও জানিতেন না যে, বাদশাহজাদীরও ভূল হয় যে, খোদা বাদশাহজাদীকে ও চার্যার মেয়েকে এক ছাঁচেই ঢালিয়াছেন;—ধন দৌলত, তজে তাউস, সকলই কর্মভোগ মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।

সব সমান হয় না, জেব-উন্নিসারও সব সমান নয়। কিছু দিন রাগের উপর থাকিয়া, জেব-উন্নিসা মবারকের জন্ম একট্ কাতর হইলেন। মান খোওয়াইয়া—শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, ছই খোওয়াইয়া, আবার সেই মবারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মবারক বলিল, "আমার বহং বহং তস্লিমাং, শাহজাদীর অপেক্ষা আমার নিকট বেশ্কিমং আর ছনিয়ায় কিছুই নাই। কেবল এক আছে। খোদা আছেন, "দীন্" আছে। গুনাহ্গারী আর আমা হইতে হইবে না। আমি আর মহালের ভিতর ঘাইব না—আমি দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছি।"

উত্তর শুনিয়া জেব-উন্নিসা রাগে ফুলিয়া আটখানা হইল এবং মবারুকের ও দরিয়ার নিপাতসাধন জ্বন্থ কৃতসম্বল্প হইল। ইহা বাদশাহী দক্তর।

মহাল মধ্যে নির্মালকুমারীর অবস্থানে, জেব-উন্নিসার এ অভিপ্রায় সাধনের কিছু স্থবিধা ঘটিল। নির্মালকুমারী, উরঙ্গজেবের নিকট ক্রমশঃ আদরের বস্তু হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে কন্দর্প ঠাকুরের কোন কারসাজি ছিল না; কাজটা সয়তানের। উরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসর মত, স্থথের ও আয়েশের সময়ে, "ক্লপনগরী নাজ্নীকে" ডাকিয়া কথোপকথন

করিতেন! কথোপকথনের প্রধান উদ্দেশ্য, রাজসিংহের রাজকীয় অবস্থাঘটিত সংবাদ লওয়া।
তবে চতুরচ্ডামণি ঔরক্তজেব এমন ভাবে কথাবার্তা কহিতেন যে, হঠাৎ কেহ বৃথিতে না পারে
যে, তিনি যুদ্ধকালে ব্যবহার্য্য সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু নির্মাণও চতুরতায় কেলা যায়
না, সে সকল কথারই অভিপ্রায় বৃথিত, এবং সকল প্রয়োজনীয় কথার মিথা উত্তর দিত।

অতএব ঔরক্লজেব তাহার কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ সম্ভষ্ট হইতেন না। তিনি মনে মনে এইরূপ বিচার করিলেন,—"মেবার আমি সৈন্থের সাগরে ডুবাইয়া দিব, তাহাতে সন্দেহই করি না—রাজসিংহের রাজ্য থাকিবে না। কিন্তু তাহাতেই আমার মান বজায় ইইবে না। তাহার রূপনগরী রাণীকে না কাড়িয়া আনিতে পারিলে আমার মান বজায় হইবে না। কিন্তু রাজ্য পাইলেই যে আমি রাজমহিষীকে পাইব, এমন ভরসা করা যায় না। কেন না, রাজপুতের মেয়ে, কথায় কথায় চিতায় উঠিয়া পুড়িয়া মরে, কথায় কথায় বিষ খায়। আমার হাতে পড়িবার আগে সে সয়তানী প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু এই বাঁদীটাকে যদি হন্তুগত করিতে পারি—বশীভূত করিতে পারি—তবে ইহা দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে পারিব না । এ বাঁদীটা কি বশীভূত হইবে না । আমি দিল্লীর বাদশাহ, আমি একটা বাঁদীকে বশীভূত করিতে পারিব না । পারি, তবে আমার বাদশাহী নামোনাসেফ্।"

তার পর বাদশাহের ইঙ্গিতে জেব-উন্নিসা নির্মালকুমারীকে রত্নালকারে ভূষিত করিলেন। তাঁর বেশভ্ষা, এল্বাস পোষাক, বেগমদিগের সঙ্গে সমান হইল। নির্মাল যাহা বলিতেন, তাহা হইত; যাহা চাহিতেন, তাহা পাইতেন। কেবল বাহির হইতে পাইতেন না।

এ সব কথা লইয়া যোধপুরীর সঙ্গে নির্দ্মলের আন্দোলন হইত। একদা হাসিয়া নির্দ্মল, যোধপুরীকে বলিল,—

সোনে কি পিজিরা, সোনে কি চিড়িয়া,
সোনে কি জিঞ্জির পরের মে,
সোনে কি চানা, সোনে কি দানা,
মষ্ট কেঁও সেরেফ্ খরের মে।

যোধপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুই নিস্ কেন ?"

নির্মাল বলিল, "উদয়পুরে গিয়া দেখাইব যে, মোগল বাদশাহকে ঠকাইয়া আনিয়াছি।" জেব-উন্নিসা উরঙ্গজেবের দাহিন হাত। উরঙ্গজেবের আদেশ পাইয়া, জেব-উন্নিসা নির্মালকে লইয়া পড়িলেন। আসল কাজটা শাহজাদীর হাতে রহিল—বাদশাহ নিজে মধুর আলাপের ভারটুকু আপন হাতে রাখিলেন। নির্মালের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করিতেন, কিন্তু তাহাও একটু বাদশাহী রকমের মাজা ঘষা থাকিত—নির্মাল রাগ করিতে পারিত না, কেবল উত্তর করিত, তাও মেয়েলী রকম মাজা ঘষা, তবে রূপনগরের পাহাড়ের কর্কশতাশৃষ্ঠ নহে। এখনকার ইংরেজী রুচির সঙ্গে ঠিক মিলিবে না বলিয়া সেই বাদশাহী রুচির উদাহরণ দিতে পারিলাম না।

জেব-উরিসার কাছে নির্মালের যাহা বলিবার আপত্তি নাই, তাহা সে অকপটে বলিয়াছিল। অক্সান্থ কথার মধ্যে রপনগরের যুক্ষটা কি প্রকারে হইয়াছিল, সে কথাও পাড়িয়াছিল। নির্মাল যুদ্ধের প্রথম ভাগে কিছুই দেখে নাই, কিন্তু চঞ্চলকুমারীর কাছে সে সকল কথা শুনিয়াছিল। যেমন শুনিয়াছিল, জেব-উরিসাকে তেমনই শুনাইল। মবারক যে মোগল সৈম্ভকে ভাকিয়া, চঞ্চলকুমারীর কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া, রণজয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তাহা বলিল; চঞ্চলকুমারী যে রাজপুতগণের রক্ষার্থ ইচ্ছাপুর্বক দিল্লীতে আসিতে চাহিয়াছিল, তাহাও বলিল; বিষ খাইবার ভরসার কথাও বলিল; মবারক যে চঞ্চলকুমারীকে লইয়া আসিল না, তাহাও বলিল।

শুনিরা জেব-উদ্দিসা মনে মনে বলিলেন, "মবারক সাহেব। এই অস্ত্রে তোমার কাঁধ হইতে মাথা নামাইব।" উপযুক্ত অবসর পাইলে, জেব-উদ্দিসা ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধের সেই ইতিহাস শুনাইলেন।

উরঙ্গজেব শুনিয়া বলিলেন, "যদি সে নফর এমন বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে আজি সে জহান্নামে যাইবে।" উরঙ্গজেব কাণ্ডটা না ব্ঝিলেন, তাহা নহে। জেব-উন্নিসার কুচরিত্রের কথা তিনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি লোক আছে, এদেশের লোকে তাহাদের বর্ণনার সময় বলে, "ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।" মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা কন্সা বা ভগিনীর ত্রুক্তরিত্র জানিতে পারিলে কন্সা কি ভগিনীকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি কন্সা বা ভগিনীর অনুগৃহীত, তাহার ঠিকানা পাইলেই কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন করিতেন। উরঙ্গজেব অনেক দিন হইতে মবারককে জেব-উন্নিসার প্রীতিভাজন বলিয়া সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্যান্ত ঠিক ব্ঝিতে পারেন নাই। এখন কন্সার কথায় ঠিক ব্ঝিলেন, ব্ঝি কলহ ঘটিয়াছে, আই বাদশাহজাদী, যে পিপীলিকা তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে টিপিয়া মারিতে চাহিতেছেন। উরঙ্গজেব তাহাতে খুব সন্মত। কিন্তু একবার নির্ম্মলের নিজমুখে এ সকল কথা বাদশাহের শুনা কর্ত্ব্য বোধে, তিনি নির্ম্মলকে ডাকাইলেন। ভিতরের কথা নির্ম্মল কিছু জানে না বা ব্ঝিল না, সকল কথাই ঠিক বলিল।

যথাবিহিত সময়ে বথ্নীকে তলব করিয়া, বাদশাহ মবারকের সম্বন্ধে আজ্ঞাপ্রচার
করিলেন। বথ্নীর আজ্ঞা পাইয়া আট জন আহদী গিয়া মবারককে ধরিয়া আনিয়া বখ্নীর
নিকট হাজির করিল। মবারক হাসিতে হাসিতে বখ্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,
বখনীর সম্মুখে ছইটি লোহপিঞ্জর। তম্মধ্যে একটি একটি বিষধর সর্প গর্জন করিতেছে।

এখনকার দিনে যে রাজদণ্ডে প্রাণ হারায়, তাহাকে ফাঁসি যাইতে হয়, অক্স প্রকার রাজকীয় বধোপায় প্রচলিত নাই। মোগলদিগের রাজ্যে এরপ অনেক প্রকার বধোপায় প্রচলিত ছিল। কাহারও মস্তকচ্ছেদ হইত; কেহ শূলে যাইত; কেহ হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইত; কেহ বা বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণত্যাগ করিল। যাহাকে গোপনে বধ করিতে হইবে, তাহার প্রতি বিষপ্রয়োগ হইত।

মবারক সহাস্থাবদনে বখ্নীর কাছে উপস্থিত হইয়া এবং ছই পাশে ছইটি বিষধর সর্পের পিঞ্জর দেখিয়া পূর্ববং হাসিয়া বলিল, "কি ? আমায় যাইতে হইবে ?"

বখ্শী বিষয়ভাবে বলিল, "বাদশাহের ছকুম।"

মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এ হুকুম হইল, কিছু প্রকাশ পাইয়াছে কি ?"

বখ্শী। না-আপনি কিছু জানেন না ?

মবারক। এক রকম—আন্দাজী আন্দাজী। বিলম্বে কাজ কি ?

বখ্নী। কিছু না।

তথন মবারক জুতা খুলিয়া একটা পিঞ্জরের উপর পা দিলেন। সর্প গর্জ্জাইয়া আসিয়া পিঁজরার ছিজমধ্য হইতে দংশন করিল।

দংশনজ্ঞালায় মবারক একটু মুখ বিকৃত করিলেন। বখ্শীকে বলিলেন, "সাহেব! যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, মবারক কেন মরিল, তখন মেহেরবানি করিয়া বলিবেন, শাহজাদী আলম্ জেব-উদ্লিসা বেগম সাহেবার ইচ্ছা।"

বখ্শী সভয়ে, অতি কাতরভাবে বলিলেন, "চুপ! চুপ! এটাও।"

যদি একটা সাপের বিষ না থাকে, এজন্ম ছুইটা সর্পের দ্বারা হক্ম ব্যক্তিকে দংশন করান রীতি ছিল। মবারক তাহা জানিতেন। তিনি দ্বিতীয় পিঞ্চরের উপর পা রাখিলেন, দ্বিতীয় মহাসর্পও তাঁহাকে দংশন করিয়া তীক্ষ্ণ বিষ ঢালিয়া দিল।

মবারক তথন বিষের জ্বালায় জ্বজ্জরীভূত ও নীলকান্তি হইয়া, ভূমে জান্তু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল, "আল্লা আক্বর। যদি কথনও ভোমার দয়া পাইবার যোগ্য কার্য্য করিয়া থাকি, তবে এই সময়ে দয়া কর।" এইরপে জগদীখরের ধ্যান করিতে করিতে, তীত্র দর্পবিষে জর্জরীভূত হইয়া, মোগলবীর মবারক আলি প্রাণত্যাগ করিল।

## অফ্টম পরিচেছদ

#### দ্ব সমান

রঙ্মহালে সকল সংবাদই আসে—সকল সংবাদই জেব-উন্নিসা নিয়া থাকেন—তিনি নাএবে বাদশাহ। মবারকের বধসংবাদও আসিয়া পৌছিল।

জেব-উন্নিসা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—এ শুক্না মাটিতে কখন জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গগু বাহিয়া ধারায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদস্তনির্মিত রত্নখচিত পালক্ষে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কৈ শাহজাদী ? হস্তিদস্থনিষ্মিত রত্মগুভূষিত পালকে শুইলেও ত চক্ষুর জল থামে না! তুমি যদি বাহিরে গিয়া দিল্লীর সহরতলীর ভগ্ন কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, কত লোক ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া কত হাসিতেছে। তোমার মত কান্না কেহই কাঁদিতেছে না।

জেব-উন্নিসার প্রথমে কিছু বোধ হইল যে, তাঁহার আপনার সুখের হানি তিনি আপনিই করিয়াছেন। ক্রমশঃ বোধ হইল যে, সব সমান নহে—বাদশাহজাদীরাও ভালবাসে; জানিয়া হউক, না জানাইয়া হউক, নারীদেহ ধারণ করিলেই ঐ পাপকে হাদয়ে আশ্রয় দিতে হয়। জেব-উন্নিসা আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি, তাকে এত ভালবাসিতাম, ত সে কথা এত দিন জানিতে পারি নাই কেন ?" কেহ তাহাকে বলিয়া দিল না যে, ঐশ্বয়মদে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, রূপের গর্কে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়া তুমি ভালবাসাকে চিনিতে পার নাই। তোমার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে—কেহ যেন তোমাকে দয়া না করে।

কেহ বলিয়া না দিক্—তার নিজের মনে এ সকল কথা কিছু কিছু আপনা আপনি উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সক্ষে এমনও মনে হইল, ধর্মাধর্ম বুঝি আছে। যদি থাকে,

ভবৈ বড় অধর্মের কাজ হইরাছে। শেষ ভয় হইল, ধর্মাধর্মের পুরস্কার দণ্ড বলি থাকে ভাহার পাপের যদি দণ্ডদাতা কেহ থাকেন ? তিনি বাদশাহজাদী বলিয়া জ্বেন্ট্রিসারে মার্জনা করিবেন কি ? সম্ভব নয়। জেব-উন্নিসার মনে ভয়ও হইল।

ছঃখে, শোকে, ভয়ে জেব-উন্নিসা দার খুলিয়া তাহার বিশ্বাসী খোজা আসিরজীন ডোকাইল। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাপের বিষে মানুষ মরিলে তার চিকিৎসা আছে ?"

আসিরদ্দীন বলিল, "মরিলে আর চিকিৎসা কি ?"

জেব। কখনও শুন নাই ?

আসি। হাতেম মাল এমনই একটা চিকিৎসা করিয়াছিল, কাণে শুনিয়াছি, চণে দেখি নাই।

**জেব-উন্নিদা একটু হাঁপ ছা**ড়িল। বলিল, "হাতেম মালকে চেন ?"

আসি। চিনি।

জেব। সে কোথায় থাকে ?

আসি। দিল্লীতেই থাকে।

জেব। বাডী চেন १

আসি। চিনি।

জেব। এখন সেখানে যাইতে পারিবে <u>?</u>

আসি। ভ্রুম দিলেই পারি।

জেব। আজ মবারক আলি ( একটু গলা কাঁপিল ) সর্পাঘাতে মরিয়াছে জান ?

আসি। জানি।

জেব। কোথায় তাহাকে গোর দিয়াছে, জান ?

আসি। দেখি নাই, কিন্তু যে গোরস্থানে গোর দিবে; তাহা আমি জানি। নৃতন গোর, ঠিকানা করিয়া লইতে পারিব।

জেব। আমি তোমাকে ছই শত আশরফি দিতেছি। এক শ হাতেম মালকে দিবে, এক শ আপনি লইবে। মবারক আলির গোর খুঁড়িয়া, মোরদার বাহির ক্রিয়া, চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে। যদি বাঁচে, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিবে। এখনই যাও।

আশরফি লইয়া খোজা আসিরদ্দীন তথনই বিদায় হইল।

### নবম পরিচেছদ

### সমিধসংগ্রহ-দরিয়া

আর একবার রঙ্মহালে পাথরের ত্রব্য বেচিয়া, মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর থবর লইল। এবারও সেই পাথরের কোটা চাবি বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চাবি খুলিয়া, নির্মাল পাইল—সেই দৌত্য পারাবত। নির্মাল সেটিকে রাখিল। পত্রের দ্বারা, পূর্ব্বমত সংবাদ পাঠাইল। লিখিল, "সব মঙ্গল। তুমি এখন যাও, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি বাদশাহের সঙ্গে যাইব।"

মাণিকলাল তখন দোকান পাট উঠাইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল। রাত্রি প্রভাত হইবার তখন অল্প বিলম্ব আছে। দিল্লীর অনেক "দর্ওয়াজা"। পাছে কেই কিছু সন্দেহ করে, এজন্ম মাণিকলাল আজমীর দর্ওয়াজায় না গিয়া, অন্ম দর্ওয়াজায় চলিল। পথিপার্বে একটা সামান্ম গোরস্থান আছে। একটা গোরের নিকট হুইটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। মাণিকলালকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে দেখিয়া, সেই হুইটা মানুষ দৌড়াইয়া পলাইল। মাণিকলাল তখন ঘোড়া হুইতে নামিয়া নিকটে গিয়া দেখিল। দেখিল যে, গোরের মাটি উঠাইয়া, উহারা মৃতদেহ বাহির করিয়াছে। মাণিকলাল, সেই মৃতদেহ খুব্ যত্মের সহিত, উদয়োনুখ উষার আলোকে পর্যাবেক্ষণ করিল। তার পর কি ব্ঝিয়া ঐ দেহ আপনার অশ্বের উপর তুলিয়া বাঁধিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া আপনি পদব্রজে চলিল।

মাণিকলাল দিল্লীর দর্ওয়াজার বাহিরে গেল। কিছু পরে সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাণিকলাল ঐ মৃতদেহ ঘোড়া হইতে নামাইয়া, জঙ্গলের ছায়ায় লইয়া গিয়া রাখিল। এবং আপনার পেটারা হইতে একটি ঔষধের বড়ি বাহিয় করিয়া, তাহা কোন অমূপান দিয়া মাড়িল। তার পর ছুরি দিয়া মৃতদেহটা স্থানে স্থানে একটু একটু চিরিয়া, ছিল্রমধ্যে সেই ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিল। এবং জিবে ও চক্ষুতে কিছু কিছু মাখাইয়া দিল। ছই দণ্ড পরে আবার ঐরপ করিল। এইরূপ তিন বার ঔষধ প্রয়োগ করিলে মৃত ব্যক্তি নিশাস ফেলিল। চারি বারে সে চক্ষু চাহিল ও তাহার চৈতক্য হইল। পাঁচ বারে সে উঠিয়া বিদয়া কথা কহিল।

মাণিকলাল একট ত্থা সংগ্রহ করাইয়াছিল। তাহা মবারককে পান করাইল।
মবারক ক্রমশঃ ত্থা পান করিয়া সবল হইলে, সকল কথা তাঁহার স্থারণ হইল। তিনি
মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল ? আপনি ?"

भाविकवान विनन, "हैं।"

মবারক বলিল, "কেন বাঁচাইলেন ? আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আপনার সং রূপনগরের পাহাড়ে যুদ্ধ করিয়াছি। আপনি আমায় পরাভব করিয়াছিলেন।"

মাণিক। আমিও আপনাকে চিনিয়াছি। আপনিই মহারাণাকে প্রাক্তর করেন আপনার এ অবস্থা কেন ঘটিল ?

মবারক। এখন বলিবার কথা নহে। সমায়ন্তরে বলিব। আপনি কোথায় যাইভেছে:
—উদয়পুরে ?

মাণিক। ঠা।

মবা। আমাকে সঙ্গে লইবেন ? দিল্লীতে আমার ফিরিবার যো নাই, তা বৃঝিতেছে বোধ হয়। আমি রাজদতে দণ্ডিত।

মাণিক। সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। কিন্তু আপনি এখন বড় ছুর্বল।

মবা। সন্ধ্যা লাগায়েং শক্তি পাইতে পারি। ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবেন কি ? মাণিক। করিব।

মবারককে আরও কিছু ছ্মাদি খাওয়াইল। গ্রাম হইতে মাণিকলাল একটা টাটু কিনিয়া আনিল। তাহার উপর মবারককে চড়াইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল।

পরে যাইতে যাইতে ঘোড়া পাশাপাশি করিয়া, নির্জ্জনে মবারক জ্বে-উন্নিসার সকল কথা মাণিকলালকে বলিল। মাণিকলাল বৃঞ্জিল যে, জ্বে-উন্নিসার কোপানলৈ মবারব ভস্মীভূত হইয়াছে।

এ দিকে আসীরন্দীন ফিরিয়া আসিয়া জেব-উন্নিসাকে জানাইল যে, কিছুতেই বাঁচান গেল না। জেব-উন্নিসা আতরমাখা রুমালখানি চক্ষুতে দিয়া ছিল, এখন পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া, চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।

যে ছঃথ কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়, তাহা সহা-করা বড়ই কষ্ট। বাদশাহ-জাদীর সেই ছঃথ হইল। জেব-উদ্ধিসা ভাবিল, "যদি চাষার মেয়ে হইতাম।"

এই সময়ে কক্ষ্মারে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ কক্ষপ্রবেশ করিবার জক্ত জিদ্ করিতেছে—প্রতিহারী তাহাকে আদিতে দিতেছে না। জেব-উন্নিসা যেন দরিয়ার গলা শুনিলেন। প্রতিহারী তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। দরিয়া প্রতিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তরবারি ছিল। সে জেব-উন্নিসাকে কাটিবার জক্ত তরবারি উঠাইল। কিন্তু সহসা তরবারি ফেলিয়া দিয়া জেব-উরিসার সম্মুখে র্ভ্য আরম্ভ করিল। বলিল, "বহং আচ্ছা,—চোখে জল।" এই বলিয়া উচ্চম্বরে হাসিতে লাগিল। জেব-উরিসা প্রতিহারীকে ডাকিয়া উহাকে ধৃত করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রতিহারী তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে উদ্ধান্ত্রে পালায়ন করিল। প্রতিহারী তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার বস্ত্র ধরিল। দরিয়া বস্ত্র পুলিয়া কেলিয়া দিয়া ন্মাবস্থায় পলায়ন করিল। সে তখন খোর উন্মাদগ্রস্ত। মবারকের মৃত্যুসংবাদ সে শুনিয়াছিল।

# সপ্তম খণ্ড

# षश्चि क्वलिन

# প্রথম পরিচ্ছেদ

দিতীয় Xerxes—দিতীয় Platea

রাজ্ঞসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্ম ঔরক্জেবের যাত্রা করিতে যে বিলম্ব হইল, তাহার কারণ, তাঁহার সেনোছোগ অতি ভয়ন্ধর। হুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের হায় তিনি ব্রহ্মপুত্র পার হইতে বাহ্লীক পর্যান্ত, কাশ্মীর হইতে কেরল ও পাণ্ডা পর্যান্ত, ষেখানে যত সেনাছিল, সব এই মহাযুদ্ধে আহুত করিলেন। দক্ষিণাপথের মহাসৈন্ত, গোলকুণ্ডা বিজয়পুর মহারাষ্ট্রের সমরের অবিশ্রান্ত বজ্ঞাঘাতে, দ্বিতীয় বৃত্রাস্থ্রের হ্যায় যাহার পৃষ্ঠ অশনিহুর্ভেচ্চ হইয়াছিল—তাহা লইয়া বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম, দক্ষিণ হইতে উদয়পুর ভাসাইতে আসিলেন। অহ্য পুত্র আজমশাহ,—বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি, পূর্বভারতবর্ষের মহতী চম্ লইয়া মেবারের পর্বতমালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমে মূলতান হইতে পঞ্জাব কাবুল কাশ্মীরের অজ্যে যোদ্ধ্বর্গ লইয়া, অপর পুত্র আকব্বর শাহ আসিয়া, সেনাসাগরের অনস্ত শ্রোতে আপনার সেনাসাগর মিশাইলেন। উত্তরে হয়ং শাহান্ শাহ বাদশাহ দিল্লী হইতে অপরাজেয় বাদশাহী সেনা লইয়া উদয়পুরের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্ম মেবারে দর্শন দিলেন। সাগরমধ্যস্থ উন্নত প্র্বতশিধরসদৃশ সেই অনস্ত মোগল সেনাসাগর মধ্য উদ্যুপুর শোভা পাইতে লাগিল।

অনস্ত সর্প শ্রেণীপরিবেষ্টিত গরুড়, যত চুকু শত্রুভীত হওয়ার সম্ভাবনা, রাজসিংহ এই সাগরসদৃশ মোগলসেনা দেখিয়া তত টুকুই ভীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এরপ সেনোভোগ কুরুক্ষেত্রের পর হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। যে সেনা চীন, পারস্থ বা রুষ জয়ের জয়ও আবশ্রুক হয় না—ক্ষুত্র উদয়পুর জয়ের জয়্য উরক্সজেব বাদশাহ, তাহা রাজপুতানায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একবার মাত্র পৃথিবীতে এরপ ঘটনা হইয়াছিল। যখন

পারস্থ পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য ছিল, তখন তদধিপতি শের (Xerxes) পঞ্চাশ লক্ষ লোক লইয়া গ্রীস নামা ক্ষুত্র ভূমিখণ্ড জ্বয় করিতে গিয়াছিলেন। থার্মপিলিতে Leonidas, সালামিসে Themistocles এবং প্লাতীয়ায় Pausanias তাঁহার গর্ক থকা করিয়া, তাঁহাকে দূর করিয়া দিল—শৃগাল কুরুরের মত শের পলাইয়া আসিলেন। সেইরূপ ঘটনা পৃথিবীতলে এই দ্বিতীয় বার মাত্র ঘটিয়াছিল। বছ লক্ষ সেনা লইয়া ভারতপতি—শেরের অপেক্ষাও দোর্দ্ধগুপ্রতাপশালী রাজা—রাজপুতানার একটু ক্ষুত্র ভূমিখণ্ড জ্বয় করিতে গিয়াছিলেন—রাজসিংহ তাঁহাকে কি করিলেন, তাহা বলিতেছি।

সুদ্ধবিদ্যা, ইউরোপীয় বিদ্যা। আসিয়া খণ্ডে, ভারতবর্ষে ইহার বিকাশ কোন কালে নাই। যে পুরাণেতিহাসবর্ণিত আর্থাবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাহাদের কৌশল কেবল তীরন্দান্ধী ও লাঠীয়ালিতে। ইতিহাসলেখক ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যা কি, তাহা বুঝিতেন না বলিয়াই হৌক, আর যুদ্ধবিদ্যা বস্তুতঃ প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়াই হৌক, রামচন্দ্র অর্জুনাদির সেনাপতিথের কোন পরিচয় পাই না। আশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, শকাদিত্য, শিলাদিত্য—কাহারও সেনাপতিথের কোন পরিচয় পাই না। বাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাসিম, গজনবী মহম্মদ, শাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন, বাবর, তৈমুর, নাদের, শের—কাহারও সেনাপতিথের কোন পরিচয় পাই না। বোধ হয়, মুসলমান লেখকেরাও ইহা বুঝিতেন না। আক্বরের সময় হইতে এই সেনাপতিথের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। আক্বরে, শিবজী, আহাম্মদ আবদালী, হৈদর আলি, হরিসিংহ প্রভৃতিতে সেনাপতিথের লক্ষণ, রণপাণ্ডিত্যের লক্ষণ দেখা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যুন নহেন। ইউরোপেও এরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়াছিল। অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ মহৎ কার্য্য ওলন্দান্ধ বীর ক্রিখ্য উলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই।

সে অপূর্ব্ব সেনাপতিছের পরিচয় দিবার এ স্থল নহে। সংক্ষেপে বলিব।

চতুর্ভাগে বিভক্ত ঔরক্সজেবের মহতী সেনা সমাগতা হইলে, রণপণ্ডিতের যাহা কর্ত্ব্য, রাজসিংহ প্রথমেই তাহা করিলেন। পর্বতমালার বাহিরে, রাজ্যের যে অংশ সমতল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া, পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া সেনা সংস্থাপিত করিলেন। তিনি নিজ সৈশ্র তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুদ্র জয়সিংহের কর্ত্বাধীনে পর্বত-শিখরে সংস্থাপিত করিলেন। দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পুক্র ভীমসিংহের অধীনে পশ্চিমে সংস্থাপিত করিলেন; সে দিকের পথ খোলা থাকে, অস্থান্ত রাজপুতগণ সেই পথে প্রবেশ

করিয়া সাহায্য করেন, ইহাও অভিপ্রেত। নিজে তৃতীয় ভাগ লইয়া পূর্ব্বদিকে নয়ন নামে গিরিসম্ভিমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

আক্সম শাহ সৈশ্য লইয়া যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ত পর্ব্বতমালায় তাঁহার গতিরাধ হইল। আরোহণ করিবার সাধ্য নাই; উপর হইতে গোলা ও শিলা বৃষ্টি হয়। ক্রিয়াবাড়ীর দ্বার বন্ধ হইলে, কুকুর যেমন রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করে, কিছু করিতে পারে না, তিনি সেইরূপ পার্ব্বত্যে দ্বার ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন—চুকিতে পাইলেন না।

উরক্সজেবের সঙ্গে আজমীরে আক্বেরের মিলন হইল। পিতাপুত্র সৈশ্য মিলাইয়া পর্বতমালার মধ্যে যেখানে তিনটি পথ খোলা, সে দিকে আসিলেন। এই তিনটি পথ, গিরিসঙ্কট। একটির নাম দোবারি; আর একটি দয়েলবারা; আর একটি পুর্বকিথিত নয়ন। দোবারিতে পৌছিলে পর, ঔরক্সজেব, আক্বেরকে ঐ পথে পঞ্চাশ হাজার সৈশ্য লইয়া আগে আগে যাইতে অমুমতি করিয়া উদয়সাগর নামে বিখ্যাত সরোবরতীরে শিবির সংস্থাপনপূর্বক স্বয়ং কিঞ্জিং বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিলেন।

শাহজাদা আক্বার, পার্বত্য পথে উদয়পুরে প্রবেশ করিতে চলিলেন। জনপ্রাণী তাঁহার গতিরোধ করিল না। রাজপ্রাসাদমালা, উপবনশ্রেণী, সরোবর, তন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ সকল দেখিলেন, কিন্তু মন্থ্য মাত্র দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত নীরব। আক্বার তখন শিবির সংস্থাপন করিলেন; মনে করিলেন যে, তাঁহার ফোজের ভয়ে দেশের লোক পলাইয়াছে। মোগলশিবিরে আমোদ প্রমোদ হইতে লাগিল। কেহ ভোজুনে, কেহ খেলায়, কেহ নেমাজে রত। এমন সময়ে স্থপ্ত পথিকের উপর যেমন বাঘ লাফাইয়া পড়ে, কুমার জয়সিংহ তেমনই শাহজাদা আক্বারের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বাঘ, প্রায় সমস্ত মোগলকে দংখ্রামধ্যে প্রিল—প্রায় কেহ বাঁচিল না। পঞ্চাশ সহস্র মোগলের মধ্যে অল্পই ফিরিল। শাহজাদা গুজুরাট অভিমুখে পলাইল।

মাজুম শাহ, যাঁহার নামান্তর শাহ আলম, তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে সৈম্মরাশি লইয়া, আহম্মদাবাদ ঘুরিয়া, পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পথ, গণরাও নামক পার্বত্য পথ। তিনি সেই পথ উত্তীর্ণ হইয়া কাঁকরলির সমীপবর্ত্তী সরোবর ও রাজপ্রাসাদমালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর পথ নাই। পথ করিয়া অগ্রসর হইতেও পারেন না। তাহা হইলে রাজপ্তেরা তাঁহার পশ্চাতের পথ বন্ধ করিবে—রসদ আনিবার আর উপায় থাকিবে না—না খাইয়া মরিবেন। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, হাতে মারিলে যুদ্ধ হয় না—পেটে মারিতে হয়। বাঁহারা যথার্থ সেনাপতি,

গহারা জ্ঞানেন যে, পেট চলিবার উপায় বজায় রাখিয়া—হাত চালান চাই। শিখেরা থাজিও রোদন করিয়া বলে, শিখ সেনাপতিরা শিখসেনার রসদ বন্ধ করিল বলিয়া শিখ রোজিত হইল। সর বার্ট্ল্ ফ্রিয়র একদা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে জ্ঞানে না লিয়া ঘূণা করিও না—বাঙ্গালী একদিনে সমস্ত খাত লুকাইতে পারে। শাহ আলম যুদ্ধ বিতেন, স্থতরাং আর অগ্রসর হইলেন না।

রাজসিংহের সেনাসংস্থাপনের গুণে (এইটিই সেনাপতির প্রধান কার্য) বাঙ্গালার দনা ও দাক্ষিণাত্যের সেনা, বৃষ্টিকালে কপিদলের মত—কেবল জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। লতানের সেনা, ছিন্নভিন্ন হইয়া ঝড়ের মুখে ধূলার মত কোথায় উড়িয়া গেল। বাকি খাদ বাদশাহ—পুনিয়াবাজ বাদশাহ আলম্গীর।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### নয়নবহিত বুঝি জলিয়াছিল

শাহজাদা আক্বার শাহকে আগে পাঠাইয়া, খোদ বাদশাহ উদয়সাগরতীরে শিবির ফলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পরিব্রাজক, মোগলদিগের দিল্লী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, দিল্লী একটি হৎ শিবির মাত্র। পক্ষাস্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মোগল বাদশাহদিগের শিবির কটি দিল্লী নগরী। নগরের যেমন চক, তেমনই বড় বড় চক সাজাইয়া তাম্বু পাতা হইত। মন অসংখ্য চত্বরশ্রেণীতে একটি বস্ত্রনির্ম্মিতা মহানগরীর স্পৃষ্টি হইত। সকলের মধ্যে দিশাহের তাম্বুর চক। দিল্লীতে যেমন মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে বাদশাহ বাদ করিতেন, হমনই মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে এখানেও বাদ করিতেন; তেমনই দরবার, আমখাস, গোসলানা, \* রঙ্মহাল। এই সকল বাদশাহী তাম্বু কেবল বস্ত্রনির্ম্মিত নহে। ইহার লৌহ তিলের সজ্জা ছিল—এবং ইহাতে দ্বিতল ত্রিতল কক্ষণ্ড থাকিত। সম্মুখে দিল্লীর হর্গের টকের স্থায় বড় ফটক। বাদশাহী তাম্বু সকলের বস্ত্রনির্ম্মিত প্রাচীরের বৃক্ত গম্বুজ দিশিত থাকিত, ইহাতে তাহা ছিল। পিত্তলের স্তন্তের দ্বারা এই প্রাচীর রক্ষিত হইত।

<sup>\*</sup> যাহাকে মোগল বাদশাহের। গোসলখানা বলিতেন, তাহাতে আধুনিক বৈঠকখানার মত কার্য। তে। রেইটি আয়েশের স্থান।

কক্ষসকলের বাহিরে উজ্জ্বল রক্তিম পটের শোভা। ভিতরে সমস্ত দেয়াল "ছবি" মোড়া। ছবি, আমরা এখন যাহাকে বলি তাই, অর্থাৎ কাচের পরকলার ভিতর চিত্র। দরবার ভাস্থতে শিরোপরে স্থবর্ণখচিত চম্রাতপ—নিমে বিচিত্র গালিচা, মধ্যে রক্তমণ্ডিত রাজ-সিংহাসম। চারি দিকে অন্তধারিণী তাতারস্থানরীগণের প্রহরা।

রাজপ্রাসাদাবলীর পরে আমীর ওমরাহদিগের পটমশুপরাজির শোভা। এমন শোভা আনেক ক্রোশ ব্যাপিয়া। কোন পটনির্মিত অট্টালিকা রক্তবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি শেত, কোনটি হরিংকপিশ, কোনটি নীল; সকলের স্বর্ণকলস চন্দ্রসূর্য্যের কিরণে ঝলসিতে থাকে। তীরে, এই সকলের চারি দিকে, দিল্লীর চকের ন্থায় বিচিত্র পণ্যবীথিকা—বাজারের পর বাজার। সহসা বাদশাহের শুভাগমনে উদয়সাগরতীরে এই রমণীয় মহানগরীর স্ষষ্টি হইল। দেখিয়া লোক বিশ্বয়াপন্ন হইল।

বাদশাহ যখন শিবিরে আসিতেন, তখন অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই সঙ্গে আসিত। বেগমেরা সকলেই আসিত। এবারও আসিয়াছিল। যোধপুরী, উদিপুরী, জেব-উদ্লিসা সকলেই আসিয়াছিল। যোধপুরীর সঙ্গে নির্মালকুমারীও আসিয়াছিল। দিল্লীর রঙ্মহালে যেমন তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ছিল, শিবিরে রঙ্মহালেও তেমনই তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ছিল।

এই স্থাধের শিবিরে, ঔরক্সজেব রাত্রিকালে যোধপুরীর মঁহালে আসিয়া স্থাথ কথোপকথন করিতেছেন। নির্মালকুমারীও সেখানে উপস্থিত।

"ইম্লি বেগম!" বলিয়া বাদশাহ নির্মালকে ডাকিলেন। নির্মালকে তিনি ইতিপূর্ব্বে "নিম্লি বেগম" বলিতেন, কিন্তু বাক্যের যন্ত্রণা ভূগিয়া এক্ষণে "ইম্লি বেগম" বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ নির্মালকে বলিলেন, "ইম্লি বেগম! ভূমি আমার, না রাজপুতের ?" নির্মাল যুক্তকরে বলিল, "ছ্নিয়ার বাদশাহ ছ্নিয়ার বিচার করিতেছেন, এ কথারও তিনি বিচার করুন।"

ঔরঙ্গ। আমার বিচারে এই হইতেছে যে, তুমি রাজপুতের কন্সা, রাজপুত তোমার স্বামী, তুমি রাজপুতমহিনীর স্থী—তুমি রাজপুতেরই।

নির্মাল। জাঁহাপনা! বিচার কি ঠিক হইল ? আমি রাজপুতের কম্মা বটে, কিন্তু হজরং যোধপুরীও তাই। আপনার পিতামহী ও প্রপিতামহীও তাই—ভাঁহারা মোগল বাদশাহের হিতাকাঞ্জিণী ছিলেন না কি ?

উরঙ্গ। ইহারা মোগল বাদশাহের বেগম, তুমি রাজপুতের স্ত্রী।

নিশ্বল। ( হাসিয়া ) আমি শাহান্শাহ আলম্গীর বাদশাহের ইম্লি বেগম।

ওরঙ্গ। তুমি রূপনগরীর স্থী।

নির্মাল। যোধপুরীরও তাই।

উরঙ্গ। তবে তুমি আমার १

নির্মাল। আপনি যেমন বিবেচনা করেন।

ঔ। আমি তোমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাই। তাহাতে আমার উপকার আছে, রাজসিংহের অনিষ্ট আছে। এমন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা করিবে ?

নি। কি কার্য্য, তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারি না। আমি কোন দেবতা ব্রাহ্মণের অনিষ্ঠ করিতে পারিব না।

ও। আমি তোমাকে সে সব কিছু করিতে বলিব না। আমি উদয়পুর নগর দখল করিব—রাজসিংহের রাজপুরী দখল করিব, সে সকল বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুরী দখল হইলে পর রূপনগরীকে হস্তগত করিতে পারিব কি না সন্দেহ। তুমি সেই বিষয়ে সহায়তা করিবে।

নি। আমি আপনার নিকট গঙ্গাজী যমুনাজীর শপথ করিতেছি যে, আপনি যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল করেন, তবে আমি চঞ্চলকুমারীকে আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ কবিব।

ঔ। সে কথা বিশ্বাস করি ; কেন না, তুমি নিশ্চয় জান যে, যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, তাহাকে টুকরা টুকরা কাটিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

ন। পারেন কি না, সে বিষয়ের বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করিব না। তবে আপনি পুরী অধিকার করার পর তাহাকে আমি জীবিত পাইব কি না সন্দেহ। রাজপুতমহিষীদিগের রীতি এই যে, শক্রর হাতে পড়িবার আগে চিতায় পড়িয়া পুড়িয়া মরে। তাহাকে জীবিত পাইব না বলিয়াই এ কথা স্বীকার করিতেছি। নহিলে আমা হইতে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

ও। ইহাতে অনিষ্ট কি ? সে ত বাদশাহের বেগম হইবে।

নির্মাণ •উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে খোজা আসিয়া নিবেদন করিল, পেছার দরবারে হাজির, জরুরি আর্জি পেষ করিবে। হজরং শাহজাদা আক্বার শাহের সংবাদ আসিয়াছে।

উরক্তজেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দরবারে গেলেন। পেন্ধার আর্জি পেষ করিল। উরক্তজেব শুনিলেন, আক্বারের পঞ্চাশ হাজার মোগল সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রায় নিঃশেষ নিহত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট কোথায় পলায়ন করিয়াছে, কেহ জানে না।

ঐরঙ্গজেব তখনই শিবির ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

আক্কারের সংবাদ রঙ্মহালেও পৌছিল। শুনিয়া নির্মালকুমারী পেশোয়াজ পরিয়া দ্বার ক্লফ করিয়া যোধপুরী বেগমের নিকট রূপনগরী নাচের মহলা দিল।

বেশস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্মালকুমারী ভাল মানুষ হইয়া বসিলে বাদশাহ তাহাকে তলব করিলেন। নির্মাল হাজির হইলে বাদশাহ বলিলেন, "আমরা তামু ভাঙ্গিতেছি—
লড়াইয়ে যাইব—তুমি কি এখন উদয়পুর যাইতে চাও ?"

নি। না, এক্ষণে আমি কৌজের সঙ্গে যাইব। যাইতে যাইতে যেখানে স্থবিধা বুঝিব, সেইখান হইতে চলিয়া যাইব।

উরঙ্গজেব একটু ছঃখিতভাবে বলিলেন, "কেন ঘাইবে ?"

निर्माल विलल, "नाहान्नारहत छ्कूम।"

ঔরঙ্গজেব প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "আমি যদি যাইতে না দিই, তুমি কি চিরদিন আমার রঙ্মহালে থাকিতে সম্মত হইবে ?"

নির্মালকুমারী যুক্তকরে বলিল, "আমার স্বামী আছেন।"

ঔরঙ্গজ্ঞব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "য়দি তুমি ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ কর—যদি সে স্বামী ত্যাগ কর—তবে উদিপুরী অপেক্ষা তোমাকে গৌরবে রাখিব।"

নির্মাল একটু হাসিয়া, অথচ সমন্ত্রমে বলিল, "তাহা হইবে না, জাঁহাপনা!"

- 🕏। কেন হইবে না 📍 কত রাজপুতরাজকস্থা ত মোগলের ঘরে আসিয়াছে।
- নি। তাহারা কেহ স্বামী ত্যাগ করিয়া আসে নাই।
- ও। যদি তোমার স্বামী না থাকিত, তাহা হইলে আসিতে ?
- নি। এ কথা কেন ?
- ঔ। কেন, তাহা বলিতে আমার লজ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকেও ভালবাসি নাই। এ জ্বম্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশৃষ্ম হৃদয়—পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়—একট্ স্লিশ্ব হয়।

নির্মাল উরঙ্গজেবের কথায় বিশ্বাস করিল—কেন না, উরঙ্গজেবের কঠের স্বর বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল। নির্মাল উরঙ্গজেবের জন্ম কিছু ছঃখিত হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা, এ বাঁদী এমন কি কান্ধ করিয়াছে যে, সে আপনার ভালবাসার যোগ্য হয় ?"

ওঁ। তাহা বলিতে পারি না। তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার আর নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নও। বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই, সেই জন্ম। বোধ করি, তোমার বৃদ্ধি, চতুরতা, আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। যাই হৌক, আলম্গীর বাদশাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও কখন বশীভূত হয় নাই। আর কাহারও চকুর কটাক্ষে মোহিত হয় নাই।

নি। শাহান্শাহ! আমাকে একদা রপনগরের রাজকক্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর ?" আমি বলিয়াছিলাম, আলম্গীর বাদশাহকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?" আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমি বালককালে বাঘ পুষিয়াছিলাম, বাঘকে বশ করাতেই আমার আনন্দ ছিল। বাদশাহকে বশ করিতে পারিলে আমার সেই আনন্দ হইবে। আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে দীন দরিদ্রকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি স্থণী। এক্ষণে আমায় বিদায় দিন।

উরঙ্গজেব তুংখিত হইয়া বলিলেন, "তুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না—
কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভাল বাসিয়াছি—কিন্তু
তোমাকে পাইলাম না। তোমায় ভাল বাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না—ছাড়িয়া
দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার তুংখ হয়, তাহা করিব
না। তুমি যাও। আমাকে স্মরণ রাখিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার কোন
উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।"

নির্মাল কুণিশ করিল। বলিল, "আমার একটি মাত্র ভিক্ষা রহিল। যখন উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি করিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করিব, তখন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।"

উরঙ্গজেব বলিল, "সে কথার বিচার সেই সময়ে হইবে।"

তথন নির্মাল ঔরক্তজেবকে তাঁহার কপোত দেখাইলেন। বলিলেন, "এই শিক্ষিত পায়রা আপনি রাখিবেন। যখন এ দাসীকে আপনি শ্বরণ করিবেন, এই পায়রাটি আপনি ছাড়িয়া দিবেন। ইহা দারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাইব। আমি একণে সৈক্ষের সঙ্গে রহিলাম। যখন আমার বিদায় লইবার সময় হইবে, বেগম সাহেবা যেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তাঁর প্রতি থাক।"

তখন প্রব্রুক্তের সৈশ্য চালনার ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। নির্দ্মলের মত কথোপকথনে সাহস, বাক্চাতুর্য্য এবং স্পষ্টবক্তৃত্ব মোগল বাদশাহ আর কোথাও দেখেন নাই। যদি কোন রাজা,—
শিবজী বা রাজসিংহ, যদি কোন সেনাপতি—দিলীর কি তয়বার, যদি কোন শাহজাদা—
আজিম কি আক্বের, এরূপ সাহসে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিত, উরঙ্গজেব তাহা সহ্য করিতেন
না। কিন্তু রূপবতী যুবতী, সহায়হীনা নির্দ্মলের কাছে তাহা মিষ্ট লাগিত। বুড়ার উপর
যতটুকু কন্দর্পের অত্যাচার হইতে পারে, বোধ হয় তাহা হইয়াছিল। উরঙ্গজেব প্রেমাদ্ধের
মত বিচ্ছেদে শোকে শোকাকুল না হইয়া একটু বিষ
্ধ হইলেন মাত্র। উরঙ্গজেব মার্ক্
আন্তনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মন্তুয়্য কখন পাষাণও হয় না।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### বাদশাহ বহ্নিচক্রে

প্রভাতে বাদশাহী সেনা কুচ করিতে আরম্ভ করিল। সর্বাত্রে পথপরিক্ষারক সৈপ্ত পথ পরিক্ষারের জক্য সশস্ত্রে ধাবিত। তাহাদের অন্ত্র কোদালি, কুড়ালি, দা ও কাটারি। তাহারা সম্মুখের গাছ সকল কাটিয়া, সরাইয়া, খানা পয়গার বুজাইয়া, মাটি চাঁচিয়া, বাদশাহী সেনার জক্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া অত্রে অত্রে চলিল। সেই প্রশস্ত পথে কামানের শ্রেণী, শকটের উপর আরুত হইয়া ঘড়্ ঘড়্ হড়্ হড়্ করিয়া চলিল—সঙ্গে গোলন্দাজ সেনা। অসংখ্য গোলন্দাজি গাড়ির ঘড়্ ঘড়্ শব্দে কর্ণ বিধির,—তাহার চক্রসহত্র হইতে বিঘূর্ণিত উর্দ্ধোখিত ধূলিজালে নয়ন অন্ধ; কালান্তক যমের স্থায় ব্যাদিতাক্ত কামান সকলের আকার দেখিয়া হাদয় কম্পিত। এই গোলন্দাজ সেনার পশ্চাৎ রাজকোষাগার। বাদশাহী কোষাগার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; দিল্লীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া উরক্ষজেব ধনরাশি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না; উরক্ষজেবের সাম্রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র সর্বজনে অবিশ্বাস। ইহাও ম্বরণ রাখা কর্ত্ব্য যে, এইবার দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া উরক্ষজেব আর কথন দিল্লী

ফিরিলেন না। শতাব্দীর একপাদ শিবিরে শিবিরে ফিরিরা দাক্ষিণাত্যে প্রাণড্যাগ করিলেন।

অনস্ত ধনরত্বরাজিপরিপূর্ণ গজাদিবাহিত রাজকোষের পর, বাদশাহী দক্তরখানা চলিল। থাকে থাকে থাকে, গাড়ি, হাতী, উটের উপর সাজান থাতা পত্র বহিজাত; সারির পর সারি, শ্রেণীর পর শ্রেণী; অসংখ্য, অনস্ত, চলিতে লাগিল। তার পর গলাজলবাহী উটের শ্রেণী। গলাজলের মত স্থপেয় কোন নদীর জল নহে; তাই বাদশাহদিগের সঙ্গে আর্জিক গলার জল চলিত। জলের পর আহার্য্য—আটা, ঘৃড, চাউল, মশালা, শর্করা, নানাবিধ গ্রন্ফী, চতুম্পদ—প্রস্তুত অপ্রস্তুত, পক্ষ অপক, ভক্ষ্য চলিত। তার সঙ্গে সহস্র সহস্র বাবর্চি। তৎপশ্চাৎ তোরাখানা—এল্বাস পোষাকের, জেওরাতের হুড়াছড়ি ছুড়াছড়ি; তার পর অগণনীয় অশ্বারোহী মোগল সেনা।

এই গেল সৈত্তের প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাদশাহ খোদ। আগে আগে অসংখ্য উষ্ট্রশ্রেণীর উপর জ্বলম্ভবহ্নিবাহী, বৃহৎ কটাহ সকলে, ধূনা, গুগ্গুল, চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি গদ্ধদ্রব্য। স্থগদ্ধে ক্রোশ ব্যাপিয়া পৃথিবী ও অস্তরীক্ষ আমোদিত। তৎপশ্চাৎ বাদশাহী খাস আহদী সেনা, দোষশৃষ্ম রমণীয় অশ্বরাজির উপর আরু চু, ছই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মধ্যে বাদশাহ নিজে মণিরত্বকিদ্বীজালাদি শোভায় উজ্জল উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্বের উপর আরুঢ়--শিরোপরে বিখ্যাত শ্বেতছত্র। তার পর সৈত্তের সার, দিল্লীর সার, বাদশাহীর সার, ঔরঙ্গজেবের অবরোধবাসিনী স্থন্দরী সম্প্রদায়। কেহ বা এরাবতত্ত্বা গজপৃষ্ঠে, স্ম্বর্ণনির্দ্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মখ্মলে মোড়া, মুক্তাঝালরভূষিত, অতি সৃক্ষ শৃতাতস্ত্ত-তুল্য রেসমী বস্ত্রে আর্ড, হাওদার ভিতরে, অতি ক্ষীণমেঘার্ত উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রতুল্য জ্বলিতেছে— রত্বমালাজড়িত কালভূজঙ্গীতুল্য বেণী পৃষ্ঠে ছলিতেছে—কৃষ্ণতার, বৃহচ্চকুর মধ্যে কালাগ্নিতুল্য কটাক্ষ খেলিতেছে; উপরে কালো ভ্রমুগ, নীচে স্থর্মার রেখা, তাহার মধ্যে সেই বিহ্যানামবিক্ষুরণে, সমস্ত সৈশ্য বিশৃত্বাল হইয়া উঠিতেছে; মধুর তামূলারক্ত অধরে মাধুর্যময়ী স্বন্দরীকুল মধুর মধুর হাসিতেছে। এমন এক জন নয়, ছই জন নয়,—হাতীর গায়ে হাতী, হাতীর পিছু হাতী, তার পিছু হাতী। সকলের উপরেই তেমনই হাওদা, সকল হাওদার ভিতর তেমনই স্থন্দরী, সকল স্থন্দরীর নয়নেই মেঘ্যুগলমধ্যস্থ বিভাদামের ক্রীড়া! काला পृथिदी व्याला इहेग्रा राम। त्कृह वा कमाहि दमानाग्न हिनान-दमानात्र वाहित्त কিংখাপ, ভিতরে জরদোজী কামদার মখমল, উপরে মৃক্তার ঝালর, রূপার দাণ্ডা, সোনার হাক্তর—ভাহার ভিতর রত্তমণ্ডিত। স্থলরী। যোধপুরী ও নির্মালকুমারী, উদিপুরী ও

জেব-উন্নিদা, ইহারা গজপৃষ্ঠে। উদিপুরী হাস্তময়ী। যোধপুরী অপ্রাদরা। নির্মানকুমারী রহস্তময়ী। জেব-উন্নিদা, গ্রীম্মকালে উন্মূলিতা লতার মত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, পরিশুদ্ধ, শীর্ণ, মৃতকল্প। জেব-উন্নিদা ভাবিতেছিল, "এ হাতিয়ার লহরী মাঝে আমার ডুবিয়া মরিবার কি উপায় নাই ?"

এই মনোমোহিনী বাহিনীর পশ্চাৎ কুটুম্বিনী ও দাসীরন্দ। সকলেই অশ্বার্ক্যা, লম্বিওবেণী, রক্তাধরা, বিত্যুৎকটাক্ষ; অলম্বারশিঞ্জিতে ঘোড়া সকল নাচিয়া উঠিতেছে। এই অশ্বারোহিণী বাহিনীও অতিশয় লোকমনোমোহিনী। ইহাদের পশ্চাতে আবার গোলন্দাক্ত ক্রেনা—কিন্ত ইহাদের কামান অপেক্ষাকৃত ক্র্রে। বাদশাহ বুঝি স্থির করিয়া-ছিলেন, কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় কামানের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় ভাগে পদাতি সৈহা। তৎপশ্চাৎ দাস দাসী, মুটে মজুর, নর্ত্তকী প্রভৃতি বাজে লোক, খালি ঘোড়া, তামুর রাশি এবং মোট ঘাট।

যেমন ঘোর নাদে গ্রাম প্রদেশ ভাসাইয়া—তিমি মকর আবর্ত্তাদিতে ভয়ঙ্করী, বর্ষাবিপ্লাবিতা স্রোতস্বতী, ক্ষুদ্র সৈকত ডুবাইতে যায়, তেমনই মহাকোলাহলৈ, মহাবেগে এই পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া, বিশ্বয়করী মোগলবাহিনী রাজসিংহের রাজ্য ডুবাইতে চলিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। যে পথে আক্বর সৈন্থ লইয়া গিয়াছিলেন, উরঙ্গজেবও সেই পথে সৈন্থ লইয়া যাইতেছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, আক্বর শাহের সৈন্থের সঙ্গে নিজ সৈন্থ মিলিত করিবেন। মধ্যে যদি কুমার জয়সিংহের সৈন্থ পান, তবে তাঁহাকে মাঝে ফেলিয়া টিপিয়া মারিবেন, পরে ছই জনে উদয়পুর প্রবেশ করিয়া রাজ্য ধ্বংস করিবেন। কিন্তু পার্বত্য পথে আরোহণ করিবার পূর্বেব সবিশ্বয়ে দেখিলেন যে, রাজসিংহ উদ্ধে পর্বত্বের উপত্যকায় তাঁহার পথের পার্শ্বে সৈন্থ লইয়া বসিয়া আছেন। রাজসিংহ নয়ননামা গিরিসঙ্কটে পার্বব্র পথ রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি ক্রতগামী দৃতমুখে আক্বরের সংবাদ শুনিয়া, রণপাণ্ডিত্যের অন্তুত প্রতিভার বিকাশ করিয়া ছামিধলোলুপ শ্রেন পক্ষীর মত ক্রতবেগে সেনা সহিত পূর্ব্বপরিচিত পার্বব্র পথ অতিক্রম করিয়া এই গিরিসায়ুদেশে সসৈন্থে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

মোগল দেখিল, রাজসিংহের এই অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যে তাহাদিগের সর্বনাশ উপস্থিত।
কেন না, মোগলেরা যে পথে যাইতেছিল, সে পথে আর চলিলে রাজসিংহকে পার্শে রাখিয়া
যাইতে হয়। শক্রসৈম্মকে পার্শে রাখিয়া যাওয়ার অপেক্ষা বিপদ্ অল্পই আছে। পার্শ হইতে
যে আক্রমণ করে, তাহাকে রণে বিমুখ করা যায় না, সেই জয়ী হইয়া বিপক্ষকে ছিল্ল ভিল্ল

করিয়া ফেলে। সালামান্ধা ও ঐস্তরনিজে ইহাই ঘটিয়াছিল। গুরক্তরেওও এ স্বভঃসিদ্ধ রণতত্ব জানিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, পার্যস্থিত শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় বটে, কিন্ত তাহা করিতে গেলে নিজ সৈত্যকে ফিরাইয়া শক্রর সন্মুখবর্তী করিতে হয়। এই পার্ববত্য পথে তাদৃশ মহতী সেনা ফিরাইবার ঘুরাইবার স্থান নাই, এবং সময়ও পাওয়া যাইবে না। কেন না, সেনার মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে রাজসিংহ পর্বত হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহার সেনা তুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, এক এক খণ্ড পৃথক্ করিয়া বিনষ্ট করিতে পারেন। এরূপ যুদ্ধে সাহস করা অকর্ত্তব্য। তার পর এমন হইতে পারে, রাজসিংহ যুদ্ধ না করিতেও পারেন। নির্বিশ্বে গুরক্তজেবকে যাইতে দিতেও পারেন। তাহা হইলে আরও বিপদ্। তাহা হইলে গুরক্তজেব চলিয়া গেলে রাজসিংহ পর্বতাবতরণ করিয়া গুরক্তজেবের পশ্চাদগামী হইবেন। হইলে, তিনি যে মোগলের পশ্চাদগামী আসবাব লুঠপাট ও সেনাধ্বংস করিবেন, সেও ক্ষুদ্র কথা। আসল কথা, রসদের পথ বন্ধ হইবে। সন্মুখে কুমার জয়সিংহের সেনা। রাজসিংহের সেনা ও জয়সিংহের সেনা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া, ফাঁদের ভিতর প্রবিষ্ট মৃষিকের মত, দিল্লীর বাদশাহ সসৈত্যে নিহত হইবেন।

ফলে দিল্লীশ্বরের অবস্থা জালনিবদ্ধ রোহিতের মত,—কোন মতেই নিস্তার নাই।
তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে রাজ্ঞসিংহ তাঁহার পশ্চাদ্ধর্তী হইবেন।
তিনি উদয়পুরের রাজ্য অতল জলে ডুবাইতে আসিয়াছিলেন—সে কথা দূরে থাকুক, এখন
উদয়পুরের রাজা তাঁহার পশ্চাৎ করতালি দিতে দিতে ছুটিবে—পৃথিবী হাসিবে। মোগল
বাদশাহের অপরিমিত গৌরবের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অবনতি আর কি হইতে পারে 
শীরঙ্গজেব ভাবিলেন—সিংহ হইয়া মৃষিকের ভয়ে পলাইব 
শিক্ষতেই পলায়নের কথাকে
মনে স্থান দিলেন না।

তখন আর কি হইতে পারে ? এক মাত্র ভরসা—উদয়পুরে যাইবার যদি অন্থ পথ থাকে। উরঙ্গজেবের আদেশে চারি দিকে অশ্বারোহী পদাতি অন্থ পথের সন্ধানে ছুটিল। উরঙ্গজেব নির্মালকুমারীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। নির্মালকুমারী বলিল, "আমি পরদানিশীন স্ত্রীলোক—পথের কথা আমি কি জানি ?" কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সংবাদ আসিল যে, উদয়পুর যাইবার আর একটা পথ আছে। একজন মোগল সওদাগরের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, সে পথ দেখাইয়া দিবে। একজন মন্সবদার সে পথ দেখিয়া আসিয়াছে। সে একটি পার্বত্যে রক্ত্রপথ; অভিশয় সন্ধীন। কিন্তু পথটা সোজা পথ, শীল্প বাহির হওয়া

যাইবে। সে দিকে কোন রাজপুত দেখা যাইতৈছে না। যে মোগল সংবাদ দিয়াছে, সে বলিতেছে যে, সে দিকে কোন রাজপুত সেনা নাই।

উরক্তজেব ভাবিলেন। বলিলেন, "নাই, কিন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে।"

যে মন্সবদার পথ দেখিয়া আসিয়াছিল—বখ্ত খাঁ—সে বলিল যে, "যে মোগল আমাকে প্রথমেই এই পথের সন্ধান দেয়, তাহাকে আমি পর্বতের উপরে পাঠাইয়া দিয়াছি। সে যদি রাজপুত সেনা দেখিতে পায়, তবে আমাকে সঙ্কেত করিবে।"

ওরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আমার সিপাহী ?"

নখ্ত খাঁ। না, সে একজন সওদাগর। উদয়পুরে শাল বেচিতে গিয়াছিল। এখন শিবিরে বেচিতে আসিয়াছিল।

खेतक। ভাল, সেই পথেই তবে ফৌজ লইয়া যাও।

তথন বাদশাহী ত্কুমে, ফৌজ ফিরিল। ফিরিল—কেন না, কিছু পথ ফিরিয়া আসিয়া তবে রক্সপথে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাতেও বিশেষ বিপদ্—তবে জালনিবদ্ধ বৃহৎ রোহিত আর কোন্ দিকে যায় ? যেরপ পারম্পর্য্যের সহিত মোগলদেনা আসিঘাছিল—ভাহা আর রক্ষিত হইতে পারিল না। যে ভাগ আগে ছিল, তাহা পিছে পড়িল; যাহা পিছনে ছিল, তাহা আগে চলিল। সেনার তৃতীয় ভাগ আগে আগে চলিল। বাদশাহ ত্কুম দিলেন যে, তামু ও মোট ঘাট ও বাজে লোক সকল, এক্ষণে উদয়সাগরের পথে যাক্—পরে সেনার পশ্চাতে তাহারা আসিবে। তাহাই হইল। উরক্ষজেব নিজে, পদাতি ও ছোট কামান ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া রক্ষপথে চলিলেন। আগে আগৈ ব্যত্ত খাঁ।

দেখিয়া, রাজসিংহ, সিংহের মত লাফ দিয়া, পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া মোগল সেনার মধ্যে পড়িলেন। অমনই মোগল সেনা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল—ছুরিকাঘাতে যেন ফুলের মালা কাটিয়া গেল। এক ভাগ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রক্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট ; আর এক ভাগ, এখন পূর্ব্বপথে, কিন্তু রাজসিংহের সম্মুখে।

মোগলের বিপদের উপর বিপদ্ এই যে, যেখানে হাতী ঘোড়া দোলার উপর বাদশাহের পৌরাজনাগণ, ঠিক সেইখানে, পৌবাজনাদিগের সম্মুখে, রাজসিংহ সদৈতে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিয়া, যেমন চিল পড়িলে চড়ইয়ের দল কিল কিল করিয়া উঠে, এই সদৈত গরুড়কে দেখিয়া, রাজাবরোধের কালভুজজীর দল তেমনই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এখানে যুদ্ধের নাম মাত্র হইল না। যে সকল আহদীয়ান্ তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা কেহই অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারিল না—পাছে বেগমেরা আহত হয়েন। রাজপুতেরা বিনা যুদ্ধে আহণীদিগকে বন্দী করিল। সমস্ত মহিশীগণ এবং তাঁহাদিগের অসংখ্য অশ্বারোহিণী অমুচরীবর্গ, বিনা যুদ্ধে রাজসিংহের বন্দিনী হইলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের নিকটে নিকটে থাকেন—তিনি রাজসিংহের অভিশয় প্রিয়। মাণিকলাল আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজাধিরাজ। এখন এই মার্জারী সম্প্রদায় লইয়া কি করা যায় ? আজ্ঞা হয় ত উদর প্রিয়া দধিতৃত্ব ভোজনের জন্ম ইহাদের উদয়পুরে পাঠাইয়া দিই।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "এত দই হুধ উদয়পুরে নাই। শুনিয়াছি, দিল্লীর মার্জারীদের পেট মোর্টা। কেবল উদিপুরীকে মহিষী চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠাইয়া দাও। তিনি ইহার জন্ম আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আর সব প্রক্লজেবের ধন প্রক্লজেবকে ফিরাইয়া দাও।"

মাণিকলাল যোড়হাতে বলিল, "লুঠের সামগ্রী সৈনিকেরা কিছু কিছু পাইয়া থাকে।" রাজসিংহ, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার কাহাকেও প্রয়োজন থাকে, গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু মুসলমানী, হিন্দুর সম্পর্ণীয়া।"

মাণিক। উহারা নাচিতে গায়িতে জানে।

রাজ। নাচ গানে মন দিলে, রাজপুত কি আর তোমাদিগের মত বীরপনা দেখাইতে পারিবে ? সব ছাড়িয়া দাও। উদিপুরীকে কেবল উদয়পুরে পাঠাইয়া দাও।

মাণিক। এ সমুদ্র মধ্যে সে রত্ন কোথায় খুঁজিয়া পাইব ? আমার ত চেনা নাই। যদি আজ্ঞা হয়, তবে হন্মানের মত, এ গদ্ধমাদন লইয়া গিয়া মহিষীর কাছে উপস্থিত করি। তিনি বাছিয়া লইবেন। যাহাকে রাখিতে হয়, রাখিবেন, বাকিগুলা ছাড়িয়া দিবেন। তাহারা উদয়পুরের বাজারে স্থরুমা মিশি বেচিয়া দিনপাত করিবে।

এমন সময়ে মহাগজপৃষ্ঠ হইতে নির্মালকুমারী রাজসিংহ ও মাণিকলাল উভয়কে দেখিতে পাইল। করমুগল উত্তোলন করিয়া সে উভয়কে প্রণাম করিল। দেখিয়া রাজসিংহ মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও আবার কোন্ বেগম ? হিন্দু বোধ হইতেছে—সেলাম না করিয়া, আমাদের প্রণাম করিল।"

মাণিকলাল দেখিয়া উচ্চ হাস্ত করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ও একটা বাঁদী— ওটা বেগম হইল কি প্রকারে ? উহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল, ত্কুম দিয়া, নির্মালকুমারীকে হাতীর উপর হইতে নামাইয়া আপনার নিকট আনাইল। নির্মাল কথা না কহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি ? তুমি বেগম হইলে কবে ?" নিৰ্মাল, মুখ চোৰ ঘ্রাইয়া বলিল, "মেয়্নে হজাৰং ইম্লি বেগম। **উদ্লিম দে**।" মাণিকলাল। তা না হয় দিতেছি—বেগম ত তৃমি নও জানি; তোখার বাল দাদাও কুখনও বেগম হয় নাই—কিন্ত এ বেশ কেন ?

নির্মাল। পাহেলা মেরা হকুম তামিল কর্ বাজে বাজু আবৃহি রাখ্।
মাণিকলাল। সীতারাম! বেগম সাহেবার ধমক দেখ!

নির্মাল। হামারি তুকুম যেহি হৈ কি হজরৎ উদিপুরী বেগম সাহেবা সামনেকা পঞ্জ-কলস্দার হাওদাওয়ালে হাথিপর তশরিফ রাখ্তী হেঁই। উন্কোহামারা তুজুর মে হাজির কর্।

বলিতে বিলম্ব সহিল না—মাণিকলাল তখনই উদিপুরীকে হাতী হইতে নামাইতে বলিল। উদিপুরী অবগুঠনে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নামিল। মাণিকলাল একখানা দোলা খালি করিয়া, সে দোলা উদিপুরীর হাতীর কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দোলায় চড়াইয়া উদিপুরীকে লইয়া আসিল। তার পর মাণিকলাল, নির্মালকুমারীকে কাণে কাণে বলিল, "জী হাম্লী বেগম সাহেবা! আর একটা কথা—"

নিশ্মল। চুপ্রহ, বেতমিজ! মেরে নাম হজ্বং ইম্লি বেগম।

মাণিক। আড়্ছা, যে বেগমই হও না কেন, জেব-উন্নিসা বৈগমকে চেন ?

নিশ্মল। জান্তে নেহিন্ ? বহ হামারি বেটী লাগ্তী হৈ। দেখ, আগাড়ী সোনেকা তিন কলস যো হাওদে পর জলুষ দেতা হয়, বস্পর জেব-উন্নিসা বৈঠী হৈ।

মাণিকলাল তাঁহাকেও হাতী হইতে নামাইয়া দোলায় তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

সেই সময়ে আবার কোন মহিষী হাওদার জরির পরদা টানিয়া মুখ বাহির করিয়া, নিশ্মলকুমারীকে ডাকিল। মাণিকলাল নিশ্মলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার ভোমাকে কে ডাকিতেছে না ?"

নির্মাল দেখিয়া বলিল, "হাঁ। যোধপুরী বেগম। কিন্তু উহাকে এখানে আনা হইবে ' না। আমাকে হাতীর উপর চড়াইয়া উহার কাছে লইয়া চল। শুনিয়া আসি।"

মাণিকলাল তাহাই করিল। নির্মালকুমারী যোধপুরীর হাতীর উপর উঠিয়া তাঁহার ইন্দ্রাসনতুল্য হাওদার ভিতর প্রবেশ করিল। যোধপুরী বলিলেন, "আমাকে তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল।"

নিৰ্মল। কেন মাণ

যোধপুরী। কেন, তা ত কত বার বলিয়াছি। আমি এ ফ্লেচ্ছপুরীতে, এ মহাপাপের ভিতর আর থাকিতে পারি না। নিৰ্মাণ ৷ তাহা হইবে না । তোমার যাওয়া ইইবে না । আজ যদি মোগল সাম্রাজ্য টিকে, তবে তোমার ছেলে দিলীর বাদশাহ হইবে । আমরা সেই চেষ্টা করিব । তাঁর রাজ্যু আমরা স্থাপ থাকিব ।

যোৰপুরী। অমন কথা মুখে আনিও না, বাছা। বাদশাহ শুনিলে, আমার ছেলে এক দিনও বাঁচিবে না। বিষপ্রয়োগে ভাষার প্রাণ ঘাইবে।

নির্মাণ। এখনকার কথা বলিতেছি না। যাহা শাহজাদার হক্, কালে তিনি পাইবেন। আপনি আমাকে আর কোন আজা করিবেন না। আপনি যদি আমার সঙ্গে এখন যান, আপনার পুজের অনিষ্ট হইতে পারে।

যোধপুরী ভাবিয়া বলিল, "সে কথা সত্য। তোমার কথাই শুনিলাম। আমি যাইব না। তুমি যাও।"

নির্মালকুমারী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসা উপযুক্ত সৈত্যে বেষ্টিতা হইয়া নির্মালকুমারীর সহিত উদয়পুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### অগ্নিচক্র বড় ভীষণ হইল

তথন রাজসিংহ আর সকল পৌরাঙ্গনাগণকে—গজারত। শিবিকারতা এবং অশ্বারাতা—সকলকেই, ওরঙ্গজেবকে যে রক্ত্রপথে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিতে দিলেন। তাহারা প্রবেশ করিলে পর, উভয় সেনা নিস্তর্ক হইল। ওরঙ্গজেবের অবশিষ্ট সেনা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—কেন না, রাজসিংহ পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু ওরঙ্গজেবের সাগরতুল্য অশ্বারোহী সেনা যুদ্ধের উড়োগ করিতে লাগিল। তাহারা ঘোড়ার মুথ ফিরাইয়া রাজপুতের সম্মুখীন হইল। তথন রাজসিংহ একটু হঠিয়া গিয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন—তাহাদের সঙ্গে করিলেন না। তাহারা "দীন্ দীন্" শব্দ করিতে করিতে বাদশাহের আক্রামুসারে, বাদশাহ যে সংকীণ রক্ত্রপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিল। রাজসিংহ আবার আগু হইলেন।

ভার পর বাদশাহী ভোষাখানা আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্ষক নাই বলিলেই হয়, রাজপুতেরা তাহা পুঠিয়া লইল। তার পর খাগ্য জব্য। যাহা হিন্দুর ব্যবহার্য্য, তাহা রাজসিংহের রসদের সামিল হইল। যাহা হিন্দুর অব্যবহার্য্য, তাহা ডোম দোসাদে লইয়া গিয়া কতক খাইল, কতক পর্বেতে ছড়াইল—শৃগাল কুরুর এবং বয়্ম পশুতে খাইল। রাজপুতেরা দফ্তরখানা হাতীর উপর হইতে নামাইল—কতক বা পুড়াইয়া দিল, কতক বা ছাড়িয়া দিল। তার পর মালখানা; তাহাতে যে ধনরত্বরাশি আছে, পৃথিবীতে এমন আর কোখাও নাই,—জানিয়া রাজপুত সেনাপতিগণ লোভে উয়ত্ত হইল। তাহার পশ্চাতে বড় গোলন্দাজ সেনা। রাজসিংহ আপন সেনা সংযত করিলেন। বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। ও সব তোমাদেরই। আজ ছাড়িয়া দাও। আজ এখন য়ুদ্ধের সময় নহে।" রাজসিংহ নিশ্রেষ্ট হইয়া রহিলেন। উরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা রক্ষপথে প্রবেশ করিল।

তার পর মাণিকলালকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি সেই মোগলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এতটা স্কৃবিধা হইবে, আমি মনে করি নাই। আমি যাহা অভিপ্রেত করিয়াছিলাম, তাহাতে যুদ্ধ করিয়া মোগলকে বিনপ্ত করিতে হইত। এক্ষণে বিনা যুদ্ধেই মোগলকে বিনপ্ত করিতে পারিব। মবারককে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে সমাদর করিব।"

পাঠকের শ্বরণ থাকিতে পারে, মবারক মাণিকলালের হাতে জীবন পাইয়া তাহার সঙ্গে উদয়পুর আসিয়াছিলেন। রাজসিংহ তাঁহার বীর্ত্ব অবগত ছিলেন, অতএব তাহাকে নিজ্ঞসেনা মধ্যে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাহাতে মবারক কিছু ছংখিত ছিল। আজ সেই ছংখে গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিল। সে গুরুতর কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। পাঠক বৃঝিয়া থাকিবেন যে, মবারকই ছন্মবেশী মোগল সওদাগর।

মাণিকলাল আজ্ঞা পাইয়া মবারককে লইয়া আসিলেন। রাজসিংহ মবারকের আনেক প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "তুমি এই সাহস ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া, মোগল সঙ্গোগর সাজিয়া, মোগল সেনা রক্ষপথে না লইয়া গোলে অনেক প্রাণিহত্যা হইত। ভোমাকে কেছ চিনিতে পারিলে তোমারও মহাবিপদ্ উপস্থিত হইত।"

মবারক বলিল, "মহারাজ! যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে মরিয়াছে, যাহাকে সকলের সমক্ষে গোর দিয়াছে, ভাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেও চেনে না—মনে করে, ভ্রম হইভেছে। আমি এই সাহসেই গিয়াছিলাম।"

রাজ্বসিংহ বলিলেন, "এক্ষণে যদি আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয়, ভবে সে আমার দোব। তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই ভোমাকে দিব।"

মবারক কহিল, "মহারাজ! বে আদবী মাফ হৌক! আমি মোগল ছইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি। আমি সভাবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্জনা করিয়াছি। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কণ্ঠ পাইতেছি। আমার আর কোন পুরস্কারে সাধ নাই। আমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকট ভিক্ষা করি। আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

রাজসিংহ বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, "যদি এ কাজে তোমার এতই কষ্ট, তবে এমন কাজ কেন করিলে ? আমাকে জানাইলে না কেন ? আমি অস্ত লোক নিযুক্ত করিতাম। আমি কাহাকেও এত দূর মনঃশীড়া দিতে চাহি না।"

মবারক, মাণিকলালকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই মহাত্মা আমার জীবন দান করিয়াছিলেন। ইহার নিতান্ত অন্তুরোধ যে, আমি এই কার্য্য সিদ্ধ করি। আমি নহিলেও এ কাজ সিদ্ধ হইত না : কেন না, মোগল ভিন্ন হিন্দুকে মোগলেরা বিশ্বাস করিত না । আমি ইহা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা পাপে পড়িতাম। তাই এ কাজ করিয়াছি। এক্ষণে এ প্রাণ আর রক্ষা করিব না স্থির করিয়াছি। আমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে আদেশ করুন। অথবা আমাকে বাঁধিয়া বাদশাহের নিকটে পাঠাইয়া দিন, অথবা অনুমতি দিন যে, আমি যে প্রকারে পারি, মোগল সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

রাজিসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "কাল তোমাকে আমি মোগল সেনায় প্রবেশের অনুমতি দিব। আর একদিন মাত্র থাক। আমার কেবল এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাস্ত আছে। প্রক্লজেব তোমাকে বধ করিয়াছিলেন কেন ?"

মবারক। তাহা মহারাজের সাক্ষাৎ বক্তব্য নহে। রাজসিংহ। মাণিকলালের সাক্ষাৎ ? মবারক। বলিয়াছি। রাজসিংহ। আর একদিন অপেক্ষা কর।

. এই বলিয়া রাজসিংহ মবারককে বিদায় দিলেন।

তার পর, মাণিকলাল মবারককে নিভূতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব! যদি আপনার মরিবার ইচ্ছা, তবে শাহজাদীকে ধরিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কেন ?"

মবারক বলিল, "ভূল! সিংহজী ভূল! আমি আর শাহজাদী লইয়া কি করিব ? মনে করিয়াছিলাম বটে যে, যে সয়তানী আমার ভালবাসার বিনিময়ে আমাকে কাল সাপের বিষদন্তে সমর্পণ করিয়া মারিয়াছিল, তাহাকে তাহার কর্মের প্রতিফল দিব। কিন্তু মানুষ যাহা আজ চাহে, কাল তাহার ইচ্ছা থাকে না। আমি এখন মরিব নিশ্চয় করিয়াছি— এখন আর শাহজাদী প্রতিফল পাইল না পাইল, তাহাতে আমার কি ? আমি আর কিছুই দেখিতে আঁসিব না।"

মাণিকলাল। জেব-উন্নিসাকে রাখিতে যদি আপনি অনুমতি না করেন, তবে আমি বাদশাহের নিকট কিছু ঘুষ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই।

মবারক। আর একবার তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা আছে। একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে যে, জগতে ধর্মাধর্মে তাহার কিছু বিশ্বাস আছে কি না ? একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমায় দেখিয়া কি বলে ? একবার জানিবার ইচ্ছা আছে যে, আমাকে দেখিয়া সে কি করে ?

মাণিকলাল। তবে, আপনি এখনও তাহার প্রতি অন্তরক্ত %

মবারক। কিছুমাত্র না। একবার দেখিব মাত্র। আপনার কাছে এই পর্যান্ত ভিক্ষা।

# অষ্ট্রম খণ্ড

# **ৰাগুনে** কে কে পুড়িল

## প্রথম পরিচ্ছেদ

#### বাদশাহের দাহনারম্ভ

এদিকে বাদশাহ বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত সেনা রক্কপথে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই দিবাবসান হইল। কিন্তু রক্তের অপর মুখে কেহই পৌছিল না। অপর মুখে কোন সংবাদ নাই। সদ্ধ্যার পরেই সেই সঙ্কীর্ণ রক্কপথে অতিশয় গাঢ় অন্ধকার হইল। সমস্ত সেনার পথ আলোকযুক্ত হয়, এমন রোশনাইয়ের সরঞ্জাম সঙ্গে কিছুই নাই। বাদশাহের ও বেগমদিগের নিকট রোশনাই হইল—কিন্তু আর সমস্ত সেনাই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার বন্ধুর পার্বত্য তলভূমি, বিকীর্ণ উপলথণ্ডে ভীষণ হইয়া আছে। ঘোড়া সকল টক্কর খাইতে লাগিল—কত ঘোড়া আরোহী সমেত পড়িয়া গেল; অপর অখের পাদদলনে পিন্ত হইয়া অখ ও আরোহী উভয়ে আহত বা নিহত হইল। কত হাতীর পায়ে বড় বড় শিলাখণ্ড ফুটিতে লাগিল—হস্তিগণ হর্দ্দমনীয় হইয়া ইতস্ততঃ ফিরিতে লাগিল। অখারোহিণী স্ত্রীগণ, ভূপতিতা হইয়া, অখপদে, হস্তিপদে দলিত হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। দোলার বাহকদিগের চরণ সকল ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরে পরিপ্লুত হইতে লাগিল। পদাভিক সেনা আর চলিতে পারে না—পদস্থলনে, এবং উপলাঘাতে অত্যম্ভ পীড়িত হইল। তখন গুরক্সজ্বের রাত্রিতে সেনার গতি বন্ধ করিয়া শিবির সংস্থাপন করিতে অমুমতি করিলেন।

কিন্তু তামু ফেলিবার স্থান নাই। অতি কটে বাদশাহ ও বেগমদিগের তামুর স্থান হইল। আর কাহারও হইল না। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে রহিল। আমারোহী অম্পৃষ্ঠে—পদাতিক চরণে ভর করিয়া রহিল। কেহ বা কটে পর্বতসাম্দেশে একটু স্থান করিয়া, তাহাতে পা ঝুলাইয়া বদিয়া রহিল। কিন্তু সামুদেশ

ছ্রারোহণীয়,—এমন খাড়া যে, উঠা যায় না। অধিকাংশ লোকই এরপ বিঞামের স্থান পাইল না।

তার পর বিপদের উপর—খাতোর অত্যন্ত অভাব। সঙ্গে যাহা ছিল, তাহা ত রাজপুতেরা লুঠিয়া লইয়াছে। যে রক্সপথে সেনা উপস্থিত—সেখানে অস্থ্য খাতোর কথা দূরে থাক, ঘোড়ার ঘাস পর্যান্ত পাওয়া যায় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কেহ কিছু খাইতে পাইল না। বাদশাহ, কি বেগমেরাও নয়। ক্ষ্ধায়, নিজার অভাবে সকলে মৃতপ্রায় হইল। মোগল সেনা বড় গোলযোগে পড়িল।

এ দিকে বাদশাহ উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার হরণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে অগ্নিত্ল্য জ্বলিয়া উঠিলেন। একা সমস্ত সৈনিকদিগকে নিহত করা যায় না, নহিলে উরঙ্গজেব তাহা করিতেন। বিবরে নিরুদ্ধ সিংহ, সিংহীকে পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিলে যেরূপ গর্জন করে, উরঙ্গজেব সেইরূপ গর্জন করিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে দেনার কোলাহল কিছু নির্ত্ত হইলে, অনেকে শুনিল, অতি দূরে অনেক পাহাড়ের উপর যেন বহুসংখ্যক বৃক্ষ উন্লিত হইতেছে। কিছু বৃঝিতৈ না পারিয়া অথবা ভৌতিক শব্দ মনে করিয়া, সকলে চুপ করিয়া রহিল।

## দ্বিতীয় পরিচেছদ

#### দাহনে বাদশাহের বড জালা

রাত্রি প্রভাতে উরঙ্গজেব দৈক্যচালনার আদেশ করিলেন। সেই বৃহতী সেনা,—
তোপ লইয়া চুরঙ্গিনী অভি জ্রতপদে রক্সমুখের উদ্দেশে চলিল। ক্লুংপিপাসায় সকলেই
অত্যস্ত ক্লিষ্ট—বাহির হইলে তবে পানাহারের ভরসা—সকলে শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া ছুটিল।
উরঙ্গজেব নিজে উদিপুরী ও জেব-উন্নিসাকে মুক্ত করিয়া উদয়পুর নিংশেষ ভক্ষ করিবার
জক্ষ আপনার ক্রোণ।গ্লিতে আপনি দগ্ধ হইতেছিলেন—তিনি আর কিছুমাত্র ধৈর্যাবলম্বন
করিতে পারিলেন না। বড় ছুটাছুটি করিয়া মোগল সেনা রক্সমুখে উপস্থিত হইল।
উপস্থিত ইইয়া দেখিল, মোগলের সর্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া আছে। রক্সমুখ বন্ধ!
রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীত মহামহীকহ সকল ছেদন করিয়া পর্বতিশিখর হইতে রক্সমুখে
ফেলিয়া দিয়াছে—পর্বতোকার সপল্লব ছিন্ন বৃক্ষরাশি রক্সমুখ একবারে বন্ধ করিয়াছে; হস্তী
অশ্ব পদাতিক দুরে থাক, শুগাল কুকুরেরও যাতায়াতের পথ নাই।

মোগল সেনা মধ্যে ঘোরতর আর্তনাদ উঠিল—স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া, উরঙ্গজেবের পাষাণনির্দ্দিত হৃদয়ও কম্পিত হইল।

সৈন্সের পথপরিষ্কারক সম্প্রদায় অগ্রে থাকে, কিন্তু এই সৈন্সকে বিপরীত গতিতে রক্ষে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাহারা পশ্চাতে ছিল। ওরঙ্গজেব প্রথমতঃ গ্রাহাদিগকে সম্মূথে আনিবার জন্ম আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্তু তাহাদের আসা কালবিলম্বের কথা। তাহাদের অপেক্ষা করিতে গেলে, হয় ত সে দিনও উপবাসে কাটিবে। অতএব ওরঙ্গজেব হুকুম দিলেন যে, পদাতিক সৈন্ত, এবং অশ্য যে পারে, বহু লোক একত্র হইয়া, গাছের প্রাচীরের উপর চড়িয়া, গাছ সকল ঠেলিয়া পাশে ফেলিয়া দেয়, এবং এই পরিশ্রমের সাহায্য জন্ম হস্তী সকলকে নিযুক্ত করিলেন। অতএব সহস্র সহস্র পদাতিক এবং শত শত হস্তী বৃক্ষপ্রাকার ভগ্ন করিতে ছুটিল। কিন্তু যখন এ সকল, বৃক্ষপ্রাকারমূলে সমবেত হইল, তখন অমনই গিরিশিখর হইতে, যেমন ফাল্কনের বাত্যায় শিলাবৃষ্টি হয়, তেমনই বৃহৎ প্রস্তর্থতের অবিপ্রান্ত ধারা পড়িতে লাগিল। পদাতিক সকলের মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও মস্তক, কাহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ চুর্ণীকৃত হইল-কাহারও বা সমস্ত শরীর কর্দ্দমপিওবং হইয়া গেল। হস্তী সকলের মধ্যে কাহারও কৃষ্ণ, কাহারও দন্ত, কাহারও মেরুদণ্ড, কাহারও পঞ্জর ভগ্ন হইয়া গেল; হস্তী সকল বিকট চীংকার করিতে করিতে, পদাতিক সৈত্য পদতলে বিদলিত করিতে করিতে পলায়ন করিল, তদ্ধারা ঔরক্ষ-জেবের সমস্ত সেনা বিত্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। সকলে উদ্ধানৃষ্টি করিয়া সভয়ে দেখিল, পর্ব্বতের শিরোদেশে সহস্র সহস্র রাজপুত পদাতিক পিণীলিকার মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে আহত বা নিহত না হইল, রাজপুতগণের বন্দুকের গুলিতে তাহারা মরিল। ঔরক্ষজেবের সৈনিকেরা বৃক্ষপ্রাকারমূলে ক্ষণমাত্র তিন্তিতে পারিল না।

শুনিয়া ওরঙ্গজেব সৈন্তাধ্যক্ষগণকে তিরস্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষপ্রাচীরভঙ্গের উভ্তম করিতে আদেশ করিলেন। তথন "দীন্ দীন্" শব্দ করিয়া মোগল সেনা আবার ছুটিল— আবার রাজপুতসেনাকৃত গুলির রৃষ্টি এবং শিলারৃষ্টিতে বাত্যা সমীপে ইক্ষুক্ষেত্রের ইক্ষুর মত ভূমিশায়ী হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উভ্তম করিয়া মোগল সেনা তুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিতে পারিল না।

তথন ওরঙ্গজেব হতাশ হইয়া, সেই বৃহতী সেনা রক্ষপথে ফিরিতে আদেশ করিলেন। রক্ষের যে মুখে সেনা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুখে বাহির হইতে হইবে। সমস্ত সেনা কুংপিপাসায় ও পরিশ্রমে অবসন্ধ, উরঙ্গজেবও তাঁহার জন্মে এই প্রথম কুৎপিপাসায় অধীর; বেগমেরাও তাই। কিন্তু আর উপায়ান্তর নাই—পর্বতের সাহুদেশ আরোহণ করা যায় না; কেন না, পাহাড় সোজা উঠিয়াছে। কাজেই ফিরিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া অপরাহে, যে মুখে উরক্সজেব সসৈত্ত রক্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, প্রশাদ্ধর কেই মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেখানেও প্রত্যক্ষমূর্ত্তি মৃত্যু, তাঁহাকে সসৈত্তে গ্রাস করিবার জন্ত দাঁড়াইয়া আছে। রক্ত্রের সে মুখও, সেইরূপ অলজ্য্য পর্বতপ্রমাণ বৃক্ষপ্রাকারে বন্ধ। নির্গমের উপায় নাই। পর্বতোপরি রাজপুত্সেনা পূর্ববং শ্রেণীবন্ধ হইয়া দাঁডাইয়া আছে।

কিন্তু নির্গত না হইলে ত নিশ্চিত সসৈশ্য মৃত্যু। অতএব সমস্ত মোগল সেনাপতিকে ডাকিয়া ঔর্ক্সজেব স্তুতি মিনতি উৎসাহবাক্যে এবং ভয়প্রদর্শনের দ্বারা পথ মৃক্ত করিবার জন্ম: প্রাণ পর্যান্ত পতন করিতে স্বীকৃত করাইলেন। সেনাপতিগণ সেনা লইয়া পুনশ্চ বৃক্ষপ্রাকার আক্রমণ করিলেন। এবার একটু স্থবিধাও ছিল—পথপরিদ্ধারক সেনাও উপস্থিত ছিল। মোগলেরা মরণ তৃণজ্ঞান করিয়া বৃক্ষরাজি ছিন্ন ও আকৃষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু সেক্ষণমাত্র। পর্বতশিখর হইতে যে লোহ ও পাষাণর্ষ্টি হইতেছিল—ভাজের বর্ষায় যেমন ধান্মক্রেত্র ডুবিয়া যায়, মোগল সেনা তাহাতে তেমনই ডুবিয়া গেল।

তার পর বিপদের উপর বিপদ্, সম্মুখস্থ পর্বতসামুদেশে রাজসিংহের শিবির। তিনি দূর হইতে মোগল সেনার প্রত্যাবর্ত্তন জানিতে পারিয়া, তোপ সাজাইয়া সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

রাজিসিংহের কামান ডাকিল। বৃক্ষপ্রাকার লজ্জিত করিয়া রাজসিংহের গোলা ছুটিল—
হস্তী, অঝ, পত্তি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগল সেনা রক্ত্রমধ্যে হটিয়া গিয়া, ক্রুর সর্প যেমন অগ্নিভয়ে কুগুলী করিয়া বিবরে লুকায়, মোগল সেনা রক্তরিবরে সেইরূপ লুকাইল।
শাহান্শাহ বাদশাহ, হীরকমণ্ডিত শ্বেত উফীষ মস্তক হইতে খুলিয়া দুরে নিক্ষিপ্ত করিয়া,
জান্ন পাতিয়া, পর্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন। দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত
ভূঁইঞার নিকট সসৈত্যে পিঞ্জরাবদ্ধ মৃষিক। একটা মৃষিকের আহার পাইলেও আপাততঃ
ভাঁর প্রাণরক্ষা হইতে পারে।

তখন ভারতপতি ক্ষুদ্রা রাজপুতকুলবালাকে উদ্ধারকারিণী মনে করিয়া তাহার পারাবত উদ্ধাইয়া দিলেন।

## তৃতীয় পরিচেছদ

### উদিপুরীর দাহনারভ

নির্মালকুমারী, উদিপুরী বেগম ও জেব-উন্নিদা বেগমকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া, মহারাণী চঞ্চলকুমারীর নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। এবং আছোপান্ত সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। সকল কথা সবিশেষ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আগে উদিপুরীকে ডাকাইলেন। উদিপুরী আসিলে তাঁহাকে পৃথক্ আসনে বসিতে দিলেন; এবং তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্ম আপনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উদিপুরী অত্যন্ত বিষণ্ণ ও বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্ত এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর সৌজন্ম দেখিয়া মনে করিলেন, ক্ষুদ্রপ্রাণ হিন্দু ভয়েই এত সৌজন্ম করিতেছে। তখন ফ্লেছকন্মা বলিল, "ভোমরা মোগলের নিকট মৃত্যু বাসনা করিতেছ কেন ?"

চঞ্চলকুমারী ঈষং হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তাঁহার নিকট মৃত্যু কামনা করি নাই। তিনি যদি সে সামগ্রী আমাদিগকে দিতে পারেন, সেই আশায় আসিয়াছেন। তিনি ভূলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা হিন্দু; যবনের দান গ্রহণ করি না।"

উদিপুরী ঘৃণার সহিত বলিল, "উদয়পুরের ভূঁইঞারা, পুরুষান্ধক্রমে মুসলমানের কাছে এ দান স্বীকার করিয়াছেন। স্থলতান্ আলাউদ্দীনের কথা ছাড়িয়া দিই; মোগল বাদশাহ আক্ষর শাহ, এবং তাঁহার পৌত্রের নিকটও রাণা রাজসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা এ দান স্বীকার করিয়াছেন।"

চঞ্চল। বেগম সাহেব! আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, সে আমরা দান বলিয়া স্বীকার করি নাই; ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আক্কার বাদশাহের ঋণ, প্রতাপসিংহ নিজে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। আপনার শৃশুরের ঋণ এক্ষণে আমরা পরিশোধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহার প্রথম কিন্তী লইবার জন্ম আপনাকে ডাকিয়াছি। আমার তামাকু নিবিয়া গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্কক আমাকে তামাকুটা সাজিয়া দিন।

চঞ্চলকুমারী প্রথমে বেগমের প্রতি যেরপ সৌজন্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, বেগম যদি তাহার উপযোগী ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, তাঁহাকে এ অপমানে পড়িতে হইত না। কিন্তু তিনি পরুষ বাক্যে তেজম্বিনী চঞ্চলকুমারীর গর্ব্ব উদ্রিক্ত করিয়াছেন—কাজেই এখন ফল ভোগ করিতে হইল। তামাকু সাজার কথায়, সেই তামাকু সাজার

নিমন্ত্রণাত্রখানা মনে পড়িল। উদিপুরীর সর্বব্দরীরে স্বেদোদসম হইতে লাগিক। তথাপি অভ্যস্ত পর্বব্বক জনয়ে পুন: স্থাপন করিয়া কহিলেন, "বাদশাহের বেগমে তামাকু লাজে না।"

চঞ্চলকুমারী। যখন তুমি বাদশাহের বেগম ছিলে, তখন তামা**কু নাজিতে** না। এখন তুমি আমার বাঁদী। তামাকু সাজিবে। আমার ছকুম।

উদিপুরী কাঁদিয়া ফেলিল—ছঃখে নহে; রাগে। বলিল, "ভোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আলম্গীর বাদশাহের বেগমকে তামাকু সাজিতে বল ?"

চঞ্চল। আমার ভরসা আছে, কাল আলম্গীর বাদশাহ স্বয়ং এখানে আসিয়া মহারাণার তামাকু সাজিবেন। তাঁহার যদি সে বিভা না থাকে, তবে তুমি তাঁহাকে কাল শিখাইয়া দিবে। আজ আপনি শিখিয়া রাখ।

চঞ্চলকুমারী তখন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিলেন, "ইহা দ্বারা তামাকু সাজাইয়া লও।"

উদিপুরী উঠে ना।

তখন পরিচারিকা বলিল, "ছিলিম উঠাও।"

উদিপুরী তথাপি উঠিল না। তথন পরিচারিকা তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে আসিল। অপমানভয়ে, কম্পিতহাদয়ে শাহান্শাহের প্রেয়সী মহিষী ছিলিম, তুলিতে গেলেন। তথন ছিলিম পর্যাস্ত পৌছিলেন না। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, এক পা বাড়াইতে না বাড়াইতে থরথর করিয়া কাঁপিয়া প্রস্তরনির্দ্ধিত হর্ম্যতলে পড়িয়া গেলেন। পরিচারিকা ধরিয়া ফেলিল—আঘাত লাগিল না। উদিপুরী হর্ম্যতলে শয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতা ইইলেন।

তখন চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত, যে মহার্ঘ পালক্ষে তাঁহার জন্ম মহার্ঘ শয্যা রচিত হইয়াছিল, তথায় তিনি পরিচারিকাগণের দ্বারা বাহিত ও নীত হইলেন। সেখানে পৌরাঙ্গনাগণ তাঁহার যথাবিহিত শুক্রাযা করিল। অল্প সময়েই তাঁহার চৈতন্ত লাভ হইল। চঞ্চলকুমারী আজ্ঞা দিলেন যে, আর কেহ কোন প্রকারে বেগমের অসম্মান না করে। আহারাদি, শয়ন ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে চঞ্চলকুমারীর নিজের যেরূপ বন্দোবস্ত, বেগম সম্বন্ধে ততোধিক যাহাতে হয়, তাহা করিতে চঞ্চলকুমারী নির্মালকুমারীকে আদেশ করিলেন।

নির্মাল বলিল, "তাহা সবই হইবে। কিন্তু তাহাতে ইহার পরিতৃপ্তি হইবে না।"

চঞ্চল। কেন, আর কি চাই ?

নির্মাল। তাহা রাজপুরীতে অপ্রাপ্য।

চঞ্চল। সরাব ? যখন তাহা চাহিবে, তখন একটু গোময় দিও।

উদিপুরী পরিচর্যায় সম্ভষ্ট হইলেন ৷ কিন্তু রাত্তিকালে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, উদিপুরী নির্মালকুমারীকে ভাকাইয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "ইম্লি বেগম—থোড়া সরাব তুকুম কি জিয়ে।"

নির্মাল "দিতেছি" বলিয়া রাজবৈদ্যকে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজবৈদ্য এক বিন্দু ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিলেন যে, সরবং প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধবিন্দু তাহাতে মিশাইয়া, সরাব বলিয়া পান করিতে দিবে। নির্মাল তাহাই করাইলেন। উদিপুরী তাহা পান করিয়া, অভিশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন, "অতি উৎকৃষ্ট মদ্য।" এবং অল্পকাল মধ্যেই নেশায় অভিভূত হইয়া, গভীর নিজায় মগ্ন হইলেন।

## চতুর্থ পরিচেছদ

#### জেব-উন্নিদার দাহনারভ

জেব-উন্নিসা একা বসিয়া আছেন। তুই একজন পরিচারিকা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছে। নির্মালকুমারীও তুই একবার তাঁহার খবর লইতেছেন। ক্রমশঃ জেব-উন্নিসা উদিপুরীর বিভাটবার্ত্তা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি নিজের জম্ম চিস্তিত হইলেন।

পরিশেষে তাঁহাকেও নির্মালকুমারী চঞ্চলকুমারীর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি না বিনীত, না গর্কিত ভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়া-ছিলেন, আমি যে আলম্গীর বাদশাহের কন্তা, তাহা কিছুতেই ভূলিব না।

চঞ্চলকুমারী অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাকে উপযুক্ত পৃথক্ আসনে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। জেব-উন্নিসাও সৌজস্মের সহিত কথার উত্তর করিলেন। পরস্পরে বিদ্বেষ ভাব জন্মে, এমন কথা কেহই কিছুই বলিলেন না। পরিশেষে চঞ্চল-কুমারী তাঁহার উপযুক্ত পরিচর্যার আদেশ দিলেন। এবং জেব-উন্নিসাকে আতর ও পান দিলেন।

কিন্তু জেব-উন্নিসা, না উঠিয়া বলিলেন, "মহারাণি! আমাকে কেন এথানে আনা হইয়াছে, আমি কিছু শুনিতে পাই কি ?"

চঞ্চল। সে কথা আপনাকে বলা হয় নাই। না বলিলেও চলে। কোন দৈবজ্ঞের আদেশমত আপনাকে আনা হইয়াছে। আপনি অভ একা শয়ন করিবেন। ছার খুলিয়া রাখিবেন। প্রহরিণীগণ অলক্ষ্যে প্রহরা দিবে, আপনার কোন আনিই ঘটিবে না। দৈবং বলিয়াছেন, আপনি আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিবেন। যদি স্বশ্ন দেখেন, ভবে আমাকে কা তাহা বলিবেন, ইহা আপনার নিকট প্রার্থনা।

শুনিয়া চিন্তিতভাবে জেব-উদ্নিসা চঞ্চলকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন নির্দালকুমারীর যত্নে তাঁহার আহার, শয্যা ও শয্যার পারিপাট্য যেমন দিল্লীর রঙ্মহাতে ঘটিত, তেমনই ঘটিল। তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নির্দা যাইলেন না। চঞ্চলকুমারী: আজ্ঞামত দ্বার খুলিয়া রাখিয়া একাই শয়ন করিলেন; কেন না, অবাধ্য হইলে যা চঞ্চলকুমারী, উদিপুরীর দশার মত তাঁহারও কোন ছর্দ্দশা ঘটান, সে ভয়ও ছিল। কিন্তু এক সমস্ত রাত্রি দ্বার খুলিয়া রাখাতেও অত্যন্ত শক্ষা উপস্থিত হইল। মনে ভাবিলেন যে, ইহাই সম্ভব যে, গোপনে আমার উপর কোন অত্যাচার হইবে, এই জন্ম এমন বন্দোবস্ত হইয়াছে অত্রব স্থির করিলেন, নিত্রা যাইবেন না, সতর্ক থাকিবেন।

কিন্তু দিবদে অনেক কষ্ট গিয়াছিল, এজন্ম নিজা যাইব না, জেব-উন্নিদা এরূপ প্রতিজ্ঞ করিলেও, তন্ত্রা আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অধিকার করিতে লাগিল। যে নিজা যাই না প্রতিজ্ঞা করে, তম্রা আসিলেও মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হয়; তম্রাভিভূত হইলেও একটু বোধ থাকে যে, আমার ঘুমান হইবে না। জেব-উন্নিদা মধ্যে মধ্যে এইরূপ তব্রাভিভূত হইতেছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চমকে চমকে ঘুম ভাঙ্গিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিলেই আপনাং व्यवसा मत्न পড়িতেছিল। কোথায় দিল্লীর বাদশাহজাদী, কোথায় উদয়পুরের বন্দিনী কোথায় মোগল বাদশাহীর রঙ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী, মোগল বাদশাহীর আকাশের পূর্ণচন্দ্র, তক্তে তাউদের দর্কোজ্জল রত্ন, কাবুল হইতে বিজয়পুর গোলকুণ্ডা যাঁহার বাছবলে শাসিত, তাঁহার দক্ষিণ বাহু,—আর কোথায় আজ্ব গিরিগুহানিহিত উদয়পুরের কোটি?ে মূষিকবং পিঞ্জরাবদ্ধা, রূপনগরের ভূঁইঞার মেয়ের বন্দিনী, হিন্দুর ঘরে অস্পর্শীয়া শৃকরী शिन्द পরিচারিকামগুলীর চরণকলম্কারী কীট ! মরণ কি ইহার অপেক্ষা ভাল নহে ! ভাল বৈ কি ? যে মরণ তিনি প্রাণাধিক প্রিয় মবারককে দিয়াছেন, সে ভাল না ত কি ? য भवातकरक नियारहन, जाहा अभूना—निरक कि जिनि त्मरे भत्रागत रागि ? राग्न भवातक মবারক! মবারক! তোমার অমোঘ বীর্থ কি সামাশ্য ভুজঙ্কমগরলকে জয় করিছে পারিল না ? সে অনিন্দনীয় মনোহর মূর্তিও কি সাপের বিষে নীল হইয়া গেল ! এখ উদয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যায় না যে, এই কালভুজঙ্গীকে দংশন করে ? মানুর্য कालजुजनी कि क्रिनी कालजुजनीत मः भारत मतिरव ना ! शांत्र मयात्रक ! मयात्रक ! मयात्रक

ছুমি একবার সশরীর দেখা দিয়া, কালভুজঙ্গী দিয়া আমার একবার দংশন করাও; আমি মরি কি না দেখ।

ঠিক। এই কথা ভাবিয়া যেন মবারককে সশরীর দর্শন করিবার মানসেই জেব-উদ্দিসা নয়ন উগ্নীলিত করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সশরীর মবারক! জেব-উদ্দিসা চীৎকার করিয়া, চক্ষু পুনর্নিমীলিত করিয়া অজ্ঞান হইলেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

#### অগ্নিতে ইন্ধনক্ষেপ—জালা বাডিল

পরদিন যথন জেব-উন্নিসা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, তথন আর তাঁহাকে চেনা যায় না। একে ত পূর্কেই মূর্ত্তি শীর্ণা বিবর্ণা, কাদস্থিনীচ্ছায়াপ্রচ্ছন্নাবং হইয়াছিল—আজ আরও যেন কি হইয়াছে, বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত দিনরাত্র আগুনের তাপের নিকট বিসিয়া থাকিলে মানুষ যেমন হয়, টিতারোহণ করিয়া, না পুড়িয়া কেবল ধূম ও তাপে মর্দ্দিদ্দা হইয়া চিতা হইতে নামিলে যেমন হয়, জেব-উন্নিসাকে আজ তেমনই দেখাইতেছিল। জেব-উন্নিসা মুহুর্তে পুড়তেছিল।

বেশভ্ষা না করিলে নয়; জেব-উন্নিদা অত্যন্ত অনিচ্ছায় বেশভ্ষা করিয়া, নিয়ম ও অন্ধরাধ রক্ষার্থ জলযোগ করিল। তার পর প্রথমে উদিপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। দেখিল, উদিপুরী একা বসিয়া আছে—সম্মুখে কুমারী মেরির প্রতিমূর্ত্তি এবং একটি যিশুর জেন্। অনেক দিন উদিপুরী যিশুকে এবং তাঁহার মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজ ছর্দিনে তাঁহাদের মনে পড়িয়াছিল। খিষ্টিয়ানির চিহুস্থরূপ এই ছুইটি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত; রষ্টির দিনে ছঃখীর পুরাণ ছাতির মত, আজ তাহা বাহির হুইয়াছিল। জেব-উন্নিদা দেখিলেন, উদিপুরীর চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতেছে; বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, নিঃশব্দে হুদ্ধালক্তকনিন্দী গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে। জেব-উন্নিদা উদিপুরীকে এত স্কুন্দর কখনও দেখেন নাই। সে স্বভাবতঃ পরম স্কুন্দরী—কিন্তু গর্কে, ভোগবিলাসে, ঈর্য্যাদির জ্বালায়, সর্ব্বদাই সে অতুল সৌন্দর্য্য একটু বিহৃত হুইয়া থাকিত। আজ অশ্রুক্ষাতে সে বিকৃতি ধুইয়া গিয়াছিল—অপুর্ব্ব রপরাশির পূর্ণ বিকাশ হুইয়াছিল।

উদিপুরী জেব-উদ্নিসাকে দেখিয়া আপনার ছঃবের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন, "আমি বাঁদী ছিলাম—বাঁদীর দরে বিক্রীত হইয়াছিলাম—কেন বাঁদীই রহিলাম না! কেন আমার কপালে ঐশ্বর্য ঘটিয়াছিল!—"

এই পর্যান্ত বলিয়া উদিপুরী, জেব-উন্নিদার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার অবস্থা এমন কেন ? কাল তোমার কি হইয়াছিল ? কাক্ষের ভোমার উপরও কি অত্যাচার করিয়াছে ?"

জেব-উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ব**লিলেন, "কাফেরের সাধ্য কি** ? আল্লা করিয়াছেন।"

উদিপুরী। সকলই তিনি করেন, কিন্তু কি ঘটিয়াছে, শুনিতে পাই না ?

জেব। এখন সে কথা মুখে আনিতে পারিব না। মৃত্যুকালে বলিয়া যাইব।

উদি। যাই হৌক, ঈশ্বর যেন রাজপুতের এ স্পর্দ্ধার দণ্ড করেন।

জেব। রাজপুতের ইহাতে কোন দোষ নাই।

এই কথা বলিয়া জেব-উন্নিদা নীরব হইয়া রহিল। উদিপুরীও কিছু বলিল না।
পরিশেষে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ম জেব-উন্নিদা উদিপুরীর নিকট বিদায়
চাহিল।

উদিপুরী বলিল, "কেন, তোমাকে কি ডাকিয়াছে ?"

জেব। না।

উদি। তবে উপযাচক হইয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি নাদশাহের কন্সা।

জেব। আমার নিজের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উদি। সাক্ষাৎ কর ত জিজ্ঞাসা করিও যে, কত আশরফি পাইলে এই গাঁওয়ারেরা ু আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে ?

"করিব।" বলিয়া জেব-উল্লিসা বিদায় লইলেন। পরে চঞ্চলকুমারীর অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের মত সম্মান করিলেন, এবং রীতিমত স্থাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, উত্তম নিজা হইয়াছিল ত ?"

জেব। না। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে গিয়া ভয়ে। ঘুমাই নাই।

চঞ্চল। তবে কিছু স্বপ্নে দেখেন নাই 📍

জেব। স্বপ্ন দেখি নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিছু দেখিয়াছি।

**5क्ल। जान, ना मन्त**्

জেব। ভাল, না মন্দ, তাহা বলিতে পারি না—ভাল ত নহেই। কিন্তু সে বিষয়ে আপনার কাছে আমার ভিক্ষা আছে।

**ठकन। वन्**न।

জেব। আর তাহা দেখিতে পাই কি ?

চঞ্চল। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা না করিলে বলিতে পারি না। আমি পাঁচ সাত দিন পারে, দৈবজ্ঞের'কাছে লোক পাঠাইব।

জেব। আজ পাঠান যায় না ?

চঞ্চল। এত কি বরা বাদশাহজাদী ?

জেব। এত হরা, যদি আপনি এই মুহূর্তে তাহা দেখাইতে পারেন, তবে আমি আপনার বাঁদী হইয়া থাকিভেই চাহিব।

চঞ্চল। বিস্ময়কর কথা শাহজাদী! এমন কি সামগ্রী ?

জেব-উন্নিসা উত্তর করিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া চঞ্চলকুমারী দয়া করিল না। বলিল, "আপনি পাঁচ সাত দিন অপেক্ষা করুন, বিবেচনা করিব।"

তখন জেব-উন্নিসা, হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ ভূলিয়া গেল। যেখানে তাহার যাইতে নাই, সেখানে গেল। যে শায়ার উপর চঞ্চলকুমারী বসিয়া, তাহার উপর গিয়া দাঁড়াইল। তার পর ছিন্ন লতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িয়া গিয়া, চঞ্চলকুমারীর পায়ের উপর মুখ রাখিয়া, পদ্মের উপর পদ্মখানি উল্টাইয়া দিয়া, অশ্রুদিশিরে তাহা নিষিক্ত করিল। বিলিল, "আমার প্রাণ রক্ষা কর! নহিলে আজ মরিব।"

চঞ্চলকুমারী তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন—তিনিও হিন্দু মুসলমান মনে রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, "শাহজাদী! আপনি যেমন কাল রাত্রিতে দ্বার খুলিয়া শুইয়াছিলেন, আজিও তাই করিবেন। নিশ্চিত আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।"

এই বলিয়া তিনি জেব-উন্নিসাকে বিদায় দিলেন।

এ দিকে উদিপুরী জেব-উন্নিসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু জেব-উন্নিসা তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না। নিরাশ হইয়া উদিপুরী স্বয়ং চঞ্চলকুমারীর কাছে যাইবার অমুমতি চাহিলেন। সাক্ষাং হইলে উদিপুরী ১ঞ্চলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কত আশর কি পাইলে চঞ্চলকুমারী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন। চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "ষদি বাদশাহ ভারতবর্ষের সকল মস্জীদ্—মায় দিল্লীর জুমা মস্জীদ্ ভাঙ্গিয়া কেলিতে পারেন, আর ময়্রতক্ত এখানে বহিয়া দিয়া যাইতে পারেন, আর বংসর বংসর আমাদিগকে রাজকর দিতে বীকৃত হয়েন, তবে তোমাদের ছাড়িয়া দিতে পারি।"

উদিপুরী ক্রোধে অধীর হইল। বলিল, "গাঁওয়ার ভুঁইঞার ঘরে এত স্পর্দ্ধ। আশ্চধ্য বটে।"

এই বলিয়া উদিপুরী উঠিয়া চলিয়া যায়। চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, "বিনা হুকুমে যাও কোথায়? তুমি গাঁওয়ার ভূঁইয়ারনীর বাঁদী, তাহা মনে নাই ?" পরে একজন পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, "আমার এই নৃতন বাঁদী আর আর মহিধীদিগের নিকট লইয়া গিয়া দেখাইয়া আসিও। পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকোর খরিদা বাঁদী।"

উদিপুরী কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিকার দঙ্গে চলিল। পরিচারিকা রাজসিংহের আর আর মহিবীদিগের নিকট, প্রক্লজেবের প্রেয়সী মহিবীকে দেখাইয়া আনিল।

নির্মাল আসিয়া চঞ্লকে বলিল, "মহারাণী! আসল কথাটা ভূলিতেছ ? কি জন্ম উদিপুরীকে ধরিয়া আনিয়াছি ? জ্যোতিবীর গণনা মনে নাই ?"

চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, "সে কথা ভুলি নাই। তবে সেঁ দিন বেগম বড় কাতর হইয়া পড়িল বলিয়া আর পীড়ন করিতে পারিলাম না। কিন্তু বেগম আপনা হইতেই আমার দয়াটুকু শুকাইয়া তুলিতেছে।"

## যন্ত পরিচেছদ

#### শাহজাদী ভস্ম হইল-

অর্দ্ধ রাত্রি অতীত; সকলে নিঃশব্দে নিজিত। জেব বাদশাহ-ছহিতা সুখশয্যায় অঞ্চমোচনে বিবশা, কদাচিং দাণাগ্রিপনিবেষ্টিত ব্যাত্মীর মত কোপতীব্রা। কিন্তু তথনই যেন বা শরবিদ্ধা হরিনীর মত কাতরা। রাত্রিটা ভাল নহে; মধ্যে মধ্যে গভীর হুল্কারের সহিত প্রবল বায়ু বহিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতায়নপথলক্ষ্য গিরিশিথরমালায় প্রগাঢ় অন্ধকার —কেবল যথায় রাজপুতের শিবির, তথায় বসন্তকাননে কুসুমরাজি তুল্য, সমূত্রে কেননিচয় তুল্য, এবং কামিনীকমনীয় দেহে রত্মরাশি তুল্য, এক স্থানে বহুসংখ্যক দীপ জ্বলিতেছে—আর

সর্বাত্র নিঃশব্দ, প্রাণাত্ত অন্ধকারে আছের, কদাচিৎ সিপাহীর হস্তমুক্ত বন্দুকের প্রতিধ্বনিতে ভীষণ। কখনও বা মেঘের "অদ্প্রহাগ ধক্ষণ জিল,"—কখন বা একমাত্র কামানের, শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত তুমুল কোলাহল। রাজপুরীর অশ্বশালায় ভীত অথের হেষা; রাজপুরীর উন্থানে ভীত হরিণীর কাতরোক্তি। সেই ভয়ন্ধরী নিশীথিনীর সকল শব্দ শুনিতে শুনিতে বিষয়মনে জেব-উন্নিসা ভাবিতেছিল, "ঐ যে কামান ডাকিল, বোধ হয় মোগলের কামান—নহিলে কামান অমন ডাকিতে জানে না। আমার পিতার তোপ দাকিল—এমন শত শত তোপ আমার বাপের আছে—একটাও কি আমার হারের জন্ত নহে ? কি করিলে এই তোপের মুখে বুক পাতিয়া দিয়া, তোপের আগুনে সকল জালা জুড়াই ? কাল সৈন্তমধ্যে গজপুষ্ঠে চড়িয়া লক্ষ সৈন্তের শ্রেণী দেখিয়াছিলাম, লক্ষ অস্তের ঝন্ধনা শুনিয়াছিলাম—তার একখানিতে আমার সব জালা ফুরাইতে পারে; কৈ, সে চেষ্টা ত করি নাই ? হাতীর উপর হুইতে লাফাইয়া পড়িয়া, হাতীর পায়ের তলে পিথিয়া মরিতে পাবিতাম,—কৈ ? সে চেষ্টাও করি নাই। কেন করি নাই ? মরিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মরিবার উল্যোগ নাই কেন ? এখনও ত অঙ্গে অনেক হীরা আছে, গুড়াইয়া খাইয়া মরি না কেন ? আমার মনের আর সে শক্তি নাই যে, উল্যোগ করিয়া মরি।"

এমন সময়ে বেগবান্ বায়ু, মুক্তদার কক্ষ মধ্যে, অতি বেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বাতি নিবাইয়া দিল। অন্ধকারে জেব-উন্নিসার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। জেব-উন্নিসা ভাবিতে লাগিল, "ভয় কেন ? এই ত মরণ কামনা করিতেছিলাম! যে মরিতে চাহে, তার আবার কিসের ভয় ? ভয় ? কাল মরা মান্ত্য দেখিয়াছি, আজও বাঁচিয়া আছি। বুঝি যেখানে মরা মান্ত্য থাকে, সেইখানে যাইব, ইহা নিশ্চিত; তবে ভয় কিসের ? তবে বেহেন্ত আমার কপালে নাই—বুঝি জাহান্নায় যাইতে হইবে, তাই এত ভয়! তা, 'এতদিন এ সকল কথা কিছুই বিশ্বাস করি নাই। জাহান্নাও মানি নাই, বেহেন্তও মানি নাই; থোদাও জানিভাম না, দীন্ও জানিভাম না। কেবল ভোগবিলাসই জানিভাম। আলা রহিম! তুমি কেন ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলে ? ঐশ্বর্য্যেই আমার জীবন বিষময় হইল। ভোমায় আমি তাই চিনিলাম না। ঐশ্বর্য্যে স্থুখ নাই, তাহা আমি জানিভাম না, কিন্তু তুমি ত জান! জানিয়া শুনিয়া নির্দ্য হইয়া কেন এ তুঃখ দিলে ? আমার মত ঐশ্বর্য্য কাহার কপালে ঘটিয়াছে ? আমার মত তুঃখী কে ?"

শয্যায় পিপীলিকা, কি অস্থ একটা কীট ছিল—রত্বশয্যাতেও কীটের সমাগমের নিষেধ নাই—কীট জ্বে-উদ্লিসাকে দংশন করিল। যে কোমলাঙ্গে পুতাধবাও শরাঘাতের সময়ে মৃত্হত্তে বাণক্ষেপ করেন, তাহাতে কীট অবলীলাক্রমে দাশেন করিয়া মন্ত বাহির করিল। জেব-উরিসা আলায় একটু কাতর হইল। তথন জেব-উরিসা মনে মনে অকটু হাদিল। ভাবিল, "পিপীলিকার দংশনে আমি কাতর! এই অনন্ত হাদেশ কর্ময়েও কাতর! আপমি পিপীলিকাদংশন সহু করিতে পারিতেছি না, আর অবলীলাক্রমে আমি, যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহাকে ভ্রুক্তমদংশনে প্রেরণ করিলাম। এমন কেহ নাই কি যে, আমাকে তেমনই বিষধর সাপ আনিয়া দেয়। হয় সাপ, নয় মবারক।"

প্রায় সকলেরই ইহা ঘটে যে, অধিক মানসিক যন্ত্রণার সময়, অধিক কল ধরিয়া একা, মর্মভেদী চিন্তায় নিমগ্ন হইলে মনের কোন কোন কথা মুখে ব্যক্ত হয়। ক্ষেব-উদ্ধিসার শেষ কথা কয়টি সেইরূপ মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি সেই অন্ধকার নিশীথে, গাঢ়ান্ধকার কক্ষমধ্য হইতে, সেই বায়ুর হুলার ভেদ করিয়া যেন কাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হয় সাপ! নয় মবারক!" কেহ সেই অন্ধকারে উত্তর করিল, "মবারককে পাইলে ভূমি কি মরিবে না!"

"এ কি এ!" বলিয়া জেব-উন্নিসা উপাধান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। যেমন গীতধ্বনি শুনিয়া হরিণী উন্নমিতাননে উঠিয়া বসে, তেমনই করিয়া জেব-উন্নিসা উঠিয়া বসিল। বলিল, "এ কি এ ? এ কি শুনিলাম! কার এ আওয়াজ ?"

উত্তর হইল, "কার ?"

জেব-উন্নিদা বলিল, "কার! যে বেহেন্ডে গিয়াছে, তারও কি কণ্ঠম্বর আছে! দে কি ছায়া মাত্র নহে? তুমি কি প্রাকারে বেহেন্ড হইতে আসিতেছ, যাইতেছ, মবারক। তুমি কাল দেখা দিয়াছিলে, আজ তোমার কথা শুনিলাম—তুমি মৃত, না জীবিত ? আসিরন্দী কি আমার কাছে মিছা কথা বলিয়াছিল ? তুমি জীবিত হও, মৃত হও, তুমি আমার কাছে —আমার এই পালঙ্কে মৃহূর্ত্ত জন্ম বসিতে পার না ? তুমি যদি ছায়া মাত্রই হও, তবু আমার ভয় নাই। একবার বসো।"

উত্তর "কেন ?"

জেব-উন্নিসা সকাতরে বলিল, "আমি কিছু বলিব। আমি যাহা কখন বলি নাই ভাহা বলিব।"

মবারক—( বলিতে হইবে না যে, মবারক সশরীর উপস্থিত ) তখন অন্ধকারে, জেব-উন্নিসার পার্শ্বে পালন্ধের উপর বসিল। জেব-উন্নিসার বাহুতে তাহার বাহু স্পর্শ হইল,— জেব-উন্নিসার শরীর হর্ষকটকিত, আহলাদে পরিপ্লুত হইল;—অন্ধকারে মুক্তার সারি গং দিয়া বহিল। জেব-উন্নিসা আদরে মবারকের হাত আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইল বলিল, "ছায়া নও প্রাণনাথ! আমায় তুমি যা বলিয়া ভুলাও, আমি ভুলিব না। আমি তোমার; আবার তোমায় ছাড়িব না।" তখন জেব-উল্লিসা সহসা পালত হইতে নামিয়া, মবারকের পায়ের উপর পড়িল; বলিল "আমায় ক্ষমা কর! আমি ঐশর্য্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম। আমি আজ শপথ করিয়া ঐশ্ব্য ত্যাগ করিলাম—তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমি আর দিল্লী ফিরিয়া যাইব না। বল তুমি জীবিত।"

মবারক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি জীবিত। একজন রাজপুত আমাকে কবর হইতে তুলিয়া চিকিৎসা করিয়া প্রাণদান দিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে আমি এখানে আসিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা পা ছাড়িল না। তাহার চক্ষুর জলে মবারকের পা ভিজিয়া গেল। মবারক তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। কিন্তু জেব-উন্নিসা উঠিল না; বলিল, "আমায় দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর।"

মবারক বলিল, "তোমায় ক্ষমা করিয়াছি। না করিলে, তোমার কাছে আসিতাম না।" জেব-উদ্ধিসা বলিল, "যদি আসিয়াছ, যদি ক্ষমা করিয়াছ, তবে আমায় গ্রহণ কর। গ্রহণ করিয়া, ইচ্ছা হয় আমাকে সাপের মুখে সমর্পণ কর, না ইচ্ছা হয়, যাহা বল, তাহাই করিব। আমায় আর ত্যাগ করিও না। আমি তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, আর দিল্লী যাইতে চাহিব না; আলম্গীর বাদশাহের রঙ্মহালে আর প্রবেশ করিব না। আমি শাহজাদা বিবাহ করিতে চাহি না। তোমার সঙ্গে যাইব।"

মবারক সব ভূলিয়া গেল—সর্পদংশনজ্বালা ভূলিয়া গেল— সাপনার মরিবার ইচ্ছা ভূলিয়া গেল—দরিয়াকে ভূলিয়া গেল। জেব-উন্নিসার প্রীতিশৃশ্য অসগু বাক্য ভূলিয়া গেল। কেবল জেব-উন্নিসার অতুল রূপরাশি তাহার নয়নে লাগিয়া রহিল; জেব-উন্নিসার প্রেম-পরিপূর্ণ কাতরোক্তি তাহার কর্ণমধ্যে ভ্রমিতে লাগিল; শাহজাদীর দর্প চূর্ণিত দেখিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। তখন মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন এই গরিবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্মত ?"

জেব-উন্নিসা যুক্তকরে, সজলনয়নে বলিল, "এত ভাগ্য কি আমার হইবে ?" বাদশাহজাদী আর বাদশাহজাদী নহে, মানুষী মাত্র। মবারক বলিল, "তবে নির্ভয়ে, নিঃসজোচে, আঁমার সঙ্গে আইস।"

আলো জ্বালিবার সামগ্রী তাঁহার সঙ্গে ছিল। মবারক আলো জ্বালিয়া ফাছুসের ভিতর রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁডাইলেন। তাঁহার কথামত জেব-উন্নিসা বেশ ভূষা করিলেন। তাহা সমাপন হইলে, মবারক তাঁহার হাত ধরিয়া সাইয়া কলের রাহিরে গেলেন। তথা প্রহরিণীগণ নিযুক্ত ছিল। তাহারা মবারকের ইন্ধিতে ছুই জানে মবারক ও জেব-উরিসাব সঙ্গে চলিল। মবারক যাইতে যাইতে জেব-উরিসাকে বুঝাইলেন যে, রাজাবরোধ মধ্যে পুরুষের আসিবার উপায় নাই। বিশেষ মুসলমানের ত কথাই নাই। এই জন্ম তিনি রাত্রিতে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাও মহারাণীর বিশেষ অনুগ্রহেই পারিয়াছেন, এবং তাই এই প্রহরিণীদিগের সাহায্য পাইয়াছেন। সিংহ্ছার পর্যন্ত তাহাদের হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বাহিরে মবারকের ঘোড়া এবং জেব-উরিসার জন্ম দোলা প্রস্তুত আছে।

প্রনিশিদিংগর সাহায্যে সিংহদ্বারের বাহির হইয়া, তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব যানে আরোহণ করিলেন। উদয়পুরেও ছই চারি জন মুসলমান সওদাগরী ইত্যাদি উপলক্ষে বাস করিত। তাহারা রাণার অনুমতি লইয়া নগরপান্তে একটি কুল ময়্জীদ নির্মাণ করিয়ছিল। মবারক এলব-উন্নিদাকে সেই মস্জীদে লইয়া গেলেন। সেখানে একজন মোল্লা ও উকাল ও গোওয়া উপস্থিত ছিল। তাহাদের সাহায্যে মবারক ও জেব-উন্নিসার সরা মত পরিণয় সম্পাদিত হইল।

তথন মবারক বলিলেন, "এখন তোমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছি, সেইখানে রাখিয়া আসিতে হইবে। কেন না, এখনও তুমি মহারাগার বন্দী। কিন্তু ভরসা করি, তুমি শীভ্র মৃক্তি পাইবে।"

এই বলিয়া মবারক জেব-উন্নিদাকে পুনর্কার তাঁহার শয্যাগৃহে রাখিয়া গেলেন।

#### সপ্তম পরিচেদ্রদ

#### দ্ধ বাদশাহের জলভিকা

পর দিন পূর্ব্বাহুকালে চঞ্চলকুমারীর নিকট জেব উল্লিসা বসিয়া প্রফুল্লবদনে কথোপকথনে প্রবন্ত । তুই দিনের রাত্রিজাগরণে শরীর ম্লান— তুশ্চিস্থার দীর্ঘকাল ভোগে ি দীর্ণ। যে জেব-উল্লিসা রত্নরাশি, পুষ্পরাশিতে মণ্ডিত হইয়া সীস্ মহলের দর্পণে দর্পণে বাপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া হাসিত, এ সে জেব-উল্লিসা নহে। যে জানিত যে, বাদশাহজাদীর জন্ম কেবল ভোগবিলাসের জন্ম, এ সে বাদশাহজাদী নহে। জেব-উল্লিসা ব্রিয়াছে যে,

বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর স্থানত নারীর অদয়; স্নেহশৃত নারীঅদয়, জলশৃত নদী মাত্র—কেবল বালুকাময় অথবা জলশৃত্য তড়াগের মত—কেবল পদময়।

জেব-উদ্ধিসা এক্ষণে অকপটে, গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট গত রাত্রির ঘটনা সকল বির্ত করিতেছিলেন। চঞ্চলকুমারী সকলই জানিতেন। সকল বলিয়া, জেব-উদ্ধিসা যুক্তকরে চঞ্চলকুমারীকে বলিলেন, "মহারাণী! আমায় আর বন্দী রাখিয়া আপনার কি ফল ? আমি যে আল্মগীর বাদশাহের কল্পা, তাহা আমি ভূলিয়াছি। আপনি তাঁহার কাছে পাঠাইলেও আমার আর যাইতে ইচ্ছা নাই। গেলেও বোধ করি, আমার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার স্বদেশ তুর্কস্থানে চলিয়া যাই।"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "এ সকল কথার উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই। কর্ত্তা মহারাণা স্বয়ং। তিনি আপনাকে আমার কাছে রাখিতে পাঠাইয়াছেন, আমি আপনাকে রাখিতেছি। তবে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহার জন্ম মহারাণার সেনাপতি মাণিকলাল সিংহ দায়ী। আমি মাণিকলালের নিকট বিশেষ বাধিত, তাই তাঁহার কথায় এতটা করিয়াছি। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার কোন উপদেশ পাই নাই। অতএব সে বিষয়ে কোন অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না।"

জেব-উন্নিসা বিষয়ভাবে বলিল, "মহারাণাকে আমার এ ভিক্ষা আপনি কি জানাইতে পারেন না ? তাঁহার শিবির এমন অধিক দূরে ত নহে। কাল রাত্রে পর্বতের উপর তাঁহার শিবিরের আলো দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "পাহাড় যত নিকট দেখায়, তত নিকট নয়। আমরা পাহাড়ে দেশে বাস করি, তাই জানি। আপনিও কাশ্মীর গিয়াছিলেন, এ কথা আপনার শ্বরণ হইতে পারে। তা যাই হোক, লোক পাঠান কপ্তসাধ্য নহে। তবে, রাণা যে এ কথায় সম্মত হইবেন, এমন ভরসা করি না। যদি এমন সম্ভব হইত যে, উদয়পুরের ক্ষুদ্র সেনা মোগল রাজ্য এই এক যুদ্ধে একেবারে ধ্বংস করিতে পারিত, যদি বাদশাহের সঙ্গে আমাদের আর সন্ধিস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকিত, তবে অবশ্য তিনি আপনাকে স্বামীর সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন সন্ধি অবশ্য একদিন না একদিন করিতে হইবে, তখন আপনাদিগকেও বাদশাহের নিকট অবশ্য কেবং দিতে হইবে।"

জ্বে। তাহা হইলে, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইবেন। এ বিবাহের কথা জানিতে পারিলে, বাদশাহ আমাকে বিষভোজন করাইবেন। আর আমার স্বামীর ভ কথাই নাই। তিনি আর কথনও দিল্লী ঘাইতে পারেন না। গোলে মৃত্যু নিশিত। এ বিবাহে কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, মহারাণী ?

চঞ্চল। যাহাতে কোন উৎপাত না ঘটে, এমন উপায় করা হাইতে পারে, বোধ হয়।

এইরপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে নির্মানকুমারী কোনে কিছু ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্মাল, চঞ্চলকে প্রণাম করার পর, জেব-উন্নিদাকে অভিবাদন করিলেন। জেব-উন্নিদাও ভাঁহাকে প্রভাভিবাদন করিলেন। ভার পর চঞ্চল জিজ্ঞাস করিলেন, "নির্মাল, এত ব্যস্তভাবে কেন?"

निर्मात । विरमय मःवाम आছে।

তখন জেব-উন্নিসা উঠিয়া গেলেন। চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধের সংবাদ না কি ?" নির্ম্মল। আজ্ঞা হাঁ।

চঞ্চল। তা ত লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি। ইন্দুর গর্তের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে মহারাণা গর্তের মুখ বুজাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়াছি, ইন্দুর না কি গর্তের ভিতর মরিং পচিয়া থাকিবার মত হইয়াছে।

নি। তার পর, আর একটা <sup>\*</sup>কথা আছে। ইন্দুর বড় ক্ষ্থার্ত। আমার সে পায়রাটি আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। বাদশাহ ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাহার পায়ে একথা রোক্কা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

চ। রোক্কা দেখিয়াছ?

নি। দেখিয়াছি।

চ। কাহার বরাবর ?

ন। ইম্লি বেগম।

চ। কি লিখিয়াছে গ

নির্মাল পত্রখানি বাহির করিয়া কিয়দংশ এইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন,—

"আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ করিতাম, কোন মন্ত্রয়কে কখনও এমন স্নেহ করি নাই
তুমিও আমার অন্ত্রগত হইয়াছিলে। আজ পৃথিবীশ্বর তুর্দ্দশাপন্ন—লোকের মূথে শুনি
থাকিবে। অনাহারে মরিতেছি। দিল্লীর বাদশাহ আজ এক টুকরা কটির ভিখারী। কে
উপকার করিতে পার না কি ? সাধ্য থাকে, করিও। এখনকার উপকার কখনও ভুলিব না

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপকার করিবে 🕫

নির্মণ বলিলেন, "তাহা বলিতে পারি না। আর কিছু না পারি, বাদশাহের জঞ্চ আর যোধপুরী বেগমের জন্ম কিছু খান্ম পাঠাইয়া দিব।"

চ। কি রকমে ? সেখানে ত মনুশ্র সমাগমের পথ নাই।

নি। তাহা এখন বলিতে পারি না। আমায় একবার শিবিরে যাইতে অমুমতি দিন। কি করিতে পারি, দেখিয়া আসি।

চঞ্চলকুমারী অনুমতি দিলেন। নির্মালকুমারী গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, রক্ষিবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া, শিবিরে থামিসন্দর্শনে গেলেন। যাইবামাত্র মাণিকলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের অভিপ্রায়ে না কি ?"

নি। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব ? তুমি কি আমার যুদ্ধের যোগ্য ? মাণিক। তাত নই। কিন্তু আলম্গীর বাদশাহ ?

নি। আমি তাঁর ইম্লি বেগম—তাঁর সঙ্গে কি যুদ্ধের সম্বন্ধ ? আমি তাঁর উদ্ধারের জন্ম আসিয়াছি। আমি যাহা আজ্ঞা করি, তাহা মনোযোগপুর্বক শ্রবণ কর।

তার পর মাণিকলালে ও নির্মালকুমারীতে কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। অনেক কথা হইল, ইহাই জানি।

মাণিকলাল, নির্মালকুমারীকে উদয়পুরে প্রতিপ্রেরণ করিয়া, রাজসিংহের দাক্ষাৎকার-লাভের অভিপ্রায়ে রাণার তাম্বুতে গেলেন।

## অফীম পরিচেছদ

#### অগ্নিকিবাণের পরামর্শ

মহারাণার সাক্ষাৎ পাইয়া, প্রণাম করিয়া মাণিকলাল যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "যদি এ দাসকে অস্থ্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান মহারাজের অভিপ্রায় হয়, তবে বড় অনুগৃহীত হইব।"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এখানে কি হইয়াছে ?"

মাণিকলাঁল উত্তর করিল, "এখানে ত কোন কাজ নাই। কাজের মধ্যে কুধার্ত্ত নোগলদিগের শুক্ষ মুখ দেখা ও আর্ত্তনাদ শুনা। তাহা কখনও কখনও পর্বতের উপর গাছে চড়িয়া দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে কাজ, যে সে পারিবে। আমি ভাবিতেছি কি যে,

এতখলা মামুৰ, হাতী, বোড়া, উট, এই নজে পচিয়া মরিয়া থাকিবে,— হুর্গন্ধে উদয়পুরেও কেহ বাঁচিবে না—বড় মরক উপস্থিত হইবে।"

রাণা বলিলেন, "অতএব ডোমার বিবেচনা এই, মোগল দেনাকে অনাহারে মারিয়া ফেলা অকর্তব্য।"

মাণিক। বোধ হয়। যুদ্ধে লক্ষ জনকে মারিলেও দেখিয়া ছঃখ হয় না। বিসিয়া বসিয়া অনাহারে একজন লোকও মরিলে ছঃখ হয়।

রাণা। তবে উহাদিগের সম্বন্ধে কি করা যায় ?

মাণিক। মহারাজ ! আমার এত বৃদ্ধি নাই যে, আমি এমন বিষয়ে পরামর্শ দিই। আমার কৃত্র বৃদ্ধিতে সদ্ধিস্থাপনের এই উত্তম সময়। জঠরাগ্নির দাহের সময়ে মোগল যেমন নরম হইবে, ভরা পেটে তেমন হইবে না। আমার বোধ হয়, রাজমন্ত্রিগণ ও সেনাপতিগণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করা ভাল।

রাজসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন। উপবাসে এত মামূষ মারাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। হিন্দু, কুধার্ত্তের অন্ন যোগান প্রমধ্ম বলিয়া জানে। অতএব হিন্দু, শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।

সন্ধ্যার পর শিবিরে রাজসভা সমবেত হুইল। তথা প্রধান সেনাপতিগণ, প্রধান রাজমন্ত্রিগণ উপস্থিত হইলেন। রাজমন্ত্রিগণের মধ্যে প্রধান দয়াল সাহা। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। মাণিকলালও ছিল।

রাজসিংহ বিচার্য্য বিষয়টা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, সভাসদগণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকেই বলিলেন, "মোগল এখানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরিয়া পচিয়া থাকুক— ওরঙ্গজেবের বেটাকে ধরিয়া আনিয়া উহাদের গোর দেওয়াইব। না হয়, দোসাদের দল আনিয়া মাটি চাপা দেওয়াইব। মোগল হইতে বার বার রাজপুতের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা শারণ করিলে, কাহারও ইচ্ছা হইবে না যে, মোগলকে হাতে পাইয়া ছাড়া যায়।"

ইহার উত্তরে মহারাণা বলিলেন, "না হয় স্বীকার করিলাম যে, এই মোগলদিগকে এইখানে শুকাইয়া মারিয়া মাটি চাপা দেওয়া গেল। কিন্তু ওরঙ্গজেব আর ওরঙ্গজেবের উপস্থিত সৈন্তগণ মরিলেই মোগল নিঃশেষ হইল না। ওরঙ্গজেব মরিলে শাহ আলম বাদশাহ হইবে। শাহ আলমের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যবিজয়ী মহাসৈন্ত পর্বতের অপর পারে সশস্তে উপস্থিত আছে। আর তুইটা মোগলসেনা আর তুই দিকে বসিয়া আছে। আমরা কি এই সকলকালিকে নিঃশেষ ধ্বংস করিতে পারিব ? যদি না পারি, তবে অবশ্য একদিন

সন্ধিস্থাপন করিতে হইবে। যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে এমন স্থসময় আর কবে হইবে। এখন উরঙ্গজেবের প্রাণ কণ্ঠাগত—এখন ভাহার কাছে যাহা চাহিব, ভাহাই পাইব। সময়াস্তবে কি তেমন পাইব।"

দরাল সাহা বলিলেন, "নাই পাইলাম। তবু এই মহাপাপিষ্ঠ পৃথিবীর কন্টকস্বরূপ উরঙ্গজেবকে বধ করিলে পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করা হইবে। এমন পুণ্য আর কোন কার্য্যে নাই। মহারাজ মতাস্তর করিবেন না।"

রাজসিংহ বলিলেন, "সকল মোগল বাদশাহই দেখিলাম—পৃথিবীর কণ্টক। ঔরক্তজেব শাহজাঁহার অপেক্ষাও কি নরাধম ? খব্দু হইতে আমাদের যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, ঔরক্তজেব হইতে কি তত হইয়াছে ? শাহ আলম যে পিতৃপিতামহ হইতেও হুরাচার না হইবে, তাহার স্থিরতা কি ? আর তোমরা যদি এমন ভরসাই কর—দে ভরসা আমিও না করি, তা নয়—যে এই চারিটি মোগল সেনাই আমরা পরাজিত করিতে পারিব, তবে ভাবিয়া দেখ, কত অসংখ্য মন্মুখহত্যার পর সে আশা ফলে পরিণত হইবে। কত অসংখ্য রাজপুত বিনম্ভ হইবে। অবশিষ্ট থাকিবে কয় জন ? আমরা অল্পসংখ্যক; মুসলমান বহুসংখ্যক। আমরা সংখ্যায় কমিয়া গেলে, আবার যদি মোগল আসে, তবে কার বাহুবলে তাদের আবার তাড়াইব ?"

দয়াল সাহা বলিল, "মহারাজ! সমস্ত রাজপুতানা একত্রিত হইলে মোগলকে সিদ্ধু পার করিয়া রাখিয়া আসিতে কডক্ষণ লাগে ?"

রাজসিংহ বলিলেন, "সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা কখন হইয়াছে কি ? এখনও ত সে চেষ্টা করিতেছি—ঘটিতেছে কি ? তবে সে ভরসা কি প্রকারে করিব ?"

দয়াল সাহা বলিলেন, "সদ্ধি হইলেও ওরঙ্গজেব সদ্ধিরক্ষা করিবে, এমন ভরসা করি না। অমন মিথ্যাবাদী, ভণ্ড কখন জন্মগ্রহণ করে নাই। মুক্তি পাইলেই, সে সদ্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, যা করিতেছিল, তাহাই করিবে।"

রাজসিংহ বলিলেন, "তা ভাবিলে কখনই সন্ধি করা হয় না। তাই কি মত ?"

এইরূপ অনেক বিচার হইল। পরিশেষে সকলেই রাণার কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেন। সন্ধিস্থাপনের কথাই স্থির হইল।

তথন কেহ আপত্তি করিল, "ঔরঙ্গজেব ত কই, সন্ধির চেষ্টায় দূত পাঠান নাই। তাঁর গরজ, না আমাদের গরজ ?"

তাহাতে রাজসিংহ উত্তর করিলেন, "দৃত আসিবে কি প্রকারে? সে রক্সপথের ভিতর হইতে একটি পিপুড়া উপরে আসিবার পথ রাখি নাই।" দয়াল সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমাদেরই বা দৃত যাইবে কি প্রকারে ? সে বার উরঙ্গজ্ঞেব আমাদিগের দৃতকে বধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিল, এবার যে সে আজ্ঞা দিবে না, তার ঠিকানা কি ?"

রাজসিংহ বলিলেন, "এবার যে বধ করিবে না, তাহা স্থির। কেন না, এখন কপট সন্ধিতেও তাহার মঙ্গল। তবে দৃত সেখানে যাইবে কি প্রকারে, তাহার গোলযোগ আছে বটে।"

তৃথন মাণিকলাল নিবেদন করিল, "সে ভার আমার উপর অর্পিত হউক। আমি মহারাণার পত্র ঔরঙ্গজেবের নিকট পৌছাইয়া দিব, এবং উত্তর আনিয়া দিব।"

সকলেই সে কথায় বিশ্বাস করিল; কেন না, সকলেই জানিত, কৌশলে ও সাহসে মাণিকলাল অদ্বিতীয়। অতএব পত্র লিখিবার হুকুম হইল। দয়াল সাহা পত্র প্রস্তুত করাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে—বাদশাহ, সমস্ত সৈম্ম মেবার হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। মেবারে গোহত্যা ও দেবালয়ভঙ্গ নিবারণ করিবেন, এবং জেজেয়ার কোন দাবি করিবেন না। তাহা হইলে রাজসিংহ পথ মুক্ত করিয়া দিবেন, নিরুদ্বেগে বাদশাহকে যাইতে দিবেন।

পত্র সভাসদ্ সকলকে শুনান হইল। শুনিয়া মাণিকলাল বুলিল, "বাদশাহের স্ত্রী কন্সা আমাদিগের নিকট বন্দী আছে। তাহারা থাকিবে ?"

বলিবামাত্র সভামধ্যে একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। সকলে একবাক্যে বলিল, "ছাড়া হইবে না।" কেহ বলিল, "থাক্। উহারা মহারাণার আঙ্গিনা ঝাঁটাইবে।" কেহ বলিল, "উহাদের ঢাকায় পাঠাইয়া দাও। হিন্দু হইয়া, বৈষ্ণবী সাজিয়া, হরিনাম করিবে।" কেহ বলিল, "উহাদের মূল্যস্বরূপ এক এক ক্রোর টাকা বাদশাহ দিবেন।" ইত্যাদি নানা প্রকার প্রস্তাব হইল। মহারাণা বলিলেন, "তুইটা মুসলমান বাদীর জন্ম সন্ধি ত্যাগ করা হইবে না। সে তুইটাকে ফিরাইয়া দিব, লিখিয়া দাও।"

সেইরূপ লেখা হইল। পত্রখানি মাণিকলালের জেন্মা হইল। তখন সভাভঙ্গ হইল।

## নব্ম পরিচ্ছেদ

#### অগ্নিতে জলদেক

সভাভঙ্গ হইল, তবু মাণিকলাল গেল না। সকলেই চলিয়া গেল, মাণিকলাল গোপনে মহারাণাকে জানাইল, "মবারকের বথ্শিষের কথাটা এই সময়ে মহারাজকে স্মরণ করিয়া দিতে হয়।"

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি চায় ?"

मानिक। वानमार्ट्य रय कका जामानिरात कार्ष्ट वन्नी जारह, जारारकरे हारा।

রাজসিংহ। তাহাকে যদি বাদশাহের নিকট ফেরৎ না পাঠাই, তবে বোধ করি, সন্ধি হইবে না। আর স্ত্রীলোকের উপর কি প্রকারে আমি পীড়ন করিব ?

মাণিক। পীড়ন করিতে হইবে না। শাহজাদীর সঙ্গে মবারকের গত রাত্রে সাদী হইয়াছে।

রাজসিংহ। সেই কথা শাহজাদী বাদশাহকে বলিলেই বোধ হয়, সব গোল মিটিবে। মাণিক। এক রকম—কেন না, তুই জনের মাথা কাটা যাইবে। রাজসিংহ। কেন ৪

মাণিক। শাহজাদীদের শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ নাই। এই শাহজাদী একজন ক্ষুদ্র দৈনিককে বিবাহ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের কুলের কলঙ্ক করিয়াছে। বিশেষ বাদশাহকে না জানাইয়া এ বিবাহ করিয়াছে, এজস্ম তাহাকে দিল্লীর রঙ্মহালের প্রথান্থসারে বিষ খাইতে হইবে। আর মবারক সাপের বিষে যখন মরেন নাই, তখন তাঁহাকে হাতীর পায়ে, কি শূলে যাইতে হইবে। যদি সে অপরাধন্ত মার্জনা হয়, তবে তিনি মহারাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্ম বাদশাহের কাছে শূলে যাইবার যোগ্য। জানিতে পারিলে বাদশাহ তাঁহাকে শূলে দিবে। তাহা ছাড়া তিনি বিনামুমতিতে শাহজাদী বিবাহ করিয়াছেন, সে জন্মও শূলে যাইতে বাধ্য।

রাজসিংহ। আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি ?

মাণিক। ঔরঙ্গজেব, কন্সা জামাতাকে মার্জনা না করিলে আপনি সন্ধি করিবেন না, এই নিয়ম করিতে পারেন।

- রাজসিংহ বলিলেন, "তাহা আমি করিতে স্বীকৃত হইতেছি। উহাদের জন্ম আমি একখানি পৃথক পত্র বাদশাহকে লিখিতেছি। তাহাও তুমি ঐ সঙ্গে লইয়া যাও। ওরঙ্গজেব কন্তাকে মার্জনা করিতে পারেন। কিন্তু মবারককে মার্জনা করিতে তিনি আপাততঃ স্বীকৃত হইলেও, তাহাকে যে, তিনি নিষ্কৃতি দিবেন, এমন আমার ভরসা হয় না। যাই হউক, মবারক যদি ইহাতে সম্ভুষ্ট হয়, তবে আমি ইহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই বলিয়া রাজসিংহ একথানি পৃথক্ পত্র স্বহস্তে লিখিয়া মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল পত্র হুইখানি লইয়া সেই রাত্তিতে উদয়পুর চলিল।

উদয়পুরে গিয়া মাণিকলাল প্রথম নির্মালকুমারীকে এই সকল সংবাদ দিলেন। নির্মাল সম্ভষ্ট হইল। সেও একখানি পত্র বাদশাহকে এই মর্ম্মে লিখিল—

"শাহান্শাহ।

বাঁদীর অসংখ্য কুর্ণিশ। হজুর যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাঁদী তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। এক্ষণে হজুরের সম্মতি পাইলেই হয়। আমার শেষ ভিক্ষাটা স্মরণ রাখিবেন। সন্ধি করিবেন।"

সে পত্রও নির্মাল মাণিকলালকে দিল। তার পর নির্মাল, জেব-উন্নিসাকে সকল কথা জানাইল, তিনিও তাহাতে সম্ভষ্ট হইলেন। এ দিকে মাণিকলাল মবারককে সকল কথা জানাইলেন। মবারক কিছু বলিল না। মাণিকলাল তাহাকে সতর্ক করিবার জন্ম বলিল, "সাহেব! বাদশাহের নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি যে আপনাকে যথার্থ মার্জ্জনা করিবেন, এমন ভরসা আমি করি না।"

মবারক বলিল, "নাই করুন।"

পরদিন প্রাতে মাণিকলাল, নির্মালকুমারীর পায়রা চাহিয়া লইয়া গিয়া, পত্রগুলি কাটিয়া ছোট করিয়া তাহার পায়ে বাঁধিয়া দিল। পায়রা ছাড়িয়া দিবামাত্র সে আকাশে উঠিল। পায়ের ভরে বড় পীড়িত। তথাপি কোন মতে উড়িয়া যেখানে গুরঙ্গজেব, উর্দ্ধমুখে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেইখানে বাদশাহের কাছে পত্র পৌছাইয়া দিল।

#### দশম পরিচেছদ

## অগ্নিনিৰ্মাণকালে উদিপুরী ভশ্ম

কপোত শীঘ্রই ঔরঙ্গজেবের উত্তর লইয়া আসিল। রাজসিংহ যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, উরঙ্গজেব সকলেতেই সম্মত হইলেন। কেবল একটা গোলযোগ করিলেন, লিখিলেন, "চঞ্চলকুমারীকে দিতে হইবে।" রাজসিংহ বলিলেন, "তদপেক্ষা আপনাকে ঐখানে সমৈক্ষে কবর দেওয়া আমার মনোমত।" কাজেই ঔরক্সজেবকে সে বাহনা ছাড়িতে হইল। তিনি সিদ্ধিতে সম্মত হইয়া মূন্শীর দ্বারা সেই মর্ম্মে সদ্ধিপত্র লেখাইয়া আপনার পাঞ্জা আদ্ধিত করিয়া, বহস্তে তাহাতে "মঞ্জুর" লিখিয়া দিলেন। জেব-উন্নিদা ও মবারক সম্বন্ধে একখানি পৃথক্ পত্রে তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু একটি সর্ত এই করিলেন যে, এ বিবাহের কথা কাহারও সাক্ষাতে কখন প্রকাশ করিবে না। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিলেন যে, কস্থা যাহাতে স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিত না হয়েন, সে উপায়ও বাদশাহ করিবেন।

রাজ্বসিংহ দন্ধিপতা পাইয়া, মোগল দেনা মুক্তি দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজপুতেরা হাতী লাগাইয়া গাছ সকল টানিয়া বাহির করিল। মোগলেরা হঠাৎ আহার্য্য কোথায় পাইবে, এই জন্ম রাজসিংহ দয়া করিয়া, বহুতর হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়া, অনেক আহার্য্য বস্তু উপটোকন প্রেরণ করিলেন। এবং শেষে উদিপুরী, জেব-উদ্ধিসা ও মবারককে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্ম উদয়পুরে আদেশ পাঠাইলেন। তখন নির্মাল, চঞ্চলকে ইঙ্গিত করিয়া, কাণে কাণে বলিল, "বেগম তোমার দাসীপনা করিল কৈ ?" এই বলিয়া নির্মাল, উদিপুরীকে বলিল, "আমি যে নিমন্ত্রণ করিতে দিল্লী গিয়াছিলাম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না ?"

উদিপুরী বলিল, "তোমার জিব আমি ট্করা ট্করা করিয়া কাটিব। তোমাদের সাধ্য কি যে, আমাকে দিয়া তামাকু সাজাও ? তোমাদের মত ক্ষুত্র লোকের সাধ্য কি যে, বাদশাহের বেগম আটক রাখ ? কেমন, এখন ছাড়িতে হইল ত ? কিন্তু যে অপমান করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিব। উদয়পুরের চিহ্ন মাত্র রাখিব না।"

তথন চঞ্চলকুমারী স্থিরভাবে বলিলেন, "শুনিয়াছি, মহারাণা বাদশাহকে দয়া করিয়া
, ভোমাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্ম একটা মিষ্ট কথাও বলিতে জানেন না।
অতএব আপনাকে ছাড়া হইবে না। আপনি বাঁদী মহলে গিয়া আমার জন্ম তামাকু প্রস্তুত
করিয়া আম্বন।"

জেব-উন্নিদা বলিল, "দে কি মহারাণী! আপনি এত নির্দ্দয়?"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আপনি যাইতে পারেন—কেহ বিদ্ন করিবে না। ইহাকে আমি এক্ষণে যাইতে দিভেছি না।"

জেব-উন্নিসা অনেক অমুনয় করিল, শেষ উদিপুরীও কিছু বিনীত ভাব অবলম্বন করিল। কিন্তু চঞ্চলকুমারী বড় শক্ত। দয়া করিয়া কেবল এইটুকু বলিলেন, "আমার জন্ম একবার তামাকু প্রস্তুত করুক, তবে যাইতে পারিবে।" তখন উদিপুরী বলিল, "তামাকু প্রস্তুত করিতে আমি জানি না।" চঞ্চলকুমারী বলিল, "বাঁদীরা দেখাইয়া দিবে।"

অগত্যা উদিপুরী স্বীকৃত হইল। বাঁদীরা দেখাইয়া দিল। উদিপুরী চঞ্চলকুমারীর জন্ম তামাকু দাজিল।

তখন চঞ্চলকুমারী সেলাম করিয়া তাহাদের বিদায় করিলেন। বলিলেন, "এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই আপনি বাদশাহকে জানাইবেন, এবং তাঁহারে স্মরণ করিয়া দিবেন যে, আমিই তস্বীরে নাথি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম। আরও বলিবেন, পুনশ্চ যদি ভিনি কোন হিন্দুবালার অপমানের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি কেবল তস্বীরে পদাঘাত করিয়া সন্তই হইব না।"

তখন উদিপুরী নিদাঘের মেঘের মত সজ্জলকান্তি হইয়া বিদায় হইল।

মহিষী, কন্সা ও খাভ পাইয়া, ঔরঙ্গজেব বেত্রাহত কুরুরের মত বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

## অগ্নিকাণ্ডে তৃষিতা চাঁতকী

বেগমদিগকে বিদায় দিয়া চঞ্চলকুমারী আবার অন্ধকার দেখিল। মোগল ত পরাভূত হইল, বাদশাহের বেগম তাঁহার পরিচর্য্যা করিল, কিন্তু কৈ, রাণা ত কিছু বলেন না। চঞ্চলকুমারী কাঁদিতেছে দেখিয়া নির্মাল আসিয়া কাছে বসিল। ননের কথা বৃঝিল। নির্মাল বিলিল, "মহারাণাকে কেন কথাটা স্থাবণ করিয়া দাও না ?"

চঞ্চল বলিল, "ভূমি কি ক্ষেপিয়াছ ? স্ত্রীলোক হইয়া বার বার এই কথা কি বলা যায় ?"

নির্মাল। তবে রূপনগরে, তোমার পিতাকে কেন আসিতে লেখ না ?

চঞ্চল। কেন ? সেই পত্রের উত্তরের পর আবার পত্র লিখিব ?

নির্মাল। বাপের উপর রাগ অভিমান কি ?

চঞ্চল। রাগ অভিমান নয়। কিন্তু একবার লিখিয়া—দে আমারই লেখা—যে অভি-সম্পাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা মনে হইলে এখনও বুক কাঁপে, আর কি লিখিতে সাহস হয় ? নিশ্বল। সে ত বিবাহের জন্ম লিথিয়াছিলে গ

চঞ্চল। এবার কিসের জন্ম লিখিব ?

নির্মাল। যদি মহারাণা কোন কথা না পাড়িলেন—তবে বোধ করি, পিত্রালয়ে গিয়া বাস করাই ভাল,—উরঙ্গজেব এ দিকে আর ঘেঁযিবে না। সেই জন্ত পত্র লিখিতে বলিতেছিলাম। পিত্রালয় ভিন্ন আর উপায় কি ?

চঞ্চল কি উত্তর করিতে যাইতেছিল। উত্তর মুখ দিয়া বাহির হইল না—চঞ্চল কাঁদিয়া ফ্লেলন। নির্মালও কথাটা বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়াছিল।

চঞ্জ, চক্ষুর জল মুছিয়া, লজ্জায় একটু হাসিল। নির্মাণও হাসিল। তথন নির্মাল হাসিয়া বলিল, "আমি দিল্লীর বাদশাহের কাছে কথন অপ্রতিভ হই নাই—তোমার কাছে অপ্রতিভ হইলাম—ইহা দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে বড় লজ্জার কথা। ইম্লি বেগমেরও কিছু লজ্জার কথা। তা, তুমি একবার ইম্লি বেগমের মূন্শীআনা দেখ। দোওয়াত কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ কর—আমি বলিয়া যাইতেছি।"

চঞ্চল জিজ্ঞাস। করিল, "কাহাকে লিখিব—মাকে, না বাপকে •্" নির্মাল বলিল, "বাপকে।"

চঞ্চল পাঠ লিখিলে, নির্মাল বলিয়া যাইতে লাগিল, "এখন মোগল বাদশাহ মহারাণার হস্তে"—

"বাদশাহ" পর্যান্ত লিখিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, "মহারাণার হন্তে" লিখিব না— "রাজপুতের হন্তে লিখিব।" নির্ম্মলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা লেখ।" তার পর নির্মালের কথন মতে চঞ্চল লিখিতে লাগিল—

"হস্তে পরাতব প্রাপ্ত হইয়া রাজপুতানা হইতে তাড়িত হইয়াছেন। এক্ষণে আর তিনি আমাদিগের উপর বলপ্রকাশ করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনার সম্ভানের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা ? আমি আপনারই অধীন—"

পরে নির্মাল বলিল, "মহারাণার অধীন নই।"

চঞ্চল বলিল, "দূর হ পাপিষ্ঠা।" সে কথা লিখিল না। নির্মাল বলিল, "তবে লেখ, 'আর কাহারও,অধীন নই'।" অগত্যা চঞ্চল তাহাই লিখিল।

এইরূপ পত্র লিখিত হইলে, নির্মান বলিল, "এখন রূপনগর পাঠাইয়া দাও।" পত্র রূপনগরে প্রেরিড হইল। উত্তরে রূপনগরের রাও লিখিলেন, "আমি ছই হাজার ফৌজ লইয়া উদয়পুর যাইতেছি। ঘাট খুলিয়া রাখিতে রাণাকে বলিবে।"

এই আশ্রের উত্তরের অর্থ কি, তাহা চঞ্চল ও নির্মাল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা বিচারে স্থির করিল যে, যখন ফৌজের কথা আছে, তখন রাণাকে অবগত করা আবশ্যক। নির্মালকুমারী মাণিকলালের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

রাণাও সেইরপ গোলযোগে পড়িয়।ছিলেন। চঞ্চলকুমারীকে ভূলেন নাই। তিনি বিক্রম সোলান্ধীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম্ম, চঞ্চলকুমারীর বিবাহের কথা। বিক্রম সিংহ কন্থাকে শাপ দিয়াছিলেন, রাণা তাহা শ্বরণ করাইয়া দিলেন। আর তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন রাজসিংহকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবেন, তখন তাঁহাকে আশীর্কাদের সহিত কন্থা সম্প্রদান করিবেন, তাহাও শ্বরণ করাইলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনার কিরপ অভিপ্রায় ?"

এই পত্রের উত্তরে বিক্রম সিংহ লিখিলেন, "আমি হুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া আপনার নিকট যাইতেছি। ঘাট ছাড়িয়া দিবেন।"

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারীর মত, সমস্থা বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, "ছই হাজার মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বিক্রম আমার কি করিবে ? আমি সতর্ক আছি।" অতএব তিনি বিক্রমকে ঘাট ছাড়িয়া দিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

## দ্বাদশ পরিচেছদ

#### অগ্নি পুনৰ্জালিত

উদয়সাগরের তীরে ফিরিয়া আসিয়া, উরঙ্গজেব তথায় শিবির স্থাপন ও রাত্রি যাপন করিলেন। সৈনিক ও বাহনগন খাইয়া বাঁচিল। তখন সিপাহী মহালে গান গল্প এবং নানাবিধ রসিকতা আরম্ভ হইল। একজন মোগল বলিল, "হিন্দুর রাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া আমরা একাদশীর উপবাস করিয়াছিলাম।" শুনিয়া একজন মোগলানী বলিল, "বাঁচিয়া আছ, তবু ভাল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তোমরা নাই—তাই আমরাও একাদশী করিয়াছিলাম।" একজন গায়িকা কতকগুলি সৌকীন মোগলদিগের সম্মুখে গীত করিতেছিল; গায়িতে গায়িতে তাহার তাল কাটিয়া গেল। একজন শ্রোতা জিল্জাসা করিল, "বিবিজ্ঞান! এ কি হইল ? তাল কাটিল যে ?" গায়িকা বলিল, "আপনাদের যে বীরপনা দেখিলাম, তাহাতে আর হিন্দুস্থানে থাকিতে সাহস হয় না। উড়িয়ায় যাইব

তুঃখ করিতে লাগিল—কোন খয়েরখা হিন্দু দৈনিক রাবণকৃত সীতাহরণের সহিত তাহার তুলনা করিল—কেহ তাহার উত্তরে বলিল, "বাদশাহ এত বানর সঙ্গে আনিয়াছিল, তবু এ সীতার উদ্ধার হইল না কেন ?" কেহ বলিল, "আমরা শিপাহী—কাঠুরিয়া নহি, গাছ কাটা বিছা আমাদের নাই, তাই হারিলাম।" কেহ উত্তরে বলিল, "তোমাদের ধানকাটা পর্যান্ত বিছা, তা গাছ কাটিবে কি ?" এইরপ রঙ্গ রহস্ত চলিতে লাগিল।

এ দিকে বাদশাহ শিবিরের রঙ্মহালে প্রবেশ করিলে জেব-উন্নিসা তাঁহার নিকট যুক্তকরে, দাঁড়াইল। বাদশাহ জেব-উন্নিসাকে বলিলেন, "তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা ইচ্ছাপূর্বক কর নাই, বুঝিতে পারিতেছি। এজন্ম তোমাকে মার্জনা করিলাম। কিন্তু সাবধান! বিবাহের কথা প্রকাশ না পায়।"

তার পর উদিপুরী বেগমের সঙ্গে বাদশাহ সাক্ষাৎ করিলেন। উদিপুরী তাঁহার অপমানের কথা আজোপান্থ সমস্ত বলিল। দশটা বাড়াইয়া বলিল, ইহা বলা বাছল্য। উরঙ্গজেব শুনিয়া অত্যস্ত ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হইলেন।

পরদিন দরবারে বসিয়া, আম দরবার খুলিবার আগে, নিভূতে মবারককে ডাকিয়া বাদশাহ বলিলেন, "এক্ষণে তোমার সকল অপরাধ আমি মার্জনা করিলাম। কেন না, তুমি আমার জামাতা। আমার জামাতাকে নীচ পদে নিযুক্ত রাখিতে পারি না। অতএব তোমাকে তুই হাজারের মন্সব্দার করিলাম। পর্ওয়ানা আজি বাহির হইবে। কিন্তু এক্ষণে তোমার এখানে থাকা হইতে পারিতেছে না। কারণ, শাহজাদা আক্বরে, পর্বত মধ্যে আমার স্থায় জালে পড়িয়াছেন। তাঁর উদ্ধারের জন্ম দিলীর খাঁ সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। সেখানে তোমার স্থায় বোদ্ধার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। তুমি অন্থই যাত্রা কর।"

মবারক এ সকল কথায় আহলাদিত হইলেন না; কেন না, জানিতেন, ওরঙ্গজেবের আদর শুভকর নহে। কিন্তু মনে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া হৃঃথিতও হইলেন না। অতি বিনীতভাবে বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া দিলীর খাঁর শিবিরে যাইবার উল্লোগ করিতে লাগিলেন।

তার পর প্রক্লজেব একজন বিশ্বাসী দৃতের দ্বারা দিলীর খাঁর নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন। পত্রের মর্ম এই যে, মবারক খাঁকে ত্ইহাজারি মন্সব্দার করিয়া ভোমার নিকট পাঠাইয়াছি। সে যেন একদিনও জীবিত না থাকে। যুদ্ধে মরে ভালই,—নহিলে অশ্ব

দিলীর মবারককে চিনিতেন না। বাদশাহের আজ্ঞা অবশ্যপালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন।

তার পর ঔরক্তকেব আমদরবারে বসিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "আমরা কাঠুরিয়ার কাঁদে পড়িয়াই সন্ধিন্থান করিয়াছি। সে সন্ধি রক্ষণীয় নহে। ক্ষুত্র একজন ভূঁইয়া রাজার সঙ্গে বাদশাহের আবার সন্ধি কি ? আমি সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বিশেষ, সে রূপনগরের কুঙারীকে ফেরৎ পাঠায় নাই। রূপনগরীকে তাহার পিতা আমাকে দিয়াছে। অতএব রাজসিংহের তাহাতে অধিকার নাই। তাহাকে কিরাইয়া না, দিলে, আমি রাজসিংহকে ক্ষমা করিতে পারি না। অতএব যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিবে। রাণার রাজ্যমধ্যে গোক্ন দেখিলে, মুসলমান তাহা মারিয়া ফেলিবে। দেবালয় দেখিলেই তাহা ভগ্ন করিবে। জেজেয়া সর্ব্বেই আদায় হইবে।"

এই সকল ছকুম জারি হইল। এদিকে দিলীর খাঁ দাইসুরীর পথ দিয়া, মাড্বার হইতে উদয়পুরে প্রবেশের চেষ্টায় আসিতেছেন, শুনিয়া রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেবের কাছে লোক পাঠাইলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সন্ধির পর আবার যুদ্ধ কেন? ঔরঙ্গজেব বলিলেন, "ভুঁইয়ার সঙ্গে বাদশাহের সন্ধি? বাদশাহের রূপনগরী বেগম ফেরং না পাঠাইলে বাদশাহ তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।" শুনিয়া, রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "আমি এখনও জীবিত আছি।" রূপনগরের রাজকুমারীর অপহরণটা ঔরঙ্গজেবের শেল সমান বিঁধিতেছিল। তিনি রাজসিংহের নিকট অভীষ্টসিদ্ধির সস্তাবনা নাই বিবেচনা করিয়া, রূপনগরের "রাও সাহেবকে" এক পর্ওয়ানা দিলেন, তাহাতে লিখিলেন, "তোমার কন্যা এখনও আমার নিকট উপস্থিত হয় নাই। শীঘ্র তাহাকে উপস্থিত করিবে—নহিলে রূপনগরের গড়ের চিহ্ন রাখিব না।" প্রক্লজেবের ভরসা যে, পিতা জিদ্ করিলে চঞ্চলকুমারী তাঁহার নিকটে আসিতে সন্মত হইতে পারে। পর্ওয়ানা পাইয়া বিক্রম সিংহ উত্তর লিখিল, "আমি শীঘ্র ছই হাজার অখারোহী সেনা লইয়া আপনার হজুরে হাজির হইব।"

উরক্তজ্ব ভাবিলেন, "সেনা কেন ?" মনকে এইরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিক্রমসিংহ সেনা লইয়া আসিতেছে।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

#### মবারকের দাহনারম্ভ

সৌন্দর্য্যের কি মহিমা! মবারক জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আবার সব ভুলিয়া গেল। গর্বিতা, স্বেহাভাবদর্পে প্রফুল্লা জেব-উন্নিসাকে দেখিলে আর তেমন হইত কি না, বলা যায় না, কিন্তু সেই জেব-উন্নিসা এখন বিনীতা, দর্পশৃক্ষা, স্বেহশালিনী, অক্রময়ী। মবারকের পূর্বান্তরাগ সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। দরিয়া, দরিয়ায় ভাসিয়া গেল। মন্ত্র্যা জ্রীজ্ঞাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাস্থাতক, পাপিষ্ঠ আর নাই।

সহস্র দীপের রশ্মিপ্রতিবিশ্বসমন্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুঃপার্শ্বে পর্বেত-মালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমগুপের তুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবন তুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেব-উন্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল। মবারক বড় তুঃখের সহিত বলিল, "তোমাকে আবার পাইয়াছি, কিন্তু তুঃখ এই যে, এই সুখ দশ দিন ভোগ করিতে পারিলাম না।"

জেব-উন্নিদা। কেন ? কে বাধা দিবে ? বাদশাহ ?

মবারক। সে সন্দেহও আছে। কিন্তু বাদশাহের কথা এখন বলিতেছি না। আমি কাল যুদ্ধে যাইব। যুদ্ধে মরণ জীবন ছুই আছে। কিন্তু আমার পক্ষে মরণ নিশ্চয়। আমি রাজপুতদিগের যুদ্ধের যে স্থবন্দোবস্ত দেখিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চিত জানি যে, পার্ববত্য যুদ্ধে আমরা তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারিব না। আমি একবার হারিয়া আসিয়াছি, আর একবার হারিয়া আসিতে পারিব না। আমাকে যুদ্ধে মরিতে হইবে।

জেব-উদ্নিসা সজল নয়নে বলিল, "ঈশ্বর অবশ্য করিবেন যে, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিবে। তুমি আমার কাছে না আসিলে আমি মরিব।"

উভয়ে চক্ষুর জল ফেলিল। তখন মবারক ভাবিল, "মরিব, না মরিব না ?" অনেক ভাবিল। সম্মুখে সেই নক্ষত্রখচিতগগনস্পর্শী পর্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের জল—তাহাতে দীপমাল।প্রভাসিত পট-নির্মিতা মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া—দূরে পর্বতের চূড়ার উপর চূড়া—তার উপর চূড়া—বড় অন্ধকার। তুই জনে বড় অন্ধকারই দেখিল। সহসা জেব-উন্নিসা বলিল, "এই অন্ধকারে, শিবিরের পাঁচিরের তলায়, কে লুকাইল † ভোমার জন্ম আমার মন সর্বদা সশঙ্কিত।"

"দেখিয়া আসি," বলিয়া মবারক ছুটিয়া ত্র্গপাকারতলে গেলেন। দেখিলেন,
একজন যথার্থই লুকাইয়া শুইয়া আছে বটে। মবারক তাহাকে ধৃত করিলেন। হাত ধরিয়া
তুলিলেন। যে লুকাইয়াছিল, সে দাঁড়াইয়া উঠিল। অন্ধকারে মবারক কিছু ঠাওর পাইলেন
না। তাহাকে টানিয়া ত্র্গমধ্যে দীপালোকের নিকট আনিলেন। দেখিলেন যে, একটা
স্ত্রীলোক। সে মুখে কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল—মুখ খুলিল না। মবারক তাহাকে
একজন প্রতিহারীর জিম্মায় রাখিয়া, স্বয়ং জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া সবিস্তার নিবেদন
করিলেন। জেব-উন্নিসা কোতৃহলবশতঃ তাহাকে কক্ষমধ্যে আনিতে অনুমতি দিলেন।
মবারক তাহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া আসিলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "তুমি কে ? কেন লুকাইয়াছিলে ? মুখের কাপড় খোল।"
সে স্ত্রীলোক তখন মুখের কাপড় খুলিল। তুই জনে সবিস্থায়ে দেখিল—দরিয়া বিবি !
বড় সুখের সময়ে, সহসা বিনা মেঘে সম্মুখে বজ্ঞপতন দেখিলে, যেমন বিহ্বল হইতে
হয়, জেব-উন্নিসা ও মবারক সেইরূপ হইল। তিন জনের কেহ কোন কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিল, "ইয়া আল্লা। আমাকে মরিতেই হইবে।"

জেব-উন্নিসা তখন অতি কাতর কণ্ঠে বলিল, "তবে আমাকেও।" দরিয়া বলিল, "তোমরা কে ?" মবারক তাহাকে বলিল, "আমার সঙ্গে আইস।" তখন মবারক অতি দীন ভাবে জেব-উন্নিসার নিকট বিদায় লইল।

# চতুর্দশ পরিচেছদ

### অগ্নির নৃতন কুলিছ

রাজসিংহ রাজনীতিতে ও যুদ্ধনীতিতে অদিতীয় পণ্ডিত। মোগল যতক্ষণ না সমস্ত সৈত্য লইয়া রাণার রাজ্য ছাড়িয়া অধিক দূর যায়, ততক্ষণ শিবির ভঙ্গ করেন নাই বা স্বীয় সেনার কোন অংশ স্থানবিচ্যুত করেন নাই। তিনি শিবিরেই রহিয়াছেন, এমন স্ময়ে সংবাদ আসিল যে, বিক্রম সিংহ রূপনগর হইতে তৃই সহস্র সেনা লইয়া আসিতেছেন। রাজসিংহ যুদ্ধের জম্ম প্রস্তুত হইলেন।

একজন অশ্বারোহী অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া দৃত্যরূপ, রাজসিংহের দর্শন পাইবার কামনা জানাইল। রাজসিংহের অনুমতি পাইয়া প্রতিহারী তাহাকে লইয়া আদিল। সে রাজসিংহকে প্রণাম করিয়া জানাইল যে, রূপনগুলাগিপতি বিক্রম সোলান্ধি মহারাণার দর্শন-মানসে সসৈত্তে আসিয়াছেন।

রাজসিংহ বলিলেন, "যদি শিবিরের ভিতরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে একা আসিতে বলিবে। যদি সসৈত্তে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে শিবিরের বাহিরে থাকিতে বলিবে। আমি সসৈতে যাইতেছি।"

বিক্রম সোলান্ধি, একা শিবিরমধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। তিনি আসিলে রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান করিলেন। বিক্রম সিংহ, রাণাকে কিছু নজর দিলেন। উদয়পুরের রাণা রাজপুতকুলের প্রধান,—এজন্ম এ নজর প্রাপ্য। কিন্তু রাজসিংহ ঐ নজর না গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে এ নজর, মোগল বাদশাহেরই প্রাপ্য।"

বিক্রমসিংহ বলিল, "মহারাণা রাজসিংহ জীবিত থাকিতে, ভরসা করি, আর কোন রাজপুত মোগল বাদশাহকে নজর দিবে না। মহারাজ! আমাকে মার্জনা করিতে হইবে। আমি না জানিয়াই তেমন পত্রথানা লিখিয়াছিলাম। আপনি মোগলকে যেরপ শাসিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, সমস্ত রাজপুত মিলিত হইয়া আপনার অধীনে কার্য্য করিলে মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইবে। আমার পত্রের শেষ ভাগ স্মরণ করিবেন। আমি মাপনাকে কেবল নজর দিতে আসি নাই। আমি আরও ছইটি সামগ্রী আপনাকে দিতে মাসিয়াছি। এক আমার এই ছই সহস্র অশ্বারেছী; দ্বিতীয় আমার নিজের এই চরবারি;—আজিও এ বাছতে কিছু বল আছে; আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, শরীর গতন করিয়াও সে কার্য্য সম্পন্ধ করিব।"

রাজ্বসিংহ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। আপনার আন্তরিক আনন্দ বিক্রমসিংহকে নাইলেন। বলিলেন, "আজ আপনি সোলান্ধির মত কথা বলিয়াছেন। হুষ্ট মোগল, ামার হাতে নিপাত যাইতেছিল, সন্ধি করিয়া উদ্ধার পাইল। উদ্ধার পাইয়া বলে, সন্ধি বি নাই। আবার যুদ্ধ করিতেছে। দিলীর থাঁ সৈত্য লইয়া শাহজাদা আক্বারের দারের জন্ত যাইতেছে। আপনি অতি স্থসময়ে আসিয়াছেন। দিলীর থাঁকে পথিমধ্যে

নিকাশ করিতে হইবে—দে গিয়া আক্করের সঙ্গে যুক্ত হইলে কুমার জয়সিংহের বিপদ্ ঘটিবে। ভজ্জ্য আমি গোপীনাথ রাঠোরকে পাঠাইতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার সেনা অতি অল্প। আমার নিজ্ঞ সেনা হইতে কিছু তাঁহার সঙ্গে দিব—মাণিকলাল সিংহ নামে আমার একজন স্থদক্ষ সেনাপতি আছে—দে তাহা লইয়া যাইবে। কিন্তু উরঙ্গজ্বে নিকটে, আমি নিজে এ স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না, অথবা অধিক সৈন্য মাণিকলালের সঙ্গে দিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা, আপনিও আপনার অশ্বারোহী সেনা লইয়া সেই যুদ্ধে যান। আপ্নারা তিন জনে মিলিত হইয়া দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে সসৈত্যে সংহার করুন।"

বিক্রমসিংহ আফলাদিত হইয়া বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"
এই বলিয়া বিক্রম সোলান্ধি যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগার্থ বিদায় লইলেন। চঞ্চলকুমারীর
কথা কিছু হইল না।

#### পঞ্চদশ পরিচেছদ

#### মবারক ও দরিয়া ভম্মীভূত

গোপীনাথ রাঠোর, বিক্রম সোলান্ধি, এবং মাণিকলাল ছিলীর খাঁর ধ্বংসাকাক্ষায় চলিলেন। যে পথে দিলার খাঁ আসিতেছেন, সেই পথে তিন স্থানে তিন জন লুকায়িত রহিলেন। কিন্তু পরস্পরের অনতিদ্রেই রহিলেন। বিক্রম সোলান্ধি অশ্বারোহী সৈয় লইয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই তিনি উচ্চ সায়ুদেশে থাকিতে পারিলেন না। তিনি পর্বত-বাসী হইলেও তাঁহাকে অশ্ব রাখিতে হইত; তাহার কারণ, তদ্যতীত নিম্নভূমিনিবাসী শক্ত ও দস্থার পশ্চাদাবিত হইতে পারিতেন না। আর এমন সকল ক্ষুদ্র রাজ্যণ, রাত্রিকালে স্থযোগ পাইলে, নিজে নিজেও এক আঘটা ডাকাতি—অর্থাৎ এক রাত্রিতে দশ পাঁচখানা প্রামণ্ট্রন না করিতেন, এমন নহে। পর্বতের উপর তাঁহার সৈনিকেরা অশ্ব ছাড়িয়া পদাতিকের কাজ করিত। এক্ষণে মোগলের পশ্চাদমুসরণ করিতে হইবে বলিয়া, বিক্রমসিংহ অশ্ব লইয়া আসিয়াছিলেন। পার্বত্যে যুদ্ধে তাহাতে অস্থ্রিধা হইল। অতএব তিনি পর্বতে না উঠিয়া অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির অন্বেষণ করিলেন। মনোমত সেরপ কিছু ভূমি পাইলেন। তাহার সন্মুখে কিছু বন জঙ্গল আছে। জঙ্গলের পশ্চাৎ তাঁহার অশ্বারোহিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। তৎপরে মাণিকলাল রাজসিংহের পদাতিকগণ লইয়া লুকায়িত হইল। সর্ব্বেশ্বে গোপীনাথ রাঠোর রহিলেন।

দিলীর খাঁ আক্কারের ছর্দ্ধশা শ্বরণ করিয়া, একটু সতর্ক ভাবে আসিতেছিলেন—অগ্রে অগ্রে অখারোহী পাঠাইয়া সন্ধান লইতেছিলেন যে, রাজপুত কোথাও লুকাইয়া আছে কিনা। অতএব বিক্রম লোলান্ধির অখারোহিগণের সন্ধান, তাঁহাকে সহজে মিলিল। তিনি তথন কতকগুলি সৈশু, অখারোহীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্ম পাঠাইয়া দিলেন। বিক্রম সোলান্ধি অস্থান্থ বিষয়ে বড় স্থুলবৃদ্ধি, কিন্তু যুদ্ধকালে অভিশয় ধূর্ত্ত এবং রণপণ্ডিত—অনেক সময়ে ধূর্ত্তভাই রণপাণ্ডিত্য—তিনি মোগল সেনার সঙ্গে অতি সামান্থ যুদ্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন—দিলীর খাঁর মুগুপাত করিবার জন্ম।

দিলীর মাণিকলালকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন। মাণিকলাল যে পার্শ্বে লুকায়িত আছে, তাহা তিনিও জানিতে পারিলেন না—মাণিকলালও কোন শব্দ সাড়া করিল না। সোলান্ধিকে তাড়াইয়া দিলীর বিবেচনা করিয়াছিলেন, সব রাজপুতই হঠিয়াছে—অতএব আর পূর্ববিং অবধানের সহিত চলিতেছিলেন না। মাণিকলাল বুঝিল, এ উপযুক্ত সময় নহে—সেও স্থির রহিল।

পরে, যথায় গোপীনাথ রাঠোর লুকায়িত, তাহারই নিকট দিলীর উপস্থিত। সেখানে পর্বতমধ্যস্থ পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আদিয়াছে। সেইখানে সেনার মুখ উপস্থিত হইলে, গোপীনাথ রাঠোর লাফ দিয়া তাহার উপর পড়িয়া, বাঘ যেমন পথিকের সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসে, সেইরূপ সসৈস্থে বসিলেন।

দিলীর, মবারককে আজ্ঞা করিলেন, "সম্মুখবর্ত্তী সেনা লইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দাও।" মবারক অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গোপীনাথ রাঠোরকে তাড়াইবার তার সাধ্য কি ? সঙ্কীর্ণ পথে অল্প মোগলই দাঁড়াইতে পারিল। যেমন গর্তু হইতে পিপীলিকা বাহির হইবার সময়ে, বালকে একটি একটি করিয়া টিপিয়া মারে, তেমনই রাজপুতেরা মোগলদিগকে দঙ্কীর্ণ পথে টিপিয়া মারিতে লাগিল। এ দিকে দিলীর, সম্মুখে পথ না পাইয়া, সেনা লইয়া নিশ্চল হইয়া মধ্যপথে দাঁডাইয়া রহিলেন।

মাণিকলাল ব্ঝিল, এই উপযুক্ত সময়। সে দসৈতা পর্বতাবতরণ করিয়া বজের তায় দলীরের উপর পড়িল। দিলীর থাঁর সেনা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু ই সময়ে বিক্রম সোলান্ধি সেই তুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া হঠাৎ দিলীরের সৈত্যের শিচান্তাগে উপস্থিত হইলেন। তখন তিন দিকে আক্রান্ত হইয়া মোগল সেনা আর এক দণ্ড ইচিল না। যে পারিল, সে পলাইয়া বাঁচিল। অধিকাংশই পলাইবার পথ পাইল না—
যকের অক্সের নিক্ট ধান্তার তায় ছিন্ন হইয়া রণক্ষেকে তিপ্তিক ক্রীল

কেবল গোপীনাথ রাঠোরের সম্প্র, কয়জন মোপুল বোজা কিছুতেই হঠিল ন মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা মোপলসেনার সার বাছা বাছা লে মবারক তাহাদের নেতা। কিন্তু তাহারাও আর টিকে না। পলকে পলকে এক এক বহুসংখ্যক রাজপুতের আক্রমণে নিপাত যাইতেছিল। শেষ ছই চারি জন মাত্র অবশিষ্ট ছি

দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া মাণিক**লাল সেখানে শীন্ধ উপস্থিত হইতে** রাজপুতদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "ইহাদিগকৈ মারিও না। ইহারা বীরপুণ ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজপুতেরা মুহূর্ত্ত জন্ম নিরস্ত হইল। তখন মাণিকলাল বলিল, "তোমরা চলিয়া য তোমাদের ছাড়িয়া দিলাম। আমার অন্তরোধে তোমাদের কেহ কিছু বলিবে না।"

একজন মোগল বলিল, "আমরা যুদ্ধে কখন পিছন ফিরি নাই। আজও ফিরিব। সেই কয়জন মোগল আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন মাণিকলাল মবারককে ডা বলিলেন, "খাঁ সাহেব! আর যুদ্ধ করিয়া কি করিবে ?"

মবারক বলিল, "মরিব।"

মাণিক। কেন মরিবে গ

মবা। আপনি কি জানেন না যে, মৃত্যু ভিন্ন আমার অক্স গতি নাই ? মাণিক। তবে বিবাহ করিলেন কেনঁ?

यवा। यतिवात जन्म।

এই সময়ে একটা বন্দুকের শব্দ পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিতে না করিতে মবারক মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। মাণিক দেখিলেন, মবারক জীবনশৃষ্ণ। মাথায় গুলি বিঁধিয়াছে। মাণিকলাল চাহিয়া দেখিল পর্বতের সামুদেশে একজন স্ত্রীলোক বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বন্দু মুখনিঃস্ত ধুম দেখা গেল। বলা বাছলা, সে উন্মাদিনী দরিয়া!

মাণিকলাল স্ত্রীলোককে ধরিতে আজ্ঞা দিলেন। সে হাসিতে হাসিতে পলা গেল। সেই অবধি দরিয়া বিবিকে পৃথিবীতে আর কেহ কথন দেখে নাই।

যুদ্ধের পর জেব-উল্লিসা শুনিল, মবারক যুদ্ধে মরিয়াছে। তখন সে বেশস্থা নিক্ষেপ করিল, উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিল—

> वर्षानिषमध्मतस्मी विननाभ विकीर्गमृद्धना।

# যোড়শ পরিচেছদ

## পূৰ্ণাছতি—ইট্টলাভ

যুদ্ধান্তে জয় শ্রী বহন করিয়া বিক্রম সোলান্ধি রাজসিংহের শিবিরে ফিরিয়া আসিল, রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। বিমক্ত সোলান্ধি বলিলেন, "একটা কথা বাকি আছে। আমার সেই কন্থাটা। কায়মনোবাক্যে আশীর্কাদ করিয়া আপনাকে সেই কন্থা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গ্রহণ করিবেন কি ?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তবে উদয়পুরে চলুন।"

বিক্রম সোলাঙ্কি সেই তুই সহস্র ফৌজ লইয়া উদয়পুরে গেলেন।

বলা বাহুল্য, সেই রাত্রেই রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তার পর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাসবেত্তারই অধিকার, উপস্থাসলেখকের সে সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আবার স্বয়ং ঔরঙ্গজ্বে রাজসিংহের সর্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আজিম আসিয়া ঔরঙ্গজ্বের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী হুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঔরঙ্গজ্বেকে আক্রমণ করিলেন। ঔরঙ্গজ্বে পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া, বেত্রাহত কুকুরের ন্থায় পলায়ন করিলেন। রাজপুতেরা তাঁহার সর্বব্দ লুঠিয়া লইল। ঔরঙ্গজ্বের বিস্তুর সেনা মরিল।

উরঙ্গজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়া রাণাদিগের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। স্থ্বালাস নামা একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সেনা স্থাপন করিলেন। আবার আহারবন্ধের ভয়। অতএব খাঁ রহিলাকে বার হাজার ফৌজের সহিত স্থবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া উরঙ্গজেব স্থয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন। আর কখনও উদয়পুরমুখ হইলেন না। সে সাধ তাঁহার জন্মের মত ফুরাইল।

এ দিকে স্বলদাস, খাঁ রহিলাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূরীকৃত করিলেন। পরাভূত হইয়া, খাঁ রহিলাও আজমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগস্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পূক্র কুমার তীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমন কি, মোগল স্বাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন। অনেক স্থান অধিকার করিয়া সৌরাষ্ট্র পর্যাস্ত রাজসিংহের অধিকার স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহকে

জানাইল। করুণজন্ম রাজিসিংহ তাহাদিগের ছু:খে ছু:খিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দ্যার অনুরোধে হিন্দুসাম।জা পুনংস্থাপিত করিলেন না।

কৃদ্ধ রাজমন্ত্রী দয়াল সাহ সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মালবে মুদলমানের দর্বনাশ করিতে লাগিলেন। উরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। প্রতিশোধের স্বরূপে ইনি কাজিদিগের মস্তক মুগুন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কুয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।

দয়াল সাহ, কুমার জয়সি:তের সৈত্যের সঙ্গে আপনার সৈত্য মিলাইলে, তাঁহারা শাহজাদা আজিমকে পাকড়া করিয়া, চিতোরের নিকট যুদ্ধ করিলেন। আজিমও হতসৈত্য ও পরাজিত হইয়া প্লায়ন করিলেন।

চারি বংসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পদে পদে মোগলেরা পরাজিত হইলেন। শেষ ঔরক্লজেব সত্য সত্যই সদ্ধি করিলেন। রাণা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরক্লজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মৌগল এমন শিক্ষা আর ক্থনও পায় নাই।

# উপসংহার

#### গ্রন্থকারের নিবেদন

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের कान श्रकात जात्रज्या निर्द्धम कता এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। हिन्सू रहेलारे जाल रहा ना भूमलभान इटेलिट भन्न दश ना, अथवा हिन्नू इटेलिट भन्न दश ना, भूमलभान इटेलिट ভाल दश না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দুর অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অক্সাম্ম গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অক্যাক্ত গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশৃষ্ম, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্ম তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাগ্য। রাজা যেরূপ হয়েন, রাজায়ুচর এবং রাজ-পৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চকুমারীর তুলনায়, জেব-উল্লিসা ও নির্মলকুমারীর তুলনায়, মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। এই জম্ম এ সকল কল্পনা।

প্রক্লেবের উত্তম ঐতিহাসিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ। উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি; উভয়েই ঐশ্বর্যো, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভৃষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রুর, দান্তিক, আত্মমাত্রহিতৈষী, এবং প্রজ্ঞাণীড়ক। এজ্ফ উভয়ই আপন আপন সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। উভয়ই ক্ষুদ্র শক্রু দ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন;—ফিলিপ ইংরেজ (তখন ক্ষুদ্র জাতি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, উরক্লজেব মার্হাট্টা ও রাজপুতের দ্বারা। মার্হাট্টা

শিবজী ও ইংলণ্ডের তাংকালিক নেত্রী এলিজাবেথ পরস্পর তুলনীয়। কিন্তু তদপের ওলনাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্ত্তি ইতিহারে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশতিতৈয়ী ধর্মাত্মা বীরপুরুষের অঞ্জাল্য বলিয়া খ্যালি লাভ করিয়াছেন—এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।

# পাঠভেদ

১২৮৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা হইতে 'বঙ্গদর্শনে' 'রাজ্বসিংহ' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতে থাকে, ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাজ পর্যন্ত ছয় সংখ্যায় উনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বাহির হয় এবং পুক্তক অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে সম্পূর্ণ পুক্তক প্রথম বাহির হয় কলিকাভার জন্সন প্রেস হইতে, পুক্তক মুজণ ও প্রকাশ করেন রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পুক্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮০ এবং পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ছিল উনবিংশ। এই প্রথম সংস্করণে বইখানিকে উপস্থাস না বলিয়া "ক্ষুক্র কথা" বলা হইয়াছে। ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৯০) প্রথম সংস্করণের প্রায় পুন্মুর্জণ। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে (পৃ. ৪০৪) বইখানি বর্তমান আকারে পরিবর্জিত হয়। এই সংস্করণকেই মূল ধরিয়া বর্তমান সংস্করণ মুজিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের সহিত ইহার আকাশ পাতাল প্রভেদ, স্বতরাং পাঠভেদ দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা এই অধ্যায়ে প্রথম সংস্করণের পুত্তক আমূল ছাপিয়া দিলাম; অনুসন্ধিংস্থ পাঠক একট্ মিলাইয়া দেখিলেই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ প্রথম সংস্করণ ও চতুর্থ সংস্করণকে ছইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বই বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

# বিজ্ঞাপন

রাজসিংহ বন্ধদর্শনে প্রকাশিত হইতে হইতে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে জন্ন • পরিবর্ত্তন করিয়া উহা পুন্মু দ্রিত করা গেল। এক্ষণে গ্রন্ধ সম্পূর্ণ।

এ অবস্থাতে গ্রন্থ পুন্মু দ্রিত করাতে অনেকেই বামার উপর রাগ করিবেন। একবার ননে করিয়াছিলাম, এই বিজ্ঞাপনে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, যাহাতে তাঁহাদের রাগ না হয়, এমন একটা সহজ্ঞ উপায় আছে। তাঁহারা গ্রন্থথানি না পড়িলেই হইল।

শ্ৰীব:

# রাজসিংহ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, রুহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি রুহৎ হওয়র আপত্তি নাই—ক্রপনগরের রাজার নাম বিক্রম সিংহ। বিক্রমসিংহের সবিশেষ পরিচয় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা বলিতে পারি। শ্রুত আছে যে, তিনি স্পানাহার করিতেন, এবং রজনীযোগে নিশ্রা দিতেন, ইহার অধিক পরিচয় আমরা এক্ষণে দিতে ইচ্ছুক নহি।

কিছ সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। কুদ্র রাজ্য; কুদ্র রাজ্যনী; কুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় স্থানাভিত। সাদা পাতরের মেঝা; সাদা পাতরের প্রাচীর; তাহাতে বছবিধ লতা পাতা, পশু পক্ষী এবং মহয়মূর্ত্তি থোদিত। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্থীলোক, দশ জন কি পনর জন, নানা রঙের বস্ত্রের বাহার দিয়া বসিয়া, কেহ তাম্ব্ল চর্ব্বন করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে—কাহারও নাকে বড় বড় মতিদার নথ ত্লিতেছে, কাহারও কাণে হীরকজড়িত কর্ণভূষা ছ্লিতেছে। অধিকাংশই যুবতী; হাসি টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া সিয়াছে—একটুরক্ষ জনিয়া সিয়াছে।

যুবতীগণের হাদিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হন্তিদস্তনির্ঘিত ফলকে লিখিত ক্ষুত্র ক্ষুত্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি; মহামূল্য। প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাবে এক একথানি চিত্র বন্ধাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল; যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রথানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তসবীর আমি ?" প্রাচীনা বলিল, "এ আক্বর বাদশাহের তসবীর।"

युवजी विनन, "मृद् मानि, এ माफि य व्यामि किनि। এ व्यामात केरकूरमानात माफि।"

আর একজন বলিল, "সে কি লো? ঠাকুরদাদার নাম দিয়া ঢাকিস্ কেন? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল, "ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়াছিল—সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গোল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, "এখানা জাহান্ধীর বাদশাহের ছবি।"

দেখিয়া রদিকা যুবতী বলিল, "ইহার দাম কত ?" প্রাচীনা বড় দাম হাকিল। রসিক। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ড গেল ছবির দাম। আসল মাহ্যটা হুরজাঁহা বেগম কতকে কিনিয়াছিল ?"

তখন প্রাচীনাও একটু বসিকভা করিল; বলিল, "বিনাম্লো।"

রিসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।" আবার একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, "হাসিতে মা তসবীর কেনা যায় না। রাজকুমারী আহ্বন, তবে আমি তসবীর দেখাইব। আদ্ধ তাঁরই জন্ম এ সকল আনিয়াছি।"

তথন সাঁত জন সাত দিক্ হইতে বলিল, "ওগো আমি রাজকুমারী! ও আয়ি বৃড়ী, আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা কাঁপরে পড়িয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাং হাসির ধ্ম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল প্রায় থামিল—কেবল তাকাতাকি, আঁচাআঁচি, এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওঠপ্রাস্তে একটু ভালা হাসি। চিত্রস্থামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্তু পশ্চাং ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একথানি দেবীপ্রতিমা দাড় করাইয়া গিয়াছে!

বৃদ্ধা অনিমিক্ লোচনে দেই সর্ব্ধশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্মিত। প্রতিমা পানে চাহিয়া বহিল—কি হলর! বৃদ্ধী বয়সদোধে একটু চোথে খাট, তত পরিকার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে শাইত যে, এ খেতপ্রস্তরের বর্ণ নহে; শাদা পাতর এত গোলাবি আভা মারে না। পাতর দুরে থাকুক, চ্স্থমেও এ চাক্রবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল য়ে, প্রতিমা মৃত্ মৃত্ হাসিতেছে। ও মা—পুতুল কি হাসে! বৃদ্ধী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ বৃদ্ধি পুতুল নয়—ঐ অতি দীর্ঘ, রুফ্ডার, ঞ্ল, স্বন্দ, বৃহত্তক্ষ্বর্থ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বৃড়ী অবাক হইল—এর ওর তার ম্থপানে চাহিতে লাগিল—কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিক্লচিত বসিকা রমণীমগুলীর ম্থপানে চাহিয়া, বৃদ্ধা হাঁপাইতে ইাঁপাইতে বলিল, "হাঁ গা, তোমরা বল গা গা ?"

এক স্থন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না—রদের উৎস উছলিয়া উঠিল—হাসির ফোয়ারার মৃথ আপনি
টিয়া গেল—মূবতী হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিশায়বিহ্বলা বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি, কাঁদিস্ কেন গো?"

তথন বৃতী বৃথিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে—আদত মান্ত্ৰ—বাজমহিনী বা বাজকুমারী ইইবে। 
ড়ী তথন সাষ্ট্ৰাঞ্চে প্ৰণিপাত কবিল। এ প্ৰণাম বাজকুলকে নহে—এ প্ৰণাম সৌন্দৰ্য্যকে। বৃড়ী যে
নীন্দৰ্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্ৰণত হইতে হয়।

আমি জানি, রূপের গৌরব হরে হারে আছে। ইহাও জানি, অনেকে দেই রূপদীগণপদতলে গড়াগড়ি যা থাকেন। কিছু দে প্রণাম রূপের পায়ে নহে। সে প্রণাম সহত্বের পায়ে। "তুমি আমার গৃহিণী— তথব তোমাকে আমি প্রণাম করি। তোমার হাতে অর জন—অতএব তোমাকে প্রণাম করি—আমাকে একম্ঠা থাইতে দিও"—দে প্রণামের এই মন্ত্র। কিন্তু বুড়ীর প্রণাম দে দরের নহে। বুড়ী বৃদ্ধি, জনস্ত স্থানরের জনস্ত সৌন্দর্য্যের ছায়া দেখিল। **ডিনিই** রূপ; **ডিনিই** গুণ। যেখানে দে জনস্ত রূপের ছায়া দেখানায়, দেইখানেই মছয়ুমন্তক আপনি প্রণত হয়। জতএব বুড়ী সাষ্টাদ প্রণাম করিল।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভ্বনমোহিনী স্থান্ধী, যাবে দেখিয়া চিত্রবিজেতী প্রণাম কবিল, রূপনগরের রাজার কস্তা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া বৃদ্ধ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার স্থীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই বৃদ্ধ দেখিয়া নীরবে হাস্ত করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা ?"

স্থীগণ পরিচয় দিতে ব্যক্ত হইল। "উনি তস্বীর বেচিতে আদিয়াছেন।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন ?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রিসকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তসবীর আনিয়া দেখাইতেছিল—ভাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে আক্বর বাদশাহ, কি জাঁহাগীর বাদশাহের তসবীর কি নাই?"

বৃদ্ধা কহিল, "থাক্বে না কেন মা ? একথানা থাকিলে কি আর একথানা লইতে নাই ? আপনারা লইবেন না, তবে আমরা কান্ধাল গরীব প্রতিপালন হইব কি-প্রকারে ?"

রাজকুমারী তথন প্রচীনার তসবীর সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবীরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আক্বর বাদশাহ, জাঁহাগীর, শাহা জাঁহা, নুরজঁহা, ফুরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে চের তসবীর আছে। হিন্দুরাজার তসবীর আছে ?"

"অভাব কি ?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তথন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই—পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পদন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবস্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একথানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল—দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওথানি ঢাকিয়া রাখিলে বে ?" বৃদ্ধা কথা কছে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করবোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্ত তদ্বীবের দক্ষে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন ? এমন কাহার তসবীর যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের ত্য্মনের ছবি। রাজকুমারী। কার তসবীর ?

বুড়ী। ( সভয়ে ) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কথনও শক্ত নহে। আমি ও তসবীর লইব।"

তথন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হতে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্প হইল; লোচন বিন্দারিত হইল। একজন স্থী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল—রাজকুমারী তাহার হতে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ। দেখিবার যোগ্য বটে। বীরপুরুষের চেহার।"

স্থীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহে—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

র্দ্ধা স্থযোগ পাইয়া এই চিত্রথানিতে দ্বিগুণ মূনফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, যদি বীরের তসবীর লইতে হয়, তবে আর একথানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে ?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একথানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুশ্রীর হাতে দিলেন।

রাজকুমারী জিজ্ঞাদা করিলেন, "এ কাহার চেহারা ?"

বন্ধা। বাদশাহ আলমগীরের।

वाकक्रभावी। किनिव।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সধীগণকে বলিলেন, "এসো, একটু আমোদ করা যাক্।"

तक लिया वयका १० विन, "कि आत्मान वन! वन!"

রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রথানি মাটিতে রাখিতেছি। স্বাই উহার মুখে এক একটি বা পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভালে দেখি।"

ভয়ে স্থীগণের মুথ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী! কাক পক্ষীতে শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটিতে রাখিলেন, "কে নাতি মারিবি মার।"

কেহ<sup>3</sup> অগ্রসর হইল না। নির্মল নামী একজন বয়ক্তা আসিয়া রাজকুমারীর মূখ টিপিয়াধরিল। বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।" চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলভারশোভিত বাম চরণখানি ঔরজজেবের চিত্তের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বৃঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—
উরজ্জেব বাদশাহের প্রতিমৃত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভালিয়া গেল।

"कि मर्कनाम ! कि कतिरल !" विनया मधीमन भिहतिन ।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাথ মিটায়, আমি তেমনি মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাথ মিটাইলাম।" তার পর নির্মালের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "স্থী নির্মাল! ছেলেদের সাথ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয়। আমার কি সাথ মিটিবে না? আমি কি কথন জীবস্ত উর্জ্জেবের মুখে এইরপ—"

নিশাল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কথাটা সমাগু হইল না—কিছ্ক সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এমন প্রাণসংহারক কথাবার্তা বেখানে হয়, সেখান হইতে কভক্ষণে নিম্নতি পাইবে? এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবীরের মূল্য আসিয়া পৌছিল। প্রাপ্তিমাক্ত প্রাচীনা উদ্বাসে প্লায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্মান তাহার পশ্চাৎ পৃশ্চাৎ ছুটিয়া আসিন। আসিয়া, তাহার হাতে একটি মোহর দিয়া বলিল, "আয়িবুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মূথে আনিও না। রাজকুমারীর মূথের আটক নাই—এখনও উহার ছেলে বয়স।"

বৃড়ী মোহরটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বল্তে হয় মা। আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি।"

নির্মল সম্ভষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুড়ী বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী বুঁদী। সে চিজগুলি দেশে বিদেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে বুঁদী গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিলীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বৃড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আদিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া, বৃড়ীর মন অস্থ্রির হইয়া উঠিয়াছিল। বিনির্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিড, তবে বোধ হয়, বৃড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যথন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্ম বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তথন বৃড়ীর মন, কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্ম বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বৃড়ী কি করে, একে সতা করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও হ্রছ লাদশাত্বে হতে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সন্তাবনা, তাহাও বৃঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারধ

সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বৃড়ীর আর দিবসে আহার হয় না—রাত্রে নিস্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পূত্র আহার করিতে বিলিল—বৃড়ী আর থাকিতে পারিল না—শপথ ভঙ্গ করিয়া পুত্রের সাক্ষাতে সবিস্তারে চঞ্চলকুমারীর তৃঃসাহসের কথা বিবৃত করিল। মনে করিল, আপনার পুত্রের সাক্ষাতে বলিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি ? পুত্রকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—আমার দিবা, এ কথা কাহারও কাছে বলিও না।

পুত্র স্বীকার করিল, কিন্তু দিল্লী ফিরিয়া গিয়াই, আগনার উপপত্নীর কাছে গল্প করিল। বলিল।
দিল—জান্! কাহারও সাক্ষাতে বলিও না। জান্, তথনই আপনার প্রিয় সধীর কাছে গিয়া বলিল।
তাহার প্রিয়মধী তুই চারি দিন বাদশাহের অন্তঃপুরে গিয়া বাদশাহের বেগমেরা শুনিল। যোধপুরী বেগম
বাদশাহের কাছে গল্প করিল।

উরন্ধজেব স্পাগর ভারতের অধীশ্বর। ঈদৃশ ঐশর্যাশালী রাজাধিরাজ এক চঞ্চলা বালিকার কথায় রাগ করিবেন, ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্তু ক্রমনা শুরজজেব সে প্রকৃতির বাদশাহ ছিলেন না। যে যত কৃদ্র হৌক, যে যেমন মহং হউক, কেহ তাঁহার প্রতিহিংসার অতীত নহে। আমনি স্থির করিলেন যে, সেই অপরিপক্র্দ্ধি বালিকাকে ইহার শুরুতর প্রতিফল দিবেন। বেগমকে বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারী দিল্লীব বাদপুরে আসিয়া বাদীদিগের তামাকু সাজিবে।"

নোধপুরেশ্বরকুমারী শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "সে কি জাঁহাপনা! যাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজ-রাজেশ্বরণণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে—এক সামান্তা বালিকা কি তাহার ক্রোধের যোগ্য!"

রাজেন্দ্র হাদিলেন—কিছু বলিলেন না। কিন্তু দেই দিনেই চঞ্চলকুমারীর সর্ব্বনাশের উভোগ হইল। রপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদিতীয় কুটিলতাভয়ে জয়সিংহ ও যশোবস্ত দিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিম শাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্বাদা শশবান্ত—যে অভেন্ত কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগা শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন—এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্রস্ত। তাহাতে লিখিত হইল যে, "বাদশাহ রপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব রপলাবণ্য প্রবণে মৃদ্ধ হইয়াছেন। আর রপনগরের রাজার সংস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা ক্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উচ্ছো করিতে থাকুন; শীস্ত রাজশৈক্ষ্য আসিয়া ক্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।"

এই সন্থাদ রূপনগরে আদিবামাত্র মহাহলপুল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অন্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কল্ঞাদান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। দে স্থলে রূপনগরের ক্ষুজনীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ—খাহার সমকক্ষ মহন্তলোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আহে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনহন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী একলিকের পূজা

পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই স্থযোগে কোন্ ভ্যাধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন ভাহার কর্ম করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চকুমারীর স্থীজন নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সহজে মোগলছেষিণী চঞ্চকুমারীর স্থা নাই।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নির্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বদিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বদিয়া কাঁদিতেছেন। দে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একথানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রথানি উন্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র, নির্মল তাহা দেখিতে পাইল না। নির্মল কাছে গিয়া বদিয়া, বলিল, "এখন উপায় ?"

ठक्का । উপায় यां इंडिक—आिम মোগলের দাসী কথনই इंडेव ना ।

নির্ম্মল। তোমার অমত, তা ত জানি, কিন্তু আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি দাধ্য যে, অগ্রথা করেন ? উপায় নাই, দখি !—স্থতরাং তোমাকে ইহা অবগ্র স্থীকার করিতে হইবে। আর স্থীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল, রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, স্থবা, যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার ক্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না ? পৃথিবীশ্বী হইতে তোমার এত অসাধ কেন ?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্মাল দেখিল, ও পথে কিছু হইবে না। তবে আরু কোন্ পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, "আমি ঘেন উঠিয়া গোলাম—কিন্তু যাহার ঘারা প্রতিপালন হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিলী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ ?"

চ। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাতা থাকিবে না-—রূপনগরের গড়ের একথানি পাতর থাকিবে না। তা ভাবিয়াছি—আর্মি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিলীযাত্রা করিব। ইহা ত্বির করিয়াছি।

নির্মল প্রায় হইল। বলিল, "আমিও সেই পরামর্শ ই দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার জভন্দী করিলেন—বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিদ্ যে, আমি দিল্লীতে পিরা মুসলমান বানরের শয়ায় শয়ন করিব ? হংসী কি বকের সেবা করে ?"

নির্মান কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজাসা করিল, "তবে কি করিবে ?"

চঞ্চলকুমারী হন্তের একটি অঙ্কুরীয় নির্মালকে দেখাইল। বলিল, "দিল্লীর পথে বিষ থাইব।" নির্মাল জানিত, ঐ অঙ্কুরীয়তে বিষ আছে। निर्मन निरुतियां छेठिन ; काँनिए काँनिए दनिन, "बाद कि कान छेनाय नाहे १"

চঞ্চল বলিল, "আর উপায় কি স্থি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমায় উদ্ধার করিয়া দিলীখরের সহিত শক্ষতা করিবে? রাজপ্তানার কুলালার সকলি মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে?"

নির্দাণ। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম, কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্ত সর্বন্ধ পণ করিয়াই বা দিলীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? পরের জন্ত কেহ সহজে সর্বন্ধ পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, কিন্তু রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্ত রাজসিংহ সর্বন্ধ পণ করিবে কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরানা।

চঞ্চল। সে কি ? বাছতে বল থাকিতে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই ? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্মাল—আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমার বক্ষা করিবেন না ?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উন্টাইলেন—নির্মান দেখিল, সে রাজসিংহের মূর্জি। চিত্র দেখাইয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "দেখ সধি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিখাস হয় না দে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক ? আমি যদি ইহার শরণ লই, ইনি কি রক্ষা করিবেন না ?"

নির্মানী অতি স্থিরবৃদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্মাণ অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারি—যে বীর তোমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে ?" রাজকুমারী বৃঝিলেন। স্থির কাতর অথচ অবিকম্পিত কঠে বলিলেন, "কি দিব সবি! আমার কি দিবার আছে ? আমি যে অবলা!"

নির্মল। তোমার তুমিই আছ?

**ठकन अ**প্রতিভ হইয়া বলিল, "দুর হ !"

নির্মাণ। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি ক্স্প্রিণী হইতে পার, যত্পতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন।

চঞ্চলকুমারী মুধাবনত করিল। বলিল, "তাঁহাকে পাইব, আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি ? আমি বিকাইতে চাহিলে তিনি কি কিনিবেন ?"

নির্মণ। সে কথার বিচারক তিনি—জামর। নই। রাজসিংহের বাছতে শুনিয়াছি বল আছে; তাঁর কাছে কি দ্ত পাঠান যায় না। গোপনে—কেহ না জানিতে পারে, এরপ দ্ত কি তাঁহার কাছে যায় না ?

চঞ্চল ভাঁবিল। বলিল, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাদে? কিছু তাঁহাকে সকল কথা ব্যাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লক্ষা করিবে।"

নির্মল উঠিয়া গেল। কিছু তাহার মনে কিছুমাত্র ভর্মা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জনস্ক মিত্রা, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্তানির্বিশেষে চঞ্চলকুমারীকে ভাল বাসিতেন।
তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ভাকিয়া
পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিত দার। পথিমধ্যে নির্মাল তাঁহাকে
গ্রেপ্তার করিল।—এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভ্তিচন্দনবিভ্ষিত, প্রশন্তললাট, দীর্ঘকায়, কদাক্ষণোভিত, হাস্থবদন, সেই ব্রাক্ষণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্মাল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে। কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার 'মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমৃষ্ঠি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী,——আমাকে স্বরণ করিয়াছ কেন ?"

চ। আমাকে বাঁচাইবার জন্ত। আর কেহ নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনস্ক মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, ক্রম্থিণীর বিষে, সেই পুরোহিত বুড়াকেই দারকায় বেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লন্দ্রীর ভাগুরে কিছু আছে কি না—পথ গরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল, একটী জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশর্মি ভরা। পুরোহিত ছুইটা আশর্মি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "পথে অন্নই থাইতে হুইবে—আশর্মি থাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি ?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত ভাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।"

মিল। রাণা রাজসিংহকে একথানি পত্র লিথিয়া দিতে পারিবে?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরন্ধী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি ? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লক্ষারই বা স্থান কই ? লিখিব।"

मिला । जामि निशाहेबा निय, ना जानिन निशिद्ध ?

छ। जाभिन विनया मिन।

নির্মাল দেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে বৃদ্ধির কাজ নয়— এ মেয়েলি বৃদ্ধির কাজ। আমরা পত্ত লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আহন।"

মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশপর্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশির্জাদ করিছে আসিয়াছি।" কি জন্ম কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রাজণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্যান্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন, এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্ম একথানি লিপির জন্ম প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

খনত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততকণ চঞ্চল ও নির্মাণ, ছই জনে ছই বৃদ্ধি একতা করিয়া একথানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী, একটি কোটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মৃক্তাবলম বাছির করিয়া ত্রাদ্ধণের হত্তে দিয়া বিদিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিষরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপ্তকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপ্তক্তার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্ম করিবেন না।"

মিল্লফারুর বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিধেয় বন্ধ, ছত্র, যাঁট, চন্দনকাঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সন্ধে লইয়া জনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে ?" মিশ্রঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহ্যন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্তর্কপ শীতলবারিপ্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত কোঁস কেনা করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্রঠাকুর একাকী যাত্রা করিলেন।

পথ অতি তুর্গম—বিশেষ পার্কত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়সূত্য। একাহারী রান্ধণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আভিথ্য স্থীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্মাভয় ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট বন্ধবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। দলী স্কৃতিলে চলিতেন। দলী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতে । একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্থীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তাঁহাকে দলী খুঁজিতে হইল না। চারি জন বিদক্তি দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্কত্য পথে আবোহণ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর ঘাইব।" বিশিকরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর ঘাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিপের সলী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দূর।" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজি সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এইরপ কণোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্স্বত্য পথ, অভিশন্ন ছুরারোহণীন্ন, এবং ছুরবরোহণীন্ধ; সচরাচর বসতিশৃক্ত। কিন্তু এ ছুর্গম পথ প্রায় শেব হইনা আসিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্স্কচনীয় শোভাময় অধিত্যকান্ব প্রবেশ করিল। ছই পার্বে অনতিউচ্চ পর্স্কতবন্ধ, হরিৎ বৃক্ষাদিশোভিত হইনা আকাশে মাণা ভূলিনাছে; উভনের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল খোত করিয়া বনাসের অভিমুখে চলিতেছে। তট্টিনীর ধার দিয়া মহন্ত্রণমা পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কৈছ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্স্কতব্যরে উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক আদ্ধণকে জিজ্ঞানা করিল, "তোমার ঠাই টাকা কড়ি কি আছে  $\gamma$ "

বান্ধণ প্রায় শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এথানে দহার বিশেষ ভয়, ভাই সভর্ক করিবলৈ জন্ম বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিভেছে। ভূর্কলের অবলম্বন মিখ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ক ব্যাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে ?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।" ব্রাহ্মণ ইতন্তত: করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, "রত্নবন্ধ রক্ষার্থ বণিক্দিগকে দিই;" আবার ভাবিলেন, "ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি ?" এই ভাবিদ্ধা ইতন্তত: করিয়া ব্রাহ্মণ

পূর্ববং বলিলেন, "আমি ভিকুক, আমার কাছে কি থাকিবে ?"

বিপদ্কালে যে ইতন্ততঃ করে, সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতন্ততঃ করিতে দেখিয়া ছ্মাবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশু ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাং ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকে আঁটু দিয়া বিদল—এবং তাহার মুথে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণ বাঙ্নিম্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিল। আর একজন, তাহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারীপ্রেরিত বলয়, ছইখানি পত্তা, এবং তুই আশর্ফি পাওয়া গেল। দস্য তাহা হত্তগত করিয়া সনীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর একজন দস্তা বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজ কাল রাণা রাজিসিংকে বড় দৌরাত্ম্য—তাহার শাসনে বীর পুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইডে পারে না। উহাকে এই পাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্থাপণ মিশ্রঠাকুরের হন্ত পদ এবং মুখ তাহার পরিধেয় বন্তে দৃচ্তর বাঁধিয়া পর্বতের সাম্বদেশস্থিত একটি কুন্দ্র বুক্তের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদন্ত রক্তবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া কুন্দ্র নদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অখারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা অখারোহীকে দেখিতে পাইল না; পলায়নে ব্যস্তঃ।

দন্তাগণ পার্ক্কতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি হুর্গম ও মহুশ্বসমাগমশ্রু পথে চলিল। এইরূপ কিছু দুর গিয়া, এক নিভূত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খান্য দ্রব্যা, শ্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দক্ষাগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি, কলসীপূর্ণ জল পর্যান্ত ছিল। দক্ষাগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল। এবং এক একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "মাণিকলাল, রক্ষই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, ভাহার মীমাংসা করা যাউক।"

मानिकनान विनन, "मारनत कथाई आर्त्र इंडेक ।"

তথন আশরফি তুইটি কাটিয়া চারি থও হইল। এক একজন এক এক খণ্ড লইল। রত্ববনয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র তুইথানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল। এই বলিয়া পত্র তুইথানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে স্মর্পণ করিবার জন্ত দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্ৰ ঘুইখানি আছোপাস্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। ৰলিল, "এ পত্ৰ নষ্ট কয়া হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি ? কি ?" বলিয়া আর তিন জন গোলধোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তথন চঞ্চলকুমারীর পত্তের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চৌরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্ৰ রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্কোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা এ পত্র কোধায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে ? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি ? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে। এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব—বাদশাহের কাছে এক্রপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায় আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাগ্ৰ করিতে অবকাশ পাইলেন না। কথা মুথে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মন্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

জ্মারোহী পর্কতের উপর হইতে দেখিল, চারি জনে এক জনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। জাগে কি হইয়াছে, তাহা দে দেখে নাই, তখন দে পৌছে নাই। জ্মারোহী নিঃশন্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্কতাস্তরালে জ্ম্মুস্ত হইল, তখন অ্যারোহী অ্য হইতে নামিল। পরে অ্যারে গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অ্যা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি ক্ষতবেগে পর্কত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্কত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পুর্কেই বলা হইয়াছে।

অখারোহী পদত্রজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্ল কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারি জনের সঙ্গে আমি একত্রে আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ; তাহারা বলে, আমরা বণিক্। এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া সিয়াছে।"

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাস। করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে ?" আন্ধা বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা, তুইটি আশর্মি, তুইখানি পত্র।" প্রশ্নকর্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহাত্তা কোনু দিকে গেল, আমি দেখিয়া আদি।" নাজৰ বৰিলেন, "আপনি বাইবেন কি প্ৰকাৰে ? ভাষাৰা চাৰি কৰ, সাশনি প্ৰকাৰী আগস্তুক বলিল, "দেখিতেছেন না, আমি বাজপুত দৈনিক।"

অনস্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি বৃত্বব্যসায়ী বটে। তাহার কোমবে তর্মারি একা শিক্ষা, এবং হতে বর্ণা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দহাগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে, অতি সাৰ্থানে ভাহাৰিগের অহুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দহাদিশের কোন নিয়ন্ন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্বাতের শিধরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ংকণ ইতন্ততঃ
দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছের থাকিয়া, চারি জনে বাইতেছে। সেইখানে
কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোঝায় যায়। দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় এখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে; বৃক্ষাদির জন্ত দেখা যাইতেছে না। নয়, ঐ পর্বততলে গুহা আছে, দম্যুরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দারা দেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বন্ত পথে প্রবেশপূর্বক, দেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্বতভলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মন্থন্তের কথাবার্তা গুনিতে পাইলেন।

এই পর্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জন—তিনি একা;
এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না। যদি গুহাঁদার রোধ করিয়া উহারা চারি জনে তাঁহার
সলে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সন্তাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ
স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি ? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু
দিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হন্তে তুই একজন জবশু মরিবে। যদি
উহারা সেই দহ্যাদল না হয় ? তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তবাহ বাক্তিগণের কথাবার্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দহারা তথন অপহতে সম্পান্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীত হইল যে, উহারা দহা বটে। রাজপুত, তথন শুহামধ্যে প্রবেশ করাই দ্বির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিকোষিত করিয়া দক্ষিণ হত্তে দৃষ্ট মৃষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হত্তে পিডল লইলেন। দক্ষারা যথন চঞ্চলকুমারীর পত্ত পাইয়া অর্থলাডের আকাজ্ঞায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্তমনস্ক ছিল—দেই সময়ে রাজপুত অভি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহামারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া

রাজপুত নৃচ্মুটায়ত করবারি কর্ণাতির মতকে আবাত করিলেন। তাহার হতে এত বল বে, এক আবাতেই মতক বিশ্ব হইয়া ভূতলে পড়িয়া নেল।

সেই মৃহুর্ভেই বিজীয় একজন দন্তা, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, ভাহার দিকে দিরিয়া রাজপুত ভাহার মন্তকে এরণ কঠিন পদাঘাত করিলেন বে, সে মৃচ্ছিত হইয়া ভূতলে পজিল। রাজপুত, জত ছই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জত্ত একখন্ত বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিওল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাধারপথে বেগে নিক্ষান্ত হইয়া উদ্বানে পলায়ন করিল। রাজপুত ও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিক্ষান্ত হইলো এই সময়ে রাজপুত যে বর্ণা, বনমধ্যে দুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া, দক্ষিণ হল্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্ণায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাদিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্ণা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হতে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাহার হাতের থালি পিন্তল দক্ষার দক্ষিণ হতের মৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন; দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্ণা থদিয়া পজ়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া, মাণিকলালের চুল ধরিলেন। এবং অদি উত্তোলন করিয়া তাহার মন্তক ছেদনে উছাত হইলেন।

মাণিকলাল তথন কাতরম্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবনদান করুন—রক্ষা করুন—

রাজপুত, তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?" মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমান একটি সাত বংসরের কলা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে থাইবে, আমি তাহাকে রাধিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্য কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কথন দস্যতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন ?"

দস্য বলিল, "মহারাণা রাজিসিংহকে কে না চিনে ?"

তথন বাজসিংহ ৰলিলেন, "আমি ভোমার জীবনদান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্থ ইরণ করিয়াছ। আমি যদি ভোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্মে পতিত হইব।" মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নৃতন ব্রতী। অক্সগ্রই করিয়া আমার প্রতি লঘু দতেরই বিধান কফন। আমি আপনার সমূধেই শান্তি লইডেছি।"

এই বলিয়া দস্তা কটিদেশ হইতে ক্ষে ছুবিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জনী অভূলি ছেদন করিতে উভত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অহি কাটিল না। তথন মাণিকলাল এক শিলাথণ্ডের উপর হন্ত রাখিয়া ঐ অভূলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রন্তরের খারা ভাহাতে যা মারিল। আভূল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্তা বলিল, "মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্কুর কন্দন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন, দস্থ্য জ্রক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি ?"

मञ्चा विनन, "এ व्यथाय नाम माधिकनान निःह। वामि ताक्रभूककूतन कन ।"

রাজিসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্ব্যে নিযুক্ত হইলে। একণে তুমি অখারোহী দৈক্তভুক্ত হইলে—তোমার কন্তা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।"

মাণিকলাল তথন রাণার পদধ্লি গ্রহণ করিল। এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহত মুক্তাবলয়, পত্র চুইখানি, এবং আশরফি চারি খণ্ড আনিয়া দিল। বলিল, "ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র ছুইখানি আপনারই জন্ম। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

রাণা পত্ত হত্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামান্ধিত শিরোনামা। বলিলেন, "মাণিকলাল—পত্ত পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, দস্ম একবার তাহার ক্ষত ও আহত হত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগ্বতী ক্ষীণা ভটিনীতীরে এক হ্রম্য নিভূত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

#### অষ্টম পরিচ্ছেদ

তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীবৰ দক্ষে স্থানদাধুর বায়ু, এবং স্ববলহনীবিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহন্তমগণ ধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় ন্তবকে ন্তবকে বক্ত কুস্থম দকল প্রকৃটিত হইয়া, পার্ক্ষতীয় বৃক্ষরান্ধি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরন্ধায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। সেইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রন্তর্বপ্তের উপর উপবেশন করিয়া পত্র তুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—মনে করিলেন, ব্রাক্ষণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ;—

"রাজন—আপনি রাজপুত-কুলের চ্ড়া—হিন্দুর শিরোভ্বণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা— নিতান্ত বিপন্না না হইলে কথনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না ব্রিয়াই আমার এ ত্ঃসাহস মার্ক্ষনা করিবেন।

ষিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞানা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুতকল্ঞা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য—তথাপি বিক্রমনিংহ সোলান্ধি রাজপুত—রাজকল্ঞা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্যা না হই,—রাজপুতকল্ঞা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না, আপনি রাজপুতপতি—রাজপুতকুলতিলক।

শহগ্রহ করিয়া আমার বিপদ্ শ্রবণ করুন। আমার ত্রদৃষ্টক্রমে, দিলীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈক্ত, আমাকে দিলী লইয়া যাইবার জক্ত আদিবে। আমি রাজপুতক্তা ক্রিয়হুলোম্ভবা—কি প্রকারে তাতারের দাসী হইব ? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বক্সহচরী হইব ? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পদ্দিল তড়াগে মিশাইব ? রাজপুতকুমারী হইয়া কি প্রকারে ত্রকী বর্করের আজ্ঞাকারিণী হইব ? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষ্ঠোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্কতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে, আমি ক্ষুদ্র ভূমাধিকারীর কল্যা—যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্জণ্ড প্রতাপশালী রাজাধিরাজগণ্ড দিল্লীর বাদশাহকে কল্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না—কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন ছার ? আমার এ অহঙ্কার কেন ? এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ! স্থাদেব অন্তে গেলে থাছোত কি জলে না ? শিশিরভরে নলিনী মূদিত হইলে, ক্ষুদ্র কুল কুম্ম কি বিকশিত হয় না ? যোধপুর অম্বর কুলঞ্চংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না ? মহারাজ, ভাটম্পে ভানিয়াছি যে, বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজা মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই, বলিয়াছিলেন, যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে, তাহার সহিত লোজন করিব না । সেই মহারীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোকে পরলোকে ম্বাম্পাল্য মহারাজ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন ? আপনারা বীর্যবান্ মহারাজান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহারল পরাক্রান্ত কমের বাদশাহ কিম্বা পারক্তের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কল্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদ্যুপ্রেশ্বর কেবল তাহাকে কল্যাদান করেন না কেন ? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ ! প্রোণভ্যাগ করিব, তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

প্রয়োজন হুইলে প্রাণবিসর্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি এই অষ্টানশ বংসর বয়সে, এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন বক্ষা করিবে? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে, আলমসীরের সঙ্গে বিবাদ করেন। আর যত রাজপুত রাজা, ছোট ইউন বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভূত্য, সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি—

রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—কেবল উদয়পুরেশ্বই বাদশাহের সমকক। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই—হে এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে—আমি আপনার শবণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না ?

কত বড় গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অন্থরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে। আমি কেবল বালিকাবৃদ্ধির বলীভূতা হইয়া লিখিতেছি, এমত নহে। দিলীখরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে, তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিরিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রাম দিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপদিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিন্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি দেই দিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাহাদিগের অপেকা হীনবল ? শুনিয়াছি নাকি মহারাষ্ট্রে এক পার্ব্ধতীয় দহ্য আলমগীরকে পরাভূত করিয়াছে—দে আলমগীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য ?

আপনি বলিতে পারেন, "আমার বাহুতে বল আছে—কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্ম এত কষ্ট কেন করিব ? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্ম প্রাণিহত্যা করিব ?—ভীষণ সমরে অবতীর্ণ ইইব ?" মহারাজ! সর্বান্ধ পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম নহে ? সর্বান্ধ পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম নহে ?"

এই পর্যস্ত পত্রথানি রাজকন্তার হাতের লেখা। বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল; রাজকন্তা তাহা জানিতেন কি না, আমরা বন্ধিতে পারি না।

"মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তুনা বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল হন্ত হাইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হরেন, আর যদি আমাকে যথাশান্ত গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্থীলাভ বীরের ধর্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাশুব ক্রোপদীলাভ করিয়াছিলেন। যাদবী সেনাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুন স্বভন্তাকে পাইয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমশুলসমক্ষে আপন বীর্ষ্য প্রকাশ করিয়া ভীত্মদেব রাজকন্তাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! ক্ষিত্রণীর বিবাহ কি মনে পড়েনা? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর—আপনি কি বীর্ষধর্মে পরাজ্ব্য হইবেন?

আমি মুধরা, কতাই বলিতেছি—পাছে বাক্যে আপনাকে না বাঁধিতে পারি—এজন্ত গুরুদেবছতে রাধির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর আপনার রাজধর্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব।"

পত্ত পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিস্তামশ্ন হইলেন; পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ পত্তের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে ?"

মাণিক। যাহারা জানিত, মহারাজ গুহামধো তাহাদিগকে বধ করিয়া আদিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্তের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজিশিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমূলা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

#### নবম পরিচ্ছেদ

রাণা অনস্ত মিশ্রতে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনস্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশারোহীর যোদ্ধবেশ এবং তীর দৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদ্গ্রন্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন—কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন—চঞ্চলকুমারীপ আশা ভরসা হারাইয়াছেন—আর কি বলিয়া ভাহার কাছে মৃথ দেখাইবেন ? রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, পর্বতের উপরে ছুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নৃতন দন্ত্যসম্প্রদায় আসিয়া উপন্থিত হইল না কি ? দে বার—নিকটে বাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দন্তারা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল—এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে, তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিব ? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্বতার্ক্ত ব্যক্তিরা হন্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র ব্যক্তর্বাই কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল—ব্রাহ্মণ পলায়নের উল্পোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ উর্দ্বাানে করিল।

তথন ধর ধর করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—আজ্বান, মৃক্তকচ্ছ, তথাপি নারায়ণ নারায়ণ শ্বরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবং বেগে শুলাইল। যাহারা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভূত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এস্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাং হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ, অহু মহারাণা শভ অখারোহী এবং ভূত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমূপে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ, সর্বদা প্রহরিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কখন কখন অমুচরবর্গকে দ্বে রাখিয়া একাকী অখারোহণ করিয়া ছয়ারেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্ম তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত স্থী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহত্তে সকল জ্বংধ নিবারণ করিতেন।

শত মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অস্চরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা জতগামী অশপুঠে আরোহণ করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনস্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাং হইলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। রাজা দস্যকৃত অভ্যাচার ওনিয়া স্বহন্তে বন্ধস্ব উদ্ধারের জন্ম ছুটিয়াছিলেন। যাহা ছঃসাধ্য এবং বিপদ্পূর্ণ, ভাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এদিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য ক্ষতপদে তাঁহার অসুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অখ দাড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিশ্বিত এবং চিন্ধিত হইল। আশকা করিল যে, রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিমে শিলাখণ্ডোপরি অনস্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশু কিছু জানিবে। সেই জন্ম তাহারা হন্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্ম তাহারা নামিতেছিল, এমত সময়ে ঠাকুরজি নারায়ণ শারণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আন্ধা এক সহর্বমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এদিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রণাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনস্ক মিশ্রের ভল্লাসে গোলেন। দেখিলেন, দেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎপরিবর্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অস্থারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশে ব্যাণিত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভৃকে দেখিতে পাইয়া, তিন লক্ষে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র ক্ষরিরাক্ত দেখিয়া সকলেই ব্রিল যে, একটা কিছু ক্ষ্রেরাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বিদিয়াছিল; সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছ ?" যাহারা উহার পশ্চান্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, "মহারাজ, সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।" রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভূত্যগণ তখন সবিশেষ কথা ব্ঝাইয়া নিবেদন করিল যে, আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি ; কিন্তু পাই নাই।

অখারোহিগণ মধ্যে রাণার পুত্রষয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রষয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন, "প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে; তোমাদিগের সকলের ক্ষাতৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষাতৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। এই পার্কত্য পথে আবার আমাদিগকে কিরিয়া যাইতে হইবে। একটু ক্সুত্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, আমার সঙ্গে আইস—আমি এই পর্কতি পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।"

এই বলিয়া রাণা পর্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন; অমনি "জয় মহারাণা কি জয়! জয় মাতা জী কি জয়!" বলিয়া সেই শত অখারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া হর! হর! হর! শব্দে, রপনগরের পথে ধানিত হইল। অশ্বন্ধ্বের আঘাতে অধিত্যকার ঘোরতর প্রতিধানি হইতে লাগিল।

#### দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে অনম্ভ মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে মহাধ্ম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের ছুই সহস্র অস্বারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্মালের মুখ শুকাইল; জ্বতবেগে দে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে দখি ?" চঞ্চলকুমারী মৃত্ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিদের কি হইবে ?"

নির্মণ। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত ঠাকুরজি উদয়পুর গিয়াছেন—এখনও তার পৌছিবার বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সথি ?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিত্ত দ্বির করিয়াছি। স্থতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অস্থ্রোধ করিব—যদি মোগলদেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জন্মের মত রূপনপর হইতে চলিলাম। আমি আর কথন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কথন যে বাল্যস্থীপণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাত দিন মোগলসেনা এইখানে অবস্থিতি করুক। আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "দেখি, দেনাপতিকে অন্থরোধ করিব। কিন্তু তিনি অপেকা করিবেন কি না, বলিতে পারি না।"

রাজা অন্ধীকারমত মোগলদেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। দেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই—বলিয়া দেন নাই যে, এত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না; ভবিশুৎ বেগমের অন্থরোধ একেবারে অগ্রাঞ্ছ করিতেও পারিলেন না। আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্থীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

এদিকে উদয়পুর হইতে কোন সমাদ আসিল না—মিশ্রতাকুর ফিরিলেন না। তথন চঞ্চলকুমারী উর্মুখে, যুক্তকরে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে বধ করিও না।"

ভূতীয় রজনীতে নির্মান আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি তুই জনে তুই জনকে বক্ষেরাথিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্মান বলিল, "আমি তোমার সলে ঘাইব।" কয়দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিভেছিল। চঞ্চল বলিল, "ভূমি আমার সলে কোথায় ঘাইবে? আমি মরিতে ঘাইভেছি।" নির্মান বলিল, "আমিও মরিব। ভূমি আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব ?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার হুংথের উপর কেন তুংখ বাড়াও ?" নির্মান বলিল, "ভূমি আমাকে লইয়া যাও

বা না বাও, আমি নিশ্চয় তোমার দলে যাইব—কেহ রাখিতে পাৰিবে না।" হুই আনে কানিয়া বাজি কাটাইল।

এদিকে সৈমদ হাসান আলি থাঁ, মন্সবদান—মোগল সৈন্তের সেনাপতি, বাত্তি প্রভাতে সাজহুমারীকে লইয়া যাইবার সকল উভোগ করিয়া রাখিলেন।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে একবার মানিকলালের কথা পাড়িতে হইল।

মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিধায় হইয়া, প্রথমে আবার সেই পর্বতশুহার ফিরিয়া পোল। আর দে দহাতা করিবে, এমত বাসনা ছিল না, কিন্তু পূর্ববন্ধুগণ মরিল কি বাঁচিল, তাহা দেখিবে না কেন ? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে, তবে তাহার শুক্ষবা করিয়া বাচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল।

দেখিল, তুই জন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মৃচ্ছিত হঁইয়াছিল, সে সংক্ষালাভ করিয়া উঠিয়া কোথায় চলিয়া সিয়াছে। মাণিকলাল তথন বিষণ্ণচিত্ত বন হইতে একয়াশি কটি ভালিয়া জানিল—তদ্বারা তুইটি চিতা রচনা করিয়া তুইটি মৃতদেহ ততুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া অয়ায়ণাদনপূর্বক চিতায় আগুন দিল। এইয়প সঙ্গীদিগের অস্তিম কার্য়া সে স্থান হইতে চলিয়া গোল। পরে মনে করিল যে, যে রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলায়, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আদি। যেখানে অনস্থ মিশুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে রাহ্মণ নাই। দেখিল, স্বচ্ছসলিলা পার্বত্যা নদীর জল একটু ময়লা হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লতা গুলা ত্ণাদি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয়, অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অব্দেও কতকগুলি অব্দের পদচিছ্ন লক্ষ্য করা যাম—বিশেষ অব্দের ক্রের যেখানে লতা গুলা কাটিয়া গিয়াছে, সেখানে অর্জগোলাক্বত চিহ্ন সকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগপূর্বক বছক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বৃঝিল যে, এখানে অনেকগুলি অ্যারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ কোন্ দিক্ হইতে আদিয়াছে—কোন্
দিকে গিয়াছে। দেখিল, কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে—কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতক দূর মাত্র
দক্ষিণ গিয়া চিহ্ন সকল আবার উত্তরম্থ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল, অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্যান্ত
আদিয়া আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ তুই তিন কোশ। তথার রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনাস্তে ক্সাটিকে ক্রোড়ে লইল। তথন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কল্পা ক্রোড়ে নিক্রান্ত হইল। মাণিকালের কেই ছিল না—কেবল এক পিনীর নমদের জায়ের প্রভাতপুত্রী ছিল। সংগ্র বড় নিকট—"সইয়ের বউন্নের বকুলফুলের—" ইত্যাদি। সৌকল্পবশভই হউক আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্মই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিনী বলিয়া ভাঙিতেন।

মাণিকলাল কলা লইয়া সেই শিসীর বাড়ী গেল, ডাকিল, "শিসী গা ?" পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল! কি মনে করিয়া ?" মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার শিসী ?"

পিসী। কডকণের জন্ম ?

गानिक। এই जुगान इ गारनत जक ?

পিনী। সে কি বাছা! আমি গরীৰ মাত্রয—মেয়েকে থাওয়াৰ কোথা হইতে ?

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব ? তুমি কি নাতিনীকে ছমাস খাওয়াতে পার না ?

পিসী। সে কি কথা ? তুমাদ একটা মেয়ে প্ৰিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি দে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে তুমাদ রাধ। আমি উদমপুরে যাইব—দেখানে আমি রাজদরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি। এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদন্ত আশিরাফির মধ্যে একটা পিদীর সম্মুথে ফেলিয়া দিল; এবং কন্তাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "য়া। তোর দিদির কোলে গিয়া বদ।"

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে, এক মোহরে ঐ শিশুর এক বংসর গ্রাসাচ্চাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল ছুই মাদের করার করিতেছে। অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তার পর মাণিক বান্ধদগ্রবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি বড়মান্থ্য হইতে পারে—তা হইলে কি পিসীকে কথন কিছু দিবে না? মান্থ্যটা হাতে থাকা ভাল।

ি পিদী তথন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আশ্চর্ঘ্য কি বাছা—তোমার মেয়ে মাছ্য করিব, দে কি বড় ভারি কাজ ? তুমি নিশ্চিস্ত থাক। আয় রে জান্ জ্বায় !" বলিয়া পিদী কঞাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্তাসম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবন্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্বত্যে পথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল—"ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশারোহী আদিয়াছিল কেন? 
ঐপানে রাণাও একাকী অমিতেছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এত দূর রাণা একাকী আদিবার সম্ভাবনা
নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশারোহী। তার পর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে
আদিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয়, রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন—উদয়পুর
ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুর যায় নাই। উত্তরমূখেই ফিরিয়াছে—কেন?
উত্তরে ত রূপনগর বটে। বোধ হয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশারোহী সৈন্ত সমভিব্যাহারে তাহার
নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তব্বে তাহার রাজপুতপতি নাম মিখা। আমি

ভাঁহার ভূত্য-আমি তাঁহার কাছে যাইব। কিন্তু তাঁহারা অবারোহণে সিমাছেন আমার প্রবন্ধে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরদা, পার্ক্ষতা পথে অব তত জ্বান্ত না এবং মাণিকদাল পর্বজ্ব বড় ক্রতগামী।" মাণিকদাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে দে ক্লানগরে পৌছিল। পৌছিয়া দেখিল যে, রপনগরে ছই সহস্র মোগল অখারোহী আদিয়া শিবির করিয়াছে। কিন্তু রাজপ্ত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল, প্রদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজক্মারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বৃদ্ধিতে একটি ক্ষুত্তর সেনাপতি। রাজপ্তগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই তৃঃথিত হইল না। মনে মনে বলিল, মোগল পারিবে না—কিছু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।

'এক ব্যক্তি নাগরিককে মাণিক বলিল, আমাকে দিলী ষাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার ? আমি কিছু বর্থশিস দিব। নাগরিক সন্মত হইয়া কিছু দ্ব অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে প্রস্কৃত করিয়া বিদায় করিল, পরে দিলীর পথে, চারি দিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশারোহিগণ অবশা দিলীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছু দ্ব পর্যন্ত মাণিকলাল রাজপুতদেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে এক স্থানে দেখিল, পথ অতি সন্ধীণ হইয়া আসিল। তুই পার্শে তুইটি পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্জকোশ সমা্তর্গল হইয়া চলিয়াছে—
মধ্যে কেবল সন্ধীণ পথ। দক্ষিণদিকে পর্বত অতি উক্ত—এবং ত্রারোহণীয়—তাহার শিপরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাম দিকে পর্বত, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের স্থবিধা, এবং পর্বত্ত অস্কৃত। এক স্থানে ঐ বাম দিকে, একটি রন্ধু বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটু সন্ধ পথ আছে।

নাপোলেয়ন্ প্রভৃতি অনেক দহ্য হৃদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজাঁ ইইলে লোকে আর দহ্য বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে—হৃতরাং আমরা তাহাকে দহ্য বলিতে বাধ্য, কিন্তু রাজদহ্যদিগের স্থায় এই কৃদ্র দহ্যরও সেনাপতির চক্ষ্ ছিল। পর্বতনিকৃদ্ধ দন্ধীণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈত্য এই সকীণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্বতশিখর হইতে রাজপুত অস্ব বজ্রের লায় তাহাদিগের মন্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণদিকের পর্বত ত্রারোহণীয়; অস্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অমুপ্যুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুত্সেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় হব। মাণিকলাল তত্পিরি আরোহণ করিল। তথন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোধাও কাছাকে দেখিতে পাইল না। মনে করিল, খুঁজিয়া দেখি, কিছু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আব কোন রাজপুত আমাকে চিনে না; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া দে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক।"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচ জন শন্ত্রণারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে সাত্রেখান করিয়া পাঁড়াইল, এবং তরবারি হত্তে মাণিকলালকে কাটিতে আদিতে উন্ধত হইল।

अक्ष्म विनन, "मातिश्र मा।" मानिकनान (मिन, चयः ताना।

রাণা বলিল, "মারিও না। এ আমাদিগের স্বন্ধন।" যোদ্ধগণ তথনই আবার ল্কায়িত হইল। রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভ্ত স্থলে তাহাকে বসিতে বলিমা, স্বয়ং সেইবানে বসিলেন। রাণা তথন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রস্থ বেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যথন আপনি এরপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোন কার্য্যে লাগে, এই ভরদায় আদিয়াছে। মোগলেরা ছই সহত্র—মহারাজের সঙ্গে একশত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব ? আপনি আমাকে জীবনদান করিয়াছেন—একদিনেই কি তাহা ভূলিব ?"

্রাণা বিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

মাণিকলাল তথন আছোপান্ত দকল বলিল। শুনিয়া রাণা দক্তই হইলেন। বলিলেন, "আদিয়াছ, ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত স্থচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি পারিবে ?" মাণিকলাল বলিল, "মহয়ের যাহা সাধা, তাহা করিব।"

রাণা বলিলেন, "আমরা একশত যোদ্ধামাত্র; মোগলের দক্ষে ত্ই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জন্নী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকল্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকল্যাকে আগে বাঁচাইয়া পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকল্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি ক্ষ্ম জীব, আমি সে দকল কি প্রকারে ব্ঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা কঞ্স।"

রাণা বলিলেন, "তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগলসেনার দক্ষে আদিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার দক্ষে দক্ষে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা করিতে হইবে।" রাণা তাহাকে দবিন্তারিত উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় - হউক! আমি কার্য্য দিদ্ধ করিব। আমাকে অহুগ্রহ ক্রিয়া একটি ঘোডা বক্সিদ করুন।"

রাণা। আমরা একশত যোদ্ধা, একশত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না—আমার ঘোড়া লইতে পার!

मानिक। তारा প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথায় পাইব ? যাহা আছে, তাহাতে আমাদের কুলায় না। কাহাকে নির্ম্ন করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব ? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব না। মাণিক। মহারাজ! তবে অন্নযতি দিউন, আমি যে প্রকারে হউক, এ সকল সংগ্রহ করিয়া লই।

तांना हामिरनन । विनातन, "চूर्ति कविरत ?"

মাণিকলাল জিহবা কাটিল। "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে ? মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেশম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।" মাণিকলাল প্রাফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

### घामभ পরিচ্ছেদ

মাণিকলাল তথনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তথন সন্ধা উতীর্ণ ইইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল বে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়। দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় ইইয়াছে—নানাবিধ থাভ দ্রব্য উজ্জ্বনর্বে রসনা আকুলিত করিতেছে—পূন্দ, পূন্দমালা, থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং দ্রাণে মন মৃগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য—অশ্ব ও অল্প সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয় থাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল থাইল। এবং দোকানদারবে উচিত মূল্য দান করিয়া তাদ্বলান্থেবণে গেল।

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল, দোকানে বছসংখ্যক দীপ বিচিত্র ফাছসমণ হইতে স্নিয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া—নানা প্রকার বাহারে ছবি লট্কান—তবে চিত্রগুলি একটু বেশীমাত্রায় রঙ্গার। মধ্য স্থানে কোমল গালিচায় বিনিয়া—দোনানে অধিকারিণী তাছ্লবিক্রেত্রী—বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুক্রপা নহে! বর্ণ গৌর, চক্ষ্ বড় বড়, চাহনি বছ কোমল, হাসি বড় রক্ষণার—সে হাসি অনিন্দ্য দন্তশ্রেণীমধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে—হাসির সঙ্গে সর্ব্বালকা ছলিতেছে—অলহার কতক পিতল, কতক সোনা—কিন্তু স্থাঠন এবং স্থাশোভন। মাণিকলাল, দেখিয় শুনিয়া, পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না—সন্মুথে একজন দাসীতে পান সাজিতেছে ও বেচিতেছে— পানওয়ালী কেবল প্রসা কুড়াইতেছে—এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল; মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পান ওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া ছই একটা মিষ্ট কথা কহিছে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে, পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এ জন্ম প্রথমে তাহার দোকান সজ্জা ও অলম্বারগুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানে সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আবস্ত কবিল। মাণিকলাল তথন দোকানে উঠিয়া বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হুঁকা কাড়িয়া লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান ধাইং দোকানের মশালা ছুরাইয়া দিল। দাসী মশালা আনিতে অন্ত দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলা

পান দ্যালীকে বলিল, "বিবি সাহেব! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা খ্রীলোক খ্রিভেছিলাম। আমার একটি ত্বমন্ আছে—তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আশর্ষি পুরস্কার করিব।"

পান। কি করিতে হইবে १

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া— তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল, "আশর্ফির প্রয়োজন নাই—রন্ধই আমার পুরস্কার।"

মাণিকলাল তথন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল, দাসী তাহা নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল,—

"হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগরভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশন্ত মুগ্ধ ইইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে— শুনিতেছি, তোমরা কাল চলিয়া যাইবে— অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে—তাহার সঙ্গে আসিও—সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।"

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মহম্মদ থাঁ।"

পানওয়ালী জিজ্ঞাদা করিল, "কে ও ব্যক্তি ?"

মা। একজন মোগল সওয়ার।

বাশুবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও চিনিত না। কাহারও নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, তুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন মহম্মদ আছেই আছে—আর সকল মোগলই "থা"। অতএব সাহস করিয়া "মহম্মদ থা" লিখিল; পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, "তাহাকে এইখানে আনিব।"

भान **अप्रां**नी विनन, "এ घरत हहेरव ना। जात এक है। घत छाड़ा नहेर् हहेरव।"

তথনই তুই জনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর লইল। পানওবালী মোগলের অত্যর্থনাজন্ম তাহা শক্জিতকরণে প্রস্তুত হইল—মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরমধ্যে মহাগোলঘোগ—কোন শৃষ্থলা নাই—নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে—রক্ষ তামাসারোশনাইশ্বের ধুম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, "মহম্মদ খাঁ কে মহাশ্ম ? তাঁহার নামে পত্র আছে।" কেই উত্তর দেয় না—কেই গালি দেয়;—কেই বলে চিনি না—কেই বলে খ্ঁজিয়া লও। শেষ একজন মোগল বলিল, "মহম্মদ খাঁকে চিনি না, কিছু আমার নাম ন্র মহম্মদ খাঁ। পত্র দেথি—দেখিলে বৃত্তিতে পারিব, পত্র আমার কি না।"

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে ভাহার হস্তে পত্র দিল—মনে জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল—পত্র বারই হউক, আমি কেন এই স্থবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আদি না। প্রকাশ্যে বিলিল, "হা, পত্র আমারই বটে। চল, আমি ভোমার দক্ষে ঘাইতেছি।" এই বলিয়া মোগল ভাষ্মধ্যে প্রবেশ করিয়া চূল আঁচড়াইয়া গন্ধত্রতা মাধিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ভূত্য, দে স্থান কতদ্ব গ"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "হজুর, অনেক দূর ! মোড়ায় গেলে ভাল হইত।"
"বহুত আচ্ছা" বলিয়া থা সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে খান, এমত সময়ে মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "হজুর! বড় ঘরের কথা—হাতিয়ার বন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়।"

ন্তন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা—জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব। তথন
অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অখপুঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, "এই স্থানে উতারিতে হইবে। আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।"

থা সাহাব নামিলেন—মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। থা বাহাত্ব সশক্ষে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ার বন্দ হইয়া রমণীসম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অন্তগুলিও রাথিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও স্থবিধা হইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তপোষের উপর উত্তম শ্যা; তাহার উপর স্থলরী বসিয়া আছে—আতর গোলাবের সৌগদ্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে—চারি দিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে। এবং সন্মুখে আলবোলায় স্থান্ধি তামাকু প্রস্তুত আছে।—থাঁ সাহেব, জুতা খুলিয়া, তক্তপোষে বসিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন—পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাথা হাতে লইয়া বাতাস থাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং আলবোলার নল মুখে পুরিয়া স্থের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে তুই চারিটা গাত প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

অর্দ্ধ দণ্ড হইতে না হইতে মাণিকলাল আসিয়া দারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, "কেও ?" মাণিকলাল বিক্লত স্বরে বলিল, "আমি।"

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকঠে থাঁ সাহেবকে বলিল, "সর্বনাশ হইয়াছে—আমার স্বামী আসিয়াছেন—ননে করিয়াছিলাম—তিনি আজ আর আসিবেন না। তুমি এই তক্তপোষের নীচে একবার লুকাও। আমি উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

মোগল বলিল, "সে কি ? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব ? যে হয় আহ্বক না; এখনই কোতল করিব।' পান-ওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, "সে কি ? সর্বনাশ! আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অম্বস্তের পথ বন্ধ করিবে ? এই কি তোমাকে ভালবাদার ফল ? শীদ্র তক্তপোষের নীচে যাও। আফি এখনই উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

এদিকে মাণিকলাল পুনংপুনং ছারে করাঘাত করিতেছিল। অগত্যা থাঁ সাহেব তক্তপোবের নীয়ে গোলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া ছুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল—বি করে—প্রেমের জন্ম অনেক সহিতে হয়। সে স্থুল মাংস্পিগু তক্তপোষতলে বিশ্বস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্বশিক্ষামত বলিল, "তুমি আবার এলে যে ? আজ আ আসিবে না বলিয়াচিলে যে ?" মাণিকলাল পূর্বামত বিশ্বতম্বরে বলিল, "চাবিটা ফেলিয়া পিয়াছি।"

তৃই জনে চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হতে লইল। পোষাক লইরা তৃই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব তথন তক্তপোষের নীচে, ম্যিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সহু করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহপিঞ্জরে বন্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া মুদলমানশিবিতে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

#### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে মোগলদৈশ্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহদার ইইতে, উফীয়ক্বচশোভিত, ৬৭৮ খাল্যনানিত, অসমজ্লাভীয়ণ অখারোহীর দল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অখারোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি অখারোহীর সারি চলতেছে; ভ্রমরশ্রেণীসমাকুল ফুল্লকমলতুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোভিতেছিল। তাহাদিগের অখ্প্রেণী এীবাভঙ্গে স্থন্দর, বলারোধে অধীর, মন্দর্গমনে ক্রীড়াশীল; অখ্প্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে ছলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া, রত্মালকারে ভূষিতা হইলেন। নির্মাল অলকার পরাইল।
চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সথি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমান চক্ষের
জল, চক্ষ্ণপ্রান্তে কেরৎ পাঠাইয়া নির্মাল বলিল, "রত্মালকার পরাই সথি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।"
চঞ্চল বলিল, "পরাও! পরাও! নির্মাল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব ? রাজার মেয়ে আমি : রাজার
মেরের মত স্থানর হইয়া মরিব। সৌন্ধগ্যের মত কোন্ রাজ্য ? রাজত্ম কি বিনা সৌন্ধ্যে শোভা পায় ?
পরা।" নির্মাল অলকার পরাইল, সে কুস্থমিততক্বিনিন্দিত কান্ধি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না।
চঞ্চল তথন, নির্মালের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল তার পর বলিল, "নির্মল! আর তোমায় দেখিব না! .কেন বিধাতা এমন বিড়খনা করিলেন! দেখ, কুল কাঁটার গাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না!"

নির্মাণ বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা ছইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা ছইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা ছইবে না।"

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

निर्मा । कितीत পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্মাল ? কি প্রকারে তুমি যাইবে ?

निर्मन किছू विनन ना। हक्शत्वत भना धतिया कांत्रिन।

চঞ্চলকুমারী বেশভ্যা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্যত্রত শিবপূজা ভজিভাবে করিলেন। পূজাভে বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব। মরিকে মনিলাম। কিলু স্কিলাম। মরণে তোমার এত ভূষ্টি কেন ? প্রভো! আমি বাঁচিলে কি তোমার স্বষ্টি চলিত না ? যদি এতই মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে ?"

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। তার পর একে একে সধীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায়গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গওগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলকার, কাহাকে থেলেনা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না; নামি আবার আসিব।" কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না; দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীখরী হইতে যাইতেছি?" কাহাকেও বলিলেন, "কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি ছুঃখ যাইত, তবে আমি কাঁদিয়া রপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।"

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলকুমারী শিবিকারোহণে চলিলেন। এক সহত্র অশ্বারোহী সৈশ্ব শিবিকার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে; এক সহত্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত, রত্বগতিত সে শিবিকা, বিচিত্র স্বর্গঘচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে; আশা সোঁটা লইয়া চোপদার বাগ্জালে গ্রাম্য দর্শকবর্গকে আনন্দিত করিতেছে। চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। তুর্গমধ্য হইতে শহ্ম নিমাদিত হইল; কুস্থম ও লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি চলিবার আজ্ঞা দিলেন; তথন অকস্মাৎ মৃক্তপথ তড়াগের জলের খ্যায় সেই অশ্বাবোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল; বল্লা দংশিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে অশ্বশ্রেণী চলিল—অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের মঞ্জনা বাজিল।

অশারোহিগণ গুলান্থান হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতেই যে অশারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্তী একজন গায়িতেছিল—ুযাহা গায়িতেছিল, তাহার অসুবাদ, যথা— যারে ভাবি দূরে সে সতত নিকটে।

প্রাণ গেলে তবু সে যে রাখিবে শঙ্কটে ॥

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! যদি শিপাহীর গীত সত্য হইত।" রাজকুমারী তথন রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গাইতেছিল। মাণিকলাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে তাই গীত গাইতেছিল। মাণিকলাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এদিকে নির্মানীর বড় গোলমাল বাঁধিল। চঞ্চল ত রত্বথচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গোল—আগে পিছে ছই সহস্র কুমারপ্রতিম অখারোহী আল্লার মহিমার শব্দে রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্মানের কাল্লা ত থামে না—একা—একা—একা—শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্মান বড়ই একা! নির্মান উচ্চ গৃহচুড়ার উপরি উঠিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল, পাদক্রোলপরিমিত অঞ্চপর

দর্শের স্থায় দেই বৃহৎ অশারোহী দৈনিকশ্রেণী পার্কত্য পথে বিসপিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রভাতস্থ্যিকিরণে ভাহাদিপের উদ্ধোখিত উজ্জ্ঞল বর্ণাক্ষণক দকল জালিতেছে। কতক্ষণ নির্মাণ চাহিয়া বহিল। চক্ষ্ জালা করিতে লাগিল। তথন নির্মাণ চক্ষ্ মুছিয়া, ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্মাণ একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে একজন সামাল্যা পরিচারিকার জীর্ণ মলিন বাস চুবি করিল—ভাহার বিনিময়ে আপনার চাক্ষদর্শন পরিধেয় রাখিয়া আদিল। নির্মাণ দেই জীর্ণ মলিন বাস পরিল।—অলম্বার সকল খুলিয়া কোথায় ল্কাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপয় মুলা নির্মাণ গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল ভাহাই লইয়া দেই জীর্ণ মলিন বাসে নির্মাণ একাকিনী রাজপুরী হইতে নিজ্ঞান্তা হইল। পরে দৃচপদে অখারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী ভাহাদের অন্থবিনী হইল।

#### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বৃহৎ অন্ধান্ত সর্পের কায় ফিরিতে ফিরিতে, ঘূরিতে ঘূরিতে সেই অশ্বারোহী সেনা পার্স্কত্য পথে চলিল। যে রন্ধু পথের পার্যন্থ পর্কাতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজিনিংহের মঙ্গে দেখা করিয়া আদিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্বমান মহোরগের ন্থায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধুপথে প্রবেশ করিল। অশ্বসকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপথনি পর্কাতের গায়ে প্রতিথবনিত হইতে লাগিল। এমন কি, সেই স্থির শন্ধহীন বিজন প্রদেশে আরোহীদিগের অস্ত্রের মৃত্ শন্ধ একত্র সমূখিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিথবনির উৎপদ্ধির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হেয়ারব—আর সৈনিকের ডাক হাক! পর্কাততলে যে সকল লতা গুল্ম ছিল—শন্ধাঘাতে তাহার পাতা সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুত্র বন্ধ পশু পন্ধীতী বাহারা সে বিজন প্রদিশে নির্ভিরে বাস করিল। তথন হঠাৎ গুন্ম করিল। এইরপে সম্দায় আশারোহীর সারি সেই রন্ধু পথে প্রবেশ করিল। তথন হঠাৎ গুন্ম করিয়া একটা বিকট শন্ধ হইল। ঝেখানে শন্ধ হইল, সে প্রদেশের আশারোহীরা ক্ষণকাল শুন্তিত হইয়া দাড়াইল। দেখিল, পর্বতশিধ্রদেশ হইতে বৃহৎ শিলাথণ্ড পর্বতচ্যুত হইয়া সৈক্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন আশারোহী মরিয়াছে, আর একজন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি, তাহা কেছ বুঝিতে না বুঝিতে আবার সৈশ্বমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল—
এক, ছই, তিন, চারি, ক্রমে দশ পঁচিশ—তথনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলার্ট্ট হইতে লাগিল—
ছলংখ্যক অস্ব ও অস্বারোহী কেছ হত, কেছ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সমীর্ণ পঞ্জ একেবারে রুদ্ধ
দরিয়া ফেলিল। অস্বসকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্ম বেগবান্ হইল—কিছ্ক অথ্যে পশ্চাতে পথ
সনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ—অশের উপর অস্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল—
শৃত্যালাহল পভিয়া কেল।

"কাহার লোগ ই সিয়ার! বাঁ রাভা!" মাণিকলাল ইাকিল। বেধানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সমূথেই এই গোলবোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদিশের প্রাণ লইয়া ব্যতিবান্ত—অশ্ব সকল পাছু হঠিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের শ্বরণ ধাকিতে পারে, এই পার্বত্যে পথের বামদিক দিয়া একটি অতি সহীন রন্ধূপণ বাহির হইয়া সিয়াছে। ভাহাতে একেবারে একটিমাত্র অখারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌছিয়াছিল, তখনই এই হলস্থল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই য়ালসিংহের বন্দোবন্ত। স্থশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভ্যে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও বাজকুমানীর প্রাণরক্ষার্থ বাটিতি শিবিকা লইয়া সেই পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অখ লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটন্থ সৈনিকেরা দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ, তথন আর একজন অখারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব্দে পার্কত্যি প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে, আদিয়া সেই রন্ধুমুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অখারোহী অখসমেত চুর্গ হইয়া গেল। রন্ধ মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসকা যথেপিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি থা মনসবদার, তথন সৈত্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথম্থে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সন্ধীর্ণ দারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। পরে সম্দায় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহাগোলযোগ করিয়া পাছ্ হঠিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল ব্ঝাইয়া বলিতে পারে না। তথন সৈনিকগণকে ভংসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন—এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পর্বাতের দক্ষিণপার্মস্থ পর্বাত অতি উচ্চ এবং ছ্রারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অন্সন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া, পঞ্চাশ জন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাথও সংগ্রহ করিয়া আপন আপন সন্মুখে একটি একটি টিপি সাজাইয়া রাণিয়াছিল। একণে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ থও শিলা নিয়ন্থ আরোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞ্চাশটি অম্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, ত্রারোহণীয় পর্বাতশিবন্তর শক্ষণবার প্রতি কোনরূপেই আঘাত সন্তব নহে—মত্রবে তাহারা পলায়ন ভিন্ন অন্ত কোন চেটাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অন্থারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়নপূর্বাক রন্ধু মুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষ। করিল।

পঞ্চাশ জন রাজপুত দক্ষিণপার্ঘের উচ্চ পর্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশ জন খ্রং রাজসিংহের সহিত বাম দিকের অফুচ্চ পর্বতশিরে লুকায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু একণে তাহাদের কার্যা করিবার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলারুটনিবন্ধন ঘোরতর বিশন্তি, সেধানে মিরজা মবারকজালিনামা একজন ম্বা মোগল—ক্ষমি আহেলে বিলায়ত তুর্কস্থানী এবং ভূইশতী মনসবদার, অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈক্তগণকে ক্ষুন্থলের সহিত পার্বতা পথ হইতে বহিছত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু বখন দেখিলেন, ক্ষুত্রতর রন্ধুপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজনমাত্র ক্ষমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজনমাত্র ক্ষমারীর তাহার সলে গেল, অমনি ক্ষর্পলের ক্রায় রহং শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল—তথন তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপার আর কিছুই নহে—কোন ছরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানদে এই উভ্তম করিয়াছে। তখন তিনি ভাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন—"প্রাণ যায় সেও স্বীকার! শত শিপাহী দোলার পিছু পিছু যাও। ঘোড়া ছাড়িয়া পাও দলে, এই পাথর টপকাইয়া যাও—চল, আমি ঘাইতেছি।" মবারক অত্যে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। এবং ভাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। ভাহার দৃষ্টাস্তের অহবর্তী হইয়া শত শিপাহী ভাহার সঙ্গে সেই রন্ধুপথে প্রবেশ করিল।

রাজিসিংহ পর্বাতশিশর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুপ্রপথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রক্ষুপথমধ্যে নিবন্ধ হইলে, পঞাশং অখারোহী রাজপুত লইয়া বজ্জের ন্যায় উর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ন্বর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়া শিপাহীগণের উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশজন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপ্তেরা তাহাদের পশ্চাঘর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল শিপাহীর বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সোওয়ারের অখে আরোহণ করিয়া সেই শৃঞ্জলাশ্র মোগলসেনার মধ্যে কোথায় শুকাইল, মবারক তাহা দেখিতে পাইলেন না।

মাণিকলাল, যে মুখে মোগলের। সেই পার্কাত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথে নির্গত হইল। বাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল, সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া তীরবেগে ঘাড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রান্তরথণ্ড পুনক্ষজন করিয়া ফিরিয়া আদিয়া, আজ্ঞা দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট । টাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপরে উঠ। দহ্য অল্পদংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত দিরিব।" তথন পাঁচ শত মোগল সেনা, "দীন! দীন!" শব্দ করিয়া অখসহিত বাম দিকের সেই পর্বতনথরে আরোহন করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে তৃইটা তোপ ছিল। একটা 
চলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা লইয়া মোগলেরা টানিয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের 
বিরা পার্বান্তর বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

## বোড়শ পরিচ্ছেদ

তখন "मीन मीन" मस्य पक्ष में ज्यादाही कामाञ्चक स्टार्स आहे पर्सेट **चार्ताह**न करिन। অক্তচ, ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে—শিধরদেশে উঠিতে তাহাদের বড় কালবিলম্ব হইল না । কিছ পর্কতিশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্কতোপরে নাই। যে রন্ধু পথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভৃত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এখন মবারক ব্ঝিলেন যে, সম্লায় দহ্য-মবারকের বিবেচনায় ভাহার। রাজপুত দস্ত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে—সমুদায় দস্ত্য সেই রন্ধুপথে আছে। ভাহার দিভীয় মুখ রোধ ক্রিয়া ভাহাদিগের বিনাশসাদন ক্রিবেন, ম্বারক এইরূপ মনে মনে স্থির ক্রিলেন। হাসান আলি আর মুথে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই ভাবিয়া, তিনি সেই রক্ষের ধারে ধারে সৈয়া লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশন্ত হইরা আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন—চল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, শিবিকাসকে ক্ধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক ব্ঝিলেন যে, অবশ্র ইহারা নির্মাশপ জানে ; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধু দারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরপ পথে রাজপুতেরা পর্বত হইতে নামিয়াছিল, দেইরপ অন্ত পথ দেবিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল, পরে নামিয়াছে, তাহার দহত্র চিহ্ন দেখা বাইতেছিল । মবারক সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আদিতেছে, সম্মুবে নির্গমের পথ। মবারক অখ-সকল তীরবেগে চালাইয়া প**র্ব্ধততলে নামিয়া রন্ধুমুথ বন্ধ করিলেন।** রাজ**পুতেরা রন্ধের বাঁক** ফিরিয়া যাইতেছিল—স্থতরাং তাহার। আগে রন্ধু মুথে পৌছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রন্ধু মুথে কামান বদাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্ম তাহার বক্সনাদ একবার ওনাইল— দীন! দীন! শব্দের সক্ষে পর্ব্ধতে পর্ব্ধতে সেই ধ্বনি প্লতিধ্বনিত হইল। ভানিয়া উত্তরস্বরূপ রক্ষের অপর মূবে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্বতে পর্বতে প্রতিধানি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল—তাহাদের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোন মতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্তের বিশগুণ সেনা, পথের ছুই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই—কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন, সেই পথেই যাইবেন। তথন সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্ত:করণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ্ ঘটিয়াছে—পর্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এ গলির ছই মৃথ বন্ধ—ছই মৃথেই কামান শুনিতেছ। ছই মৃথে আমাদের বিশশুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই। আডএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর ? সকলেই মরিব—একজনও বাঁচিব না—কিছু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে ছই জন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে—বিজাতক। রাজপুতেরা শুন। এ পথে ঘোড়া ছুটে না—স্বাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো, আমরা তরবাল হাতে লাকাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে—তার পর দেখা ঘাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তথন বাজপ্তগণ, আৰ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একত্ৰ আদি নিজোষিত কৰিয়া, "ৰহাৱাণা কি জয় !" বলিয়া দাড়াইল। তাহাদের দৃচপ্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া বাজদিংহ বৃত্তিলেন বে, প্রাণরক্ষা না হউক একটি বাজপ্তও হটিবে না। সন্তই চিত্তে বাণা আজ্ঞা দিলেন, "হুই ছুই করিয়া সারি ছাও।" অবপৃঠে সবে একে একে যাইতেছিল—পদত্রজে ছুইয়ে ছুইয়ে বাজপ্ত চলিল—বাণা সর্বাত্রে চলিলেন। আজ আসর মৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুলচিত।

এমত সময়ে সহসা পর্বতরন্ধ কম্পিত করিয়া, পর্বতে প্রতিধানি তুলিয়া, রাজপুত সেনা শব্দ করিল. "মাতা জি কি জয়! কালীমায়ি কি জয়!"

অত্যন্ত হর্ষস্চক যোর বব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ব্যাপার কি ? দেখিলেন, তুই পার্বে রাজপুত্রেনা সারি দিয়াছে—মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্তবদনা, কোন দেবী আসিতেছে। হয় কোন দেবী মহুয়ুষ্ঠি ধারণ করিয়াছে—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মুর্জিতে গঠিয়াছেন। রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাতী রাজপুতকুলরকিণী ভগবতী এ শহটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং বণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধানি করিতেছিল।

রাজিদিংহ দেখিলেন—এ ত মানবী, কিন্তু সামালা মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দোলা কোখায়?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে।"

तांगा वनित्नम, "रमथ, रमांना शानि कि मां ?"

रेमनिक विनन, "माना थानि। क्यांत्री की यहात्राद्यत माम्रान।"

চঞ্চলকুমারী তথন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারি—স্বাপনি এখানে কেন ?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুধরা—জ্বীলোকের শোভা যে লজ্জা, তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি—তাহাতে নৈরাশ করিবেন না।"

চঞ্চলকুমারী হাষ্ম ত্যাগ করিয়া, যোড়হাত করিয়া কাতরম্বরে এই কথা বলিলেন। রাজ্বসিংহ বলিলেন, "তোমারই জন্ম এতদ্র আসিয়াছি—তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—কি চাও, রুপনগরের কল্মে ?"

চঞ্চলকুমারী আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিথিয়াছিলাম; কিছু আমি আপনার মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসমাটের ঐশুর্যাের কথা শুনিয়া, বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি কঞ্জন—আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিশ্বিত ও বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিলী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই—ত্ত্বীলোক চিরকাল অন্থিরচিত্ত। কিন্তু আপাততঃ তুমি ঘাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিলী মনে করিবে বে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ ইউক—তার পর তুমি যাইও। য়ওয়ানু সব—আগে চল।"

তথন চঞ্চলকুমারী মৃত্ হাসিয়া, মশতেণী মৃত্ কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হল্ডের কনিষ্ঠান্থলিছিত হীরকান্ধ্রীয় বাম হল্ডের অন্ধূলিদয়ের দারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আন্ধৃটিতে বিষ আছে। দিলীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।"

রাজ্বসিংহ তথন হাসিলেন—বলিলেন, "ব্ৰিয়াছি রাজকুমারি—রমণীকুলে তুমি ধক্যা! কিন্তু তুমি ধাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না; আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুতনামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি—ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি বেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।"

চঞ্চুকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রফ্র, ভব্তিপ্রমোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "বীরচ্ডামণি! আজি হইতে আমি তোমার মহিষী হইলাম! যদি তোমার মহিষী না হই—তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল, "মহারাজ! দিল্লীশর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল সৈশ্যসমূথে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাথে দেখি ?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী—জীবস্ত দেবীমূর্ত্তি, রাজিসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধু মূখে চলিল। তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? এজন্ত কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে, হেলিতে ত্লিতে, সেই স্বর্ণমূক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধু মূখে চলিয়া গেল।

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্ঞলিত বহ্নিতুলা রুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চ শতু মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেথানে সেই পথরোধকারী কামান—মহন্তানিমিত বন্ধ, অগ্নি উদগীণ করিবার জন্ম হা করিয়া আছে—গোলন্দাজের হাতে অগ্নি জলিতেছে—সেইখানে, সেই কামানের সম্মুখে, রত্ত্ব-মণ্ডিতা লোকাতীত স্থন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্বতনিবাসিনী পরি আসিয়াছে।

মহয়ভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী দে ভ্রম ভালিল।—বলিল, "এ সেনার সেনাপতি কে ?"
মবারক স্বয়ং রন্ধুমুধে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধ্যের
অধীন। আপনি কে ?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আমি সামান্তা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে—- খদি অস্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে রন্ধু মধ্যে আগু হউন।" চঞ্চলকুমারী রন্ধু মধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোলেন।

যেখানে কথা অন্তে শুনিতে পায় না, এমত স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "আমি রূপনগরের রাজকতা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাধে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—একথা বিশাস করেন কি ?"

মবারক। আপনাকে দে। থয়াই সে বিশাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।—তাঁহা হইতে কোন ভরণা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দৃত প্রেরণ কবিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশ জন মাত্র শিপাহী লইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের বলবীয়া ত দেখিলেন ?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "দে কি—পঞ্চাশ জন শিপাহী এক সহস্র মোগল মারিল ?"

চঞ্চল। বিচিত্র নহে—হলদীঘাটে ঐ বকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু দে বাই হউক— বাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরান্ত। তাঁহাকে পরান্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী নইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিল, "ব্ঝিয়াছি, নিজের হৃথ বলি দিয়া, আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা ?"

- চ। দেও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অফুরোধ, আমার দক্ষে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।
  - ম। তাহা পারি। কিন্তু দস্তার দণ্ড অবশ্র দিতে হইবে। আমি তাঁহাদের বন্দী করিব।
- চ। সব পারিবেন—সেইটি পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হুইয়াছেন—মরিবেন।
  - भवा। তাहा विश्वाम कति। किन्नु जाभिन मिल्ली गाहेरवन, हेहा चित्र ?
  - চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাতত যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্যান্ত পৌছিব কি না সন্দেহ। মবা। সে কি ?
  - চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না ? মবা। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভ্রনে কি আপনার শত্রু আছে ?
  - চ। जामि निष्क।-
  - ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অন্ত আছে—আপনার ?
  - চা বিষা
  - ম। কোথায় আছে ?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর ম্থপানে চাহিলেন। বৃঝি অন্ত কেই ইইলে তাহার মনে মনে ইইত, নিয়ন ছাড়া আর কোথাও বিষ আছে কি ?" কিন্তু মবারক সে ইতর প্রকৃতির মহায় ছিলেন না। তিনি জিলিংহের ল্লায় ষথার্থ বীরপুক্ষ। তিনি বলিলেন, "মা, আজ্মঘাতিনী কেন হইবেন ? আপনি যদি হিতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি, আপনাকে লইয়া যাই ? স্বয়ং দিল্লীশ্ব উপন্থিত থাকিলেও গাপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—আমরা কোন্ ছার ? আপনি নিশ্তিম্ব থাকুন—
কন্ত এ রাজপ্তেরা বাদশাহের দেনা আক্রমণ করিয়াছে —আমি মোগলসেনাপতি হইয়া কি প্রকারে হাদের ক্রমা করি ?"

ठ। क्या कतिशा कांक नाहे—युक्त करना।

এই সময় রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ দেইখানে উপস্থিত হইলেন—তথন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ ককন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্ত রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্যে আসিয়া দাড়াইলেন। চঞ্চল তথন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আপনার কোমরে যে তরবারি ছলিতেছে, রাজপ্রসাদস্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক।"

রাজুদিংহ হাদিয়া বলিলেন, "ব্ঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।" এই বলিয়া রাজদিংহ কটি হইতে অসি নিস্কৃতি করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন। চঞ্চল অসি ঘুরাইয়া মবারকের সন্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তবে যুদ্ধ করন। রাজপুতেরা যুদ্ধ করিতে জানে। আর রাজপুতানাব স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিতে জানে। ঝাঁ সাহেব! আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। স্ত্রীহত্যা হইলে, আপনার বাদশাহের গৌরব বাড়িতে পারে।"

শুনিয়া, মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "উদয়পুরের বীরের। কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাছবলে রক্ষিত ?"

রাজসিংহের দীপ্ত চকু হইতে অগ্নিজ্লিক নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "যত দিন হইতে মোগলবাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, ততদিনু হইতে রাজপুতক-রাদিগের বাছতে বল হইয়াছে।" তথন রাজসিংহ সিংহের ন্তায় গ্রীবাভকের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতের। বাগ্যুদ্ধে অপটু। বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই—পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া কেল।"

এতক্ষণ বর্ধণামূখ মেঘের স্থায় উভয় সৈন্ত শুন্ভিত হইয়া ছিল—প্রভ্র আজ্ঞা ব্যতীত কেইই যুদ্ধে প্রপ্র হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "মাতা জী কি জয়!" শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবং মোগলসেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা "আলা—হো— আকবর!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উগ্যত হুইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিশ্পদ হইয়া দাঁড়াইল! সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া—স্থিরমূর্দ্ধি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছে না।

চঞ্লকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না একপক্ষ নিবৃত্ত হয়—ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অত্যে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্র চালনা করিতে পরিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাদ্রপুতকুলে এই কলম্ব লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে, আজু স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরকা করিল।"

চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল—তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে। চঞ্চল না—মোগলের। বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া
মৃদ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, "মোগল বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ
করেন না—অতএব বলি, আমরা এই ক্ষরীর নিকট পরাভব স্থীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা
রাজিসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা ভরদা করি, ক্ষেত্রাস্তরে হইবে। আমি রাণাকে অক্সরোধ
করিয়া বাইতেছি যে, সে বার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।"

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্ম চিস্তিত হইলেন। মবারক তথন তাঁহার নিকটে—অশে আরোহণ করিতেছে মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছ কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্ম আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি না লইয়া যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন?"

মবারক বলিল, "বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে ?

মবারক। মবারক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশর আপনাকে কুশলে রাখুন— আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্তকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমত সময়ে পশ্চাতে একবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ—

### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মাণিকলাল পার্কত্য পথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনপরের গড়ে দিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে; জমী করিত; ডাক হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি, সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্রে তাহাদিগের ডাকিবার কারণ, মোগলসৈত্তের সম্মান ও থবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায়, যদি মোগলসেনা হঠাং কোন উপস্রব উপস্থিত করে, তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজপ্তেরা ঢাল, খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল—বাজা তাহাদিগকে, অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা নানাবিধ পরিচর্ঘায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগলসৈনিকগণের সহিত হাস্ত্র পরিহাস ও রঙ্গনে কয়দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া ঝাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগ্রমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তথন তাহারা অস্থ সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্ম লইয়া আসিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে

একজিত করিয়া স্নেহস্টক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময় আৰুলকাটা মাণিকলাল ঘর্মাঞ্জ কলেবরে অব সহিত সেধানে উপস্থিত হইল।

মাণিকলালের সেই মোগলসৈনিকের বেশ। একজন মোগলসৈনিক অতি ব্যন্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিশ্বিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সম্বাদ ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাঁচ হাজার দহ্য আসিয়া রাজকুমারীকে ঘেরিয়াছে। জোনাব হাসান আলি থা বাহাছুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন— তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্ত ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈত্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈতা সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে! তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই মুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আন্ধন.। দক্ষারা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মন্দলের সম্ভাবনা নাই।"

স্থূলবৃদ্ধি রাজ। তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল; রাজ। আরও সৈত্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক, সেই রূপনগরের সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিয়া চলিল । পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় যেন পীড়িতা। অশ্বারোহী সৈন্ত প্রধাবিত দেখিয়া সেউঠিয়া বিদল—দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল না। বল নাই। ইহা দেখিয়া মাণিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া ভাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অভিশন্ধ স্থন্দরী। জিক্ষাসা করিল, "তুমি কে গা এখানে এপ্রকারে পড়িয়া আছ ?"

্যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহার ফৌজ ?"
মাণিকলাল বলিল, "আমি রাণা রাজসিংহের ভূত্য।"

যুবতী বলিল, "আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।"

মাণিক। তবে এখানে এ অবস্থায় কেন ?

যুবতী। রাজকুমারীকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাই হাঁটিয়া তাঁহার কাছে যাইতেছিলাম।

মাণিকলাল বলিল, "তাই পথশ্রাস্ত হইয়া পড়িয়া আছ ?"
নির্মালকুমারী বলিল, "অনেক পথ হাঁটিয়াছি—আর পারিতেছি না।"
পথ এমন বেশী নয়—তবে নির্মাল কথন পথ হাঁটে নাই, তার পক্ষে অনেক বটে।

মাণিক। তবে এখন কি করিবে?

নিৰ্মল। কি ক্রিব-এইখানে ম্রিব।

মাণিক। ছি! মরিবে কেন? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন?

नि। यादेव कि श्रकात ? हांगिए भाविए हि ना, प्रिंथिए ना।

मानिक। त्कन, श्वाफ़ांग्र हन ना ?

निर्यन शामिन। विनन, "(पाष्ट्राय ?"

মাণিক্। ঘোড়ায়। ক্ষতি কি?

নিৰ্মল। আমি কি শিপাহী গ

মাণিক। হও না।

নিৰ্মল। আপত্তি নাই। তবে একটা প্ৰতিবন্ধক আছে—ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।

মাণিক। তার জন্ম কি আটকায়। আমার ঘোড়ায় চড় না ?

নি। তোমার ঘোড়া কলের ? না মাটির ?

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব।

নির্মণ, লজ্জারহিতা হইয়া রসিকতা করিতেছিল—এবার মুখ ফিরাইল। তার পর জকুটি করিল; রাগ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া থাকি। রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কাজ নাই।" মাণিকলাল দেখিল, মেয়েটা বড় স্থন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "হাঁ গা। তোমার বিবাহ হইয়াছে ?"

রহস্যপরায়ণ। নির্মাল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল। বলিল, "না।"

মাণিকলাল। তুমি কি জাতি?

নি। আমি রাজপুতের মেয়ে।

মাণিক। আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে ? আমায় বিবাহ করিবে ? তা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় কোন আপত্তি হয় না।

নি। শপথ কর।

मानिक। कि मन्नथ कतिव ?

नि । जतवात ह्रँहेश मानथ कत त्य, आभात्क विवाह कतित्व ।

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, "যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।"

নির্মাল বলিল, "তবে চল, ঘোড়ায় চড়ি।"

মাণিকলাল তথন সহর্ষ চিত্তে নির্মালকে অখপুষ্ঠে উঠাইরা, সাবধানে তাহাকে ধরিয়া অখচালনা করিতে লাগিল।

বোধ হয়, কোটশিপটা পাঠকের বড় লাগিল না। আমি কি করিব ? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বছকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—"হে প্রাণ!" "হে প্রাণাধিক!" সে সব কিছুই নাই —ধিকৃ!

### অপ্তাদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবন্তী এক নিভূত স্থানে নির্মালকে নামাইয়া দিয়া, তাহাকে সেইখানে বসিন্না থাকিতে উপদেশ দিয়া, মাণিকলাল, যেথানে রাজসিংহের সঙ্গে মবারকের যুদ্ধ হইতেছিল, একেবারে সেইখানে, মবারকের পশ্চাতে, উপস্থিত হইল।

মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধুপথে রাজিসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শক্ষা হইয়াছিল যে, মোগলেরা রন্ধের এই মুথ বন্ধ করিয়া রাজিসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্মই সে রূপনগরের সৈন্মগংগ্রহার্থে গিয়াছিল। এবং সেই জন্ম সে প্রথমেই এই দিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বৃঝিল যে, রাজপুতগণের নাভিশাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তথন মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অন্ধূলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দম্যা! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

रेमिनिक्दा (कह (कह विनन, "উहादा (य मूमनमान!"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত ছক্ষিয়াকারী? মার।" মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল।

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহস্র অশারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। মোগলেরা ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যে যেদিকে পারিল, সে সেই দিকে পলায়ন করিল। মবারক রাখিতে পারিল না। তথন রাজপুতেরা "মাতাজী কি জয়!" বলিয়া তাহাদের পশ্চাদাবিত হইল।

মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, রূপনগরের সেনা ভাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্বতারোহণ করিতে লাগিল।

এই অবসরে মাণিকলাল বিশ্বিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। রাণা জিজ্ঞাস। করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই ব্ঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান ?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যথন আমি দেখিলাম যে, মহারাজ রন্ধু পথে নামিয়াছেন, তথন বুঝিলাম যে, সর্বনাশ হইয়াছে। প্রাভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নৃতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিন্দন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুক্তক। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, যদি কথন উদয়পুর ফিরিয়া ঘাই, তবে ভাহার পুরস্কার করিব। কিছ তুমি স্বামাকে বড় সাথে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইভাম বে, রাজপুত কেমন করিয়া মরে!"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্ম মহারাজের অনেক ভূত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে! এখন উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাঁগ করিয়া পর্কতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। একণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সৃষী এখন ওদিকের পাহাড়ের উপরে আছে—তাহাদের নামাইয়া লইয়ৢ যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া ষাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

বাণা সমত হইয়া, চঞ্চকুমারী সাহত উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

### উনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের দেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বভারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলদেনা তৎকর্ত্বক তাড়িত হইয়া যে যেথানে পাইল, পলায়ন করিল। তথন মাণিকলাল রূপনগরের দৈনিকদিগকে বলিলেন, "শক্রুসকল পলায়ন করিয়াছে—আর কেন রূপা পরিশ্রম করিতেছ ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" দৈনিকেরাও দেখিল—তাও বটে, সম্মুখশক্র আর কেহ নাই। তথন তাহারা মহারাজা বিক্রমিণংহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্ব্বে গৃহাভিম্পে ফিরিল। দশুকাল মধ্যে পার্কাত্য পথ জনশ্ব্য হইল—কেবল হত ও আহত মহয়্য ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া উচ্চ পর্বতের উপরে, প্রান্তর্বসঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও কাহাকে না দেখিয়া রাণা অবশিষ্ট সৈত্য সহিত অবশ্ব উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহারাও তাঁহার সন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজিশিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

সকলে জুটিল—কেবল মাণিকলাল নহে। মাণিকলাল নির্মালকে লইয়া বিব্রত। সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়া, নির্মালের কাছে আসিয়া জুটিল। তাহাকে কিছু ভোজন করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া আসিল। দোলায় নির্মালকে তুলিয়া, যে পথে রাণা গিয়াছেন, সে পথে না গিয়া ভিন্ন পথে চলিল—বমাল সমেত ধরা পড়ে, এমত ইচ্ছা রাখে নাই।

মাণিকলাল নির্মালকে লইয়া পিসীর বাড়ী উপস্থিত হইল। পিসী মাকে ভাকিয়া বলিল, "পিসী মা, এক্টা বউ এনেছি।" বধু দেখিয়া পিসী মা কিছু বিষল্প হইলেন—মনে করিলেন—লাভের যে আশা করিয়াছিলাম—বধু বৃঝি ভাহার ব্যাঘাত করিবে। কি করে, ছইটা আশরাফি নগদ লইয়াছে—একদিন অন্ধ না দিয়া বছকে ভাড়াইয়া দিতে পারিবে না। স্থতরাং বলিল, "বেশ বউ।"

মাণিকলাল বলিল, "পিসী—বছর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই।"

পিলী যা আবাব যো পাইলেন, বলিলেন, "সে ত হথের কথা—তোমার বিবাহ বিশ্ব না ত কার বি দিব ? তা বিবাহে ত কিছু থবচ চাই ?"

मानिकनान दनिन, "তার ভাবনা कि ?"

পাঠকের জানা থাকিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই বুঠ হয়। মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আদিবার দ নিহত মোগলশিপাহীদিগের বন্ত্রমধ্যে অফুসদ্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলেন—কনাৎ ক পিসীর কাছে গোটাকত আশরাফি ফেলিয়া দিলেন, পিসী মা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া ভাহা কুড়াইয়া ল পেটারায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উত্যোগ করিতে বাহির হইলেন। দ্বিবাহের উত্যোপের মধ্যে ফ্ল চ ও পুরোহিত সংগ্রহ, স্বতরাং আশরাফিগুলি পিসী মাকে পেটারা হইতে আর বাহির করিতে হইল মাণিকলালের লাভের মধ্যে তিনি যথাশান্ত নির্মালকুমারীর স্বামী হইলেন।

ইহার পর বলা বাহুল্য যে, নির্মালকুমারী পরিণীতা হইয়া স্বামিকর্ত্ব উদয়পুরে আনীতা এবং রাজপ্
মধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন। ইহাও বলা বাহুল্য যে, চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রা
রাজ্মহিষী হইলেন। এবঞ্চ মাণিকলাল রাজদরবারে সম্মানিত হইয়া উচ্চ পদ লাভ করিলেন। তাঁ
কলাটি নির্মালকুমারীর জিম্মায় রহিল। পিসী মার সঙ্গে আর বড় সম্বন্ধ বহিল না।

উরঞ্জেব শিশুপালের দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবীরের ক্ষেত্রে রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। সেপা। শিশুপালের দশাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল কথা বলা হইল না।

